# প্রদ্যপ্রস্থাবলী।

### বিচিত্র প্রবন্ধ।

#### প্রকাশক— শ্রীসংগদত মজুমদার।

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা,
 মন্থমদার লাইত্রেরি।

# বিচিত্র প্রবন্ধ।

গ**ন্থপ্র**ম্থাবলীর উপ**স্বত্ব** বোলপুর ব্রহ্ম**চ**র্য্যাশ্রমকে উৎসর্গ

করা হইয়াছে।

# সূচী

| বিষয় ।              |      |       |     | शृष्टे!।        |
|----------------------|------|-------|-----|-----------------|
| লাইব্রেরি ( বালক )   | •••  |       | ••• | >               |
| মাতৈঃ (বঙ্গদর্শন)    |      |       |     | ৩               |
| পাগন (ঐ)             |      | •••   | ••• | ٢               |
| त्रक्रमक ( 🗗 )       |      |       | ••• | 20              |
| কেকাধ্বনি ( ঐ )      | •••  |       | ••• | ₹•              |
| বাজেকথা ( 🗗 )        | •••  | •••   | ••• | २ ७             |
| পনেরোত্মানা ( ঐ )    | •••  | ***   | ••• | ৩٠              |
| নববৰ্ষা ( ঐ )        | •••  | •••   | ••• | ৩৬              |
| পরনিন্দা ( ঐ )       | •••  | ••• , |     | 83              |
| বসস্তবাপন ( ঐ )      | •••  | •••   |     | 89              |
| অসম্ভবকথা ( সাধনা )  | •••  | •••   | ••• | đ২              |
| ৰুদ্বগৃহ ( বালক )    | •••  | ***   | ••• | <del>40</del> 0 |
| ৰাজপথ (নবজীবন)       | •••  | •••   | ••• | 66              |
| िन्द्र ( तक्रमर्गन ) | •••  | •••   | ••• | 65              |
| ছোটনাগপুর ( বালক )   |      | •••   |     | 98              |
| নরেজিনীপ্রয়াণ (ভার  | তা ) | •••   | ••• | <b>F</b> 2      |
| <u> </u>             | •••  | •••   | ••• | 46              |
| পঞ্চন্ত (ঐ )         | •••  | •••   |     | 300             |
| সৌন্দর্ব্যের সম্বন্ধ | •••  | •••   | ••• | 288             |
| নরনারী               | ***  | •••   | ••• | 244             |
| পদীঞ্জানে            | ***  | ***   | ••• | >**             |

| বিষয়।                         |       | ,     |     | পৃষ্ঠ |
|--------------------------------|-------|-------|-----|-------|
| মমুষা                          | •••   | •••   | ••• | :     |
| ম্ন                            |       |       |     |       |
| <b>অ</b> খণ্ডতা                | •••   | •••   |     |       |
| গদ্য ও পদা                     | •••   | •••   | ••• | •     |
| কাব্যের তাৎপর্য্য              |       |       | ••• |       |
| প্রাপ্তলতা                     | •••   | •••   | ••• |       |
| কৌতুকহাস্ত                     | •••   | •••   | ••• |       |
| কোতৃকহান্তের মাত্রা            |       | •••   | ••• |       |
| मोन्नग्रंगम <b>यक मरन्रा</b> व |       | •••   | ••• |       |
| ভদ্রতার আদর্শ                  |       |       |     |       |
| অপূর্ব্বরামায়ণ                |       | •••   | ••• |       |
| বৈজ্ঞানিককৌতুহল                |       | •••   | ••• |       |
| জলপথে                          | •••   | •••   | ••• | ;     |
| <b>ৰা</b> টে                   | •••   | •••   | ••• | :     |
| স্থলে                          |       | •••   |     | • ;   |
| বন্ধুশ্বতি—                    |       |       |     |       |
| সতীশচন্দ্র রায়                | • • • | • ••• | ••• | 1     |
| মোহিতচন্দ্ৰ সেন                |       |       | ••• | `     |
|                                |       | -     |     |       |

### শুদ্দিপত্র

পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিয়লিথিত ভ্রমণ্ডলি সংশোধন করিয়া লই-বেন। অঞ্চরের সামান্ত ভূলগুলের প্রতি লক্ষা করা হইল না।

| সভাৰ ।                                   |         |         | •ুক।                       |  |
|------------------------------------------|---------|---------|----------------------------|--|
| ১০ পৃষ্ঠা শেষ ছত্ত্ৰে                    |         | •       |                            |  |
| এই এই জ্ঞ                                | .,,     |         | এই জন্ম                    |  |
| ২৪ পৃষ্ঠা ২৩ ছত্ৰ                        |         |         |                            |  |
| গায়ে সংলগ্ন                             | ***     | • • •   | গায়ে গায়ে সংল <b>গ্ন</b> |  |
| ৭৪ পৃষ্ঠা ১৩ ছত্ত্ৰ                      |         |         |                            |  |
| তাহা কোন প্ৰকাণ্ড                        | •••     | •••     | কোন প্রকাণ্ড               |  |
| ৭৪ পৃষ্ঠা ১৮ ছত্ৰ                        |         |         |                            |  |
| সত্য দ্রপ্তার                            | •••     | •••     | মতা-দ্রস্টার               |  |
| ৮৩ পৃষ্ঠা ১৫ ছত্ৰ                        |         |         |                            |  |
| পাল ঝুলাইয়া                             | •••     | •••     | পাল ফুলাইয়া               |  |
| ৯৮ পৃষ্ঠা শেষ ছত্ৰ                       |         |         |                            |  |
| ফিরেচ্ গিয়ে পিচ্পি                      | •••     | •••     | ফিরে গিয়ে চুপিচুপি        |  |
| ১১२ পृष्ठी २८ ছত                         |         |         |                            |  |
| উৰ্দ্বযুখী                               | •••     | •••     | উৰ্দ্নমূখ                  |  |
| ১৬৬ পৃষ্ঠা ১৮ ছত্র                       |         |         | •                          |  |
| স্বাধীনতার পীড়ন                         | •••     | •••     | অধীনতার পীড়ন              |  |
| বিষণ্ণ মুখে ভৃত্যের অ                    | াননহারা | ভৃত্যের | আনন্দহারা বিষয় মুথে       |  |
| ২৩ <b>০ পৃ</b> ষ্ঠা ১ <b>০ ও ১১ ছত্র</b> |         |         |                            |  |
| কিন্তু কারণ হাসির                        | •••     | •••     | কিন্তু হাসির কারণ          |  |

| ২৪৪ পৃষ্ঠা ৪ ছ                       | ত্র                           |     |                |  |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----|----------------|--|
| বনবাস—প্রতিজ্ঞাপূরণ · · ·            |                               | ••• | বনবাস-প্রতিজ্ঞ |  |
| ২৭০ পৃষ্ঠা ২০ছ                       | হত্ত্ব                        |     |                |  |
| বহু ছেলের মা                         | •••                           | ••• | বহু-ছেলের মা   |  |
| ২৭৯ পৃষ্ঠা "ঘাটে" প্রবন্ধের ১৫ ছত্তে |                               |     |                |  |
| উ'চু                                 | .1.                           | ••• | উবু            |  |
| ৩০৪ "সতীশচক্র                        | রায়" প্রবন্ধে <b>১ ছত্তে</b> |     |                |  |
| তাহারা                               | •••                           |     | ভাহার          |  |
| ঐ ২২ ছত্ত্বে                         |                               |     |                |  |
| প্রদপটি                              | •••                           | *** | প্রদীপটি       |  |
|                                      |                               |     |                |  |



## লাইত্রেরি।

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কলোল কেছ বদি এমন ক্রিক্সা বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে দে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মত চুপ করিয়া থাঁকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ররের শৃত্বলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিজ্ঞোহী হইয়া উঠে, নিস্তন্ধতা ভাঙ্কিয়া কেলে, অক্ররের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালবের মাধার উপরে কঠিন বরক্ষের মধ্যে যেমন কত কত বক্তা বাঁধা আনে তেম্নি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব হৃদরের বক্তা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

বিহাৎকে মাহুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিরাছে, কিন্তু কে জানিত মাহুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। কে জানিত সঙ্গীতকে, গুদয়ের আশাকে, জাগ্রত আন্মার আনলধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িরা রাখিবে? কে জানিত মাহুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে। অতলম্পর্শ কাল-সমুদ্রের উপর কেবল এক একখানি বই দিয়া গাঁকো বাঁধিরা দিবে।

লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহক্র পথের চৌমাধার উপরে দাঁড়াইরা আছি। কোনো পথ অনত সর্জে গিরাছে, কোনো পথ অনত শিথরে উঠিরাছে, কোনো পথ মানব ক্রম্বের অতলম্পর্নে নামিরাছে। বে বে দিকে ইচ্ছা ধাৰমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মাছুৰ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জামগার মধ্যে বাধাইয়া রাথিয়াছে।

শঙ্খের মধ্যে বেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি এই লাইবেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উথান পতনের শব্দ শুনিতেছ 
। এথানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি একপাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে ছই ভাইয়ের মত এক সঙ্গে থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিকার এথানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে। এথানে দীর্ঘ প্রাণ ও স্বল্প পারম বৈর্ঘ্য ও শাব্দির সহিত জীবন যাত্রা নির্কাহ করিতেছে, কেহ কাহাকেও উপেকা করিতেছে না।

কত নদা সমুদ্র পর্বত উল্লব্জন করিয়া মানবের কণ্ঠ এথানে আদিয়া পৌছিয়াছে—কত শত-বংসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আদিতেছে। এস এখানে এস, এথানে আলোকের জন্মসঙ্গীত গান হইতেছে।

অমৃত লোক প্রথম আবিদার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে-কোনোদিন আপনার চারিদিকে মার্যকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন—তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র, তোমরা দিবাধামে বাস করিতেছ—সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠই সহস্র ভাষার সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইত্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত ইইতেছে।

এই বঙ্গের প্রাস্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই ? মানব-সমাজকে আমাদের কি কোনো সংবাদ দিবার নাই ? জগতের একতান সঙ্গীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তক্ষ হইয়া থাকিবে !

আমাদের পদপ্রাপ্তস্থিত সমুদ্র কি আমাদিগকে কিছু বলিতেছে না ? আমাদের গঙ্গা কি হিমালয়ের শিধর হইতে কৈলাদের কোন গান বহন করিয়া আনিতেছে না ? আমাদের মাধার উপরে কি তবে অনস্ত নীলাকাশ নাই ? সেথান হইতে অনস্তকালের চিরজ্যোতির্ময়ী নক্ষত্রলিপ্নি কি কেহ মুছিয়া ফেলিয়াছে ? দেশ বিদেশ হইতে অতীভ বর্ত্তমান হইতে প্রতিদিন আমাদের কাছে মানবজাতির পত্র আসিতেছে, আমরা কি তাহার উত্তরে ছটি চারটি চটি চটি ইংরেজি থবরের কাগজ লিখিব! সকল দেশ অসীমকালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে বাঙালীর নাম কি কেবল দরখান্তের দিতীর পাতেই লেখা থাকিবে! জড় অদৃষ্টের সহিত মানবান্থার সংগ্রাম চলিতেছে, বৈনিকদিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে শৃক্ষধনি বাজিয়া উঠিয়াছে, আমরা কি কেবল আমাদের উঠোনের মাচার উপরকার লাউকুম্ডা লইয়া মকদমা এবং আপীল চালাইতে থাকিব!

বছবৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভাষার একবার আপনার কথাটি বলিতে দাও। বাঙালী কঠের সহিত মিলিয়া বিশ্বসদীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।

>२२२ ।

### মা ভৈঃ।

মৃত্যু একটা প্রকাণ্ড কালো কঠিন কষ্টিপাথরের মত। ইহারই গারে ক্ষিয়া সংসারের সমস্ত থাঁটি সোণার পরীক্ষা হইয়া থাকে।

তুমি দেশকে যথার্থ ভালবাস—তাহার চরম পরীক্ষা তুমি দেশের অস্ত মরিতে পার কিনা। তুমি আপনাকে যথার্থ ভালবাস তাহারো চরম পরীক্ষা আপনার উন্নতির জন্ম প্রাণ বিসর্জন করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর কিনা।

এমন একটা বিশ্বব্যাপী সার্কাজনীন ভয় পৃথিবীর মাথার উপরে যদি না ঝুলিত, তবে সত্য-মিথাকে, ছোট-বড়-মাঝারিকে বিশুদ্ধভাবে ভুলা করিরা দেখিবার কোন উপায় থাকিত না। এই মৃত্যুর তুলায় যে সব জাতির তৌল হইরা গেছে, তাহারা পাস্মার্কা পাইয়াছে। তাহারা আপনাদিগকে প্রমাণ করিয়াছে, নিজের কাছে ও পরের কাছে তাহাদের আর কিছুতেই কুটিত হইবার কোন কারণ নাই। মৃত্যুর হারাই তাহাদের জীবন পরীক্ষিত হইরা গেছে। ধনীর যথার্থ পরীক্ষা দানে; বাহার প্রাণ আছে, তাহার যথার্থ পরীক্ষা প্রাণ দিবার শক্তিতে। যাহার প্রাণ নাই বলিলেই হয়, সে-ই মরিতে কুপণতা করে।

বে মরিতে জানে স্থেবর অধিকার তাহারই; যে জয় করে, ভোগ করা তাহাকেই সাজে। বে লোক জীবনের সঙ্গে স্থকে, বিলাসকে, ছই হাতে আঁকড়িয়া থাকে, স্থ তাহার সেই ঘুণিত জীতদাসের কাছে নিজের সমস্ত ভাগুার খুলিয়া দেয় না, তাহাকে উচ্ছিটমাত্র দিয়া হারে ফেলিয়া রাথে। আর মৃত্যুর আহ্বানমাত্র যাহারা তুড়ি মারিয়া চলিয়া যায়, চির আদৃত স্থেব দিকে একবার পিছন ফিরিয়া তাকায় না, স্থ তাহারিদিগকে চায়, স্থ তাহারাই জানে। যাহারা সবলে ত্যাগ করিতে পারে, তাহারাই প্রবলভাবে ভোগ করিতে পারে। যাহারা মরিতে জানে না, তাহাদের ভোগবিলাসের দীনতা-ক্লশতা-ঘুণ্যতা গাড়িজুড়ি এবং তক্মা-চাপরাশের ছারা ঢাকা পড়ে না। ত্যাগের বিলাসবিরল কঠোরতার মধ্যে পৌরুষ আছে। যদি স্বেচ্ছায় তাহা বরণ করি, তবে নিজেকে লক্ষা হইতে বাঁচাইতে পারিব।

এই ছই রান্তা আছে—এক ক্রিরের রান্তা, আর এক ব্রাহ্মণের রান্তা। বাহারা মৃত্যুতরকে উপেকা করে, পৃথিবীর ক্থসম্পদ তাহাদেরি। বাহারা জীবনের ক্থকে অপ্রান্থ করিতে পারে, তাহাদের আনন্দ মৃক্তির। এই চ্য়েতেই পৌরুব।

প্রাণটা দিব, এ কথা বলা বেমন শক্ত-স্থেটা চাই না, এ কথা বলা ভাষা অপেকা কম শক্ত নর। পৃথিবীতে যদি মন্ত্রান্তের গৌরবে মাধা তুলিয়া চলিতে চাই, তবে এই ছয়ের একট। কথা যেন বলিতে পারি।
হয় বীর্য্যের সঙ্গে বলিতে হইবে—"চাই!" নর, বীর্য্যেরই সঙ্গে বলিতে
হইবে—"চাই না!" "চাই" বলিয়া কাঁদিব, অথচ লইবার শক্তি নাই;
"চাই না" বলিয়া পড়িয়া থাকিব, কারণ চাহিবার উদ্ভম নাই;—এমন
ধিকার বহন করিয়াও যাহারা বাঁচে, যম তাহাদিগকে নিজ্পগুণে দয়া করিয়া
না সরাইয়া লইলে তাহাদের মরণের আর উপায় নাই।

বাঙালি আজকাল লোকসমাজে বাহির হইয়াছে। মুদ্ধিল ুএই বে, জগতের মৃত্যুশালা হইতে তাহার কোন পাদ নাই। স্থতরাং তাহার কথাবার্তা যতই বড় হোকৃ, কাহারো কাছে দে থাতির দাবী করিতে পারে না। এইজন্ত তাহার আক্ষালনের কথার অত্যম্ভ বেস্কর এবং নাকিস্কর লাগে। না মরিলে দেটার সংশোধন হওয়া শক্ত।

পিতামহের বিরুদ্ধে আমাদের এইটেই সব চেয়ে বড় অভিযোগ।
সেই ত আব্দ তাঁহারা নাই, তবে ভালমন্দ কোন-একটা অবসরে তাঁহারা
রীতিমত মরিলেন না কেন । তাঁহারা যদি মরিতেন, তবে উত্তরাধিকারস্ব্রে আমরাও নিজেদের মরিবার শক্তিসম্বদ্ধ আহা রাখিতে পারিতাম।
তাঁহারা নিজে না খাইয়াও ছেলেদের অল্লের সঙ্গতি রাখিয়া গেছেন,
তাধু মৃত্যুর সঙ্গতি রাখিয়া যান নাই। এত-বড় হুর্ভাগ্য, এত-বড় দীনতা
আর কি হইতে পারে!

ইংরেজ আমাদের দেশের যোজ্জাতিকে ডাকিয়া বলেন, "তোমরা
লড়াই করিয়াছ—প্রাণ দিতে জান; যাহারা কথনো লড়াই করে নাই,
কেবল বকিতে জানে, তাহাদের দলে ভিড়িয়া তোমরা কন্গ্রেস্ ক্রিতে
বাইবে!"

তর্ক করিরা ইহার উত্তর দেওরা যাইতে পারে। কিন্তু তর্কের বারা লক্ষা বার না। বিশ্বকশ্মা নৈয়ায়িক ছিলেন না, সেইজন্ম পৃথিবীতে অব্যোক্তিক ব্যাপার পদে পদে দেখিতে পাওরা বার। সেইজন্ম ৰাহারা মরিতে জানে না, তাহারা শুধু যুদ্ধের সমরে নহে, শান্তির সমরেও পরম্পর ঠিক সমানভাবে মিশিতে পারে না; যুক্তিশাত্রে ইহা অসকত, অর্থহীন, কিন্তু পৃথিবীতে ইহা সত্য।

অতএব, আরাম-কেদারায় হেলান্ দিয়া পোলিটিকাল্ স্থপত্থে যথন করনা করি—সমস্ত ভারতবর্ষ এক হইরা মিশিয়া ষাইতেছে, তথন মাঝখানে এই একটা ছশ্চিস্তা উঠে যে, বাঙালির সঙ্গে শিথ আপন ভাইরের মত মিশিবে কেন? বাঙালি বি.-এ. এবং এম্.-এ. পরীক্ষার পাস্ হইরাছে বলিয়া? কিন্তু যথন তাহার চেয়ে কড়া পরীক্ষার কথা উঠিবে, তথন সার্টিফিকেট্ বাহির করিব কোথা হইতে? শুদ্ধমাত্র কথার অনেক কাজ হয়, কিন্তু সকলেই জানেন ঠিড়ে ভিজাইবার সময় কথা দধির স্থান অধিকার করিতে গারে না; তেমনি যেখানে রক্তের প্রয়োজন, সেথানে বিশুদ্ধ কথা তাহার অভাব পুরণ করিতে অশক্ত।

অথচ যথন ভাবিরা দেখি—আমাদের পিতামহীরা স্বামীর সহিত সহমরণে মরিরাছেন, তথন আশা হয়—মরাটা তেমন কঠিন হইবে না। অব্ঞা, তাঁহারা সকলেই স্বেচ্ছাপূর্বক মরেন নাই। কিন্তু অনেকেই যে মৃত্যুকে স্বেচ্ছাপূর্বক বরণ করিয়াছেন, বিদেশীরাও তাহার সাক্ষ্য দিরাছেন।

কোন দেশেই লোকনিবিশেষে নির্জন্নে ও স্বেচ্ছান্ত্র মরে না। কেবলা স্বন্ধ একদল মৃত্যুকে যথার্থভাবে বরণ করিতে পারে—বাকি সকলে কেহ বা দলে ভিড়িয়া মরে, কেহ বা লজ্জান্ত পড়িন্তা মরে, কেহ বা দক্তরের ভার্জনান্ত অঞ্জাবে মরে।

মন হইতে ভর একেবারে বার না। কিন্তু ভর পাইতে নিজের কাছে ও পরের কাছে লজা করা চাই। শিশুকাল হইতে ছেলেদের এমন শিক্ষা দেওরা উচিত, বাহাতে ভর পাইলেই ভাহারা অনারাসে অকপটে বীকার না করিতে পারে। এমন শিক্ষা পাইলে লোকে লজার পড়িরা

সাহস করে। যদি মিথাা গর্জ করিতে হয়, তবে, আমার সাহস আছে,
এই মিথাাগর্কাই সব চেয়ে মার্জ্জনীয়। কারণ, দৈন্তই বল, অক্ততাই
বল, মৃত্তাই বল, মন্ত্র্যাচরিত্রে ভয়ের মত এত-ছোট আর কিছুই নাই।
ভয় নাই বলিয়া যে লোক মিথা। অহঙ্কারও করে, অস্তত তাহার লজ্জা
আছে, এ সদ্পণ্টারও প্রমাণ হয়।

নির্ভীকতা বেখানে নাই, দেখানে এই লক্ষার চর্চ্চা করিলেও কাজে লাগে। সাহসের ভাষ লক্ষাও লোককে বল দেয়। লোকলজ্জায় প্রোণবিদর্জন করা কিছুই অসম্ভব নয়!

অতএব আমাদের পিতামহীরা কেহ কেহ লোকলজ্জাতেও প্রাণ দিবার দিরাছিলেন, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে। প্রাণ দিবার শক্তি তাঁহাদের ছিল,—লজ্জায় হোক্, প্রেমে হোক্, ধর্ম্মোৎসাহে হোক্, প্রাণ তাঁহারা দিয়াছিলেন, এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে ইইবে।

বস্তুত দল বাঁথিয়া মরা সহজ। একাকিনী চিতাগ্নিতে আরোহণ করিবার মত বীরত যুদ্ধক্ষেত্রে বিরল।

বাংলার সেই প্রাণবিদর্জ্জনপরায়ণা পিতামহীকে আজ আমরা প্রণাম করি। তিনি যে জাতিকে স্তন দিয়াছেন, স্বর্গে গিয়া তাহাকে বিশ্বত হইবেন না। হে আর্য্যে, তুমি তোমার সস্তানদিগকে সংসারের চরমভয় হইতে উদ্ধীর্ণ করিয়া দাও! তুমি কথনো স্বপ্নেও জান নাই যে, ভোমার আত্মবিশ্বত বীরত্ব ছারা তুমি পৃথিবীর বীরপুরুষদিগকেও লক্ষিত করিছে। তুমি মেমন দিবাবসানে সংসারের কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালত্বে আরোহণ করিতে,—দাম্পত্যলীলার অবুসানদিনে সংসারের কার্যাক্তর হইতে বিদায় লইয়া তুমি তেমনি সহজে বর্ববেশ সীমত্তে মঙ্গলসিন্দুর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি স্বন্ধর করিয়াছ, শুভ করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ — চিতাকে তুমি বিবাহশব্যার স্থায় আনক্ষময়, কল্যাণময় করিয়াছ। বাংলাবেশে পাবক

ভোমারই পবিত্র জীবনাহতিছার। পৃত হইরাছে—আজ হইতে এই কথা আমরা শ্বরণ করিব। আমাদের ইতিহাস নীরব, কিন্তু অগ্নি আমাদের ঘরে ঘরে ঘরে তোমার বাণী বহন করিতেছে। তোমার অক্সয়-অমর শ্বরণনিলয় বলিয়া সেই অগ্নিকে, তোমার সেই অন্তিমনিবাহের জ্যোতিঃশ্বনমন্ব অনন্ত পট্রসনথানিকে আমরা প্রতাহ প্রণাম করিব। সেই
অগ্নিনিথা তোমার উন্থতবাছরূপে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্কাদ করক।
মৃত্যু যে কত সহজ, কত উজ্জ্বল, কত উন্নত, হে চিরনীরব স্বর্গবাসিনি,
অগ্নি আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে তোমার নিকট হইতে সেই বার্ত্তা বহন করিশ্বা
অভর্ঘোষণা করুক্।

10001

#### পাগল।

পশ্চিমের একটি ছোট সহর। সমুথে বড়রান্তার পরপ্রাম্ভে খোড়ো চালগুলার উপরে পাঁচ-ছয়টা তালগাছ বোবার ইঙ্গিতের মত আকাশে উঠিয়াছে, এবং পোড়ো বাড়ীর ধারে প্রাচীন তেঁতুলগাছ তাহার লঘুচিক্কণ ঘন পল্লবভার, সব্জ মেঘের মত, ততুপে ততুপে ক্ষীত করিয়া রহিয়াছে। চালশৃভ ভাঙা ভিটার উপরে ছাগছানা চরিতেছে। পশ্চাতে মধ্যাহ্র-আকাশের দিগন্তরেথা পর্যান্ত বনশ্রেণীর শ্রামনতা।

আৰু এই সহরটির মাধার উপর হইতে বর্ষা হঠাৎ তাহার কালো অবশুষ্ঠন একেবারে অপসারিত করিয়া দিয়াছে।

আমার অনেক জরুরী লেথা পড়িরা আছে—তাহারা পড়িরাই রহিল। জানি, তাহা ভবিষ্যতে পরিতাপের কারণ হইবে; তা হউক্, সেটুকু শীকার করিরা লইতে হইবে। পূর্ণতা কোন্ মূর্ভি ধরিরা হঠাৎ কথন্ আগনার আতাস দিরা বার, তাহা ত আগে হইতে কেই জানিরা প্রস্তুত হইরা থাকিতে পারে না—কিন্তু যখন সে দেখা দিল, তথন তাহাকে শুধুহাতে অভ্যর্থনা করা যার না। তথন লাভক্ষতির আলোচনা যে করিতে পারে, সে খুব হিসাবী লোক—সংসারে তাহার উন্নতি হইতে থাকিবে—কিন্তু হে নিবিড় আযাঢ়ের মাঝখানে একদিনের জ্যোতির্ম্বর অবকাশ, তোমার শুল মেঘমাল্যথিচিত ক্ষণিক অভ্যাদয়ের কাছে আমার সমস্ত জরুরী কাজ আমি মাটি করিলাম—আজ আমি ভবিষ্যতের হিসাব করিলাম না—আজ আমি বর্ত্তমানের কাছে বিকাইলাম !

দিনের পর দিন আসে, আমার কাছে তাহারা কিছুই দাবী করে না;—তথন হিসাবের অঙ্কে ভূল হর না, তথন সকল কাজই সহজে করা যায়। জীবনটা তখন একদিনের সঙ্গে আর-একদিন, এক কান্তের সঙ্গে আর-এক কাজ দিবা গাঁথিয়া-গাঁথিয়া অগ্রসর হয়, সমস্ত বেশ সমানভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ কোনো খবর না দিয়া একটা বিশেব দিন সাতসমুদ্রপারের রাজপুত্রের মত আসিয়া উপস্থিত হয়, প্রতিদিনের সঙ্গে তাহার কোনো মিল হয় না—তথন মুহুর্ত্তের মধ্যে এতদিনকার সমস্ত বিশ্ব হারাইয়া যায়—তথন বাধা-কাজের পক্ষেবড়ই মুক্কিল ঘটে।

কিন্ধ এই দিনই আমাদের বড়দিন;—এই অনিরমের দিন, এই কাজ নই করিবার দিন। যে দিনটা আসিয়া আমাদের প্রতিদিনকে বিপর্যান্ত করিয়া দেয়—সেই দিন আমাদের আনন্দ। অন্তদিনগুলো ব্দিমানের দিন, সাবধানের দিন,—আর এক-একটা দিন পূরা পাগুলামির কাছে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করা।

পাগলশন্তা আমাদের কাছে মুণার শন্ত । ক্ষ্যাপা নিমাইতক ক্ষামরা ক্ষ্যাপা বলিরা ভক্তি করি—আমাদের ক্যালা-দেবকা মহেশর। প্রতিভা ক্যাপামির একপ্রকার বিকাশ কি না, এ কথা লইবা বুরোপে ৰাদাস্থাদ চলিতেছে— কিন্তু আমরা এ কথা স্বীকার করিতে কুন্তিত হই না। প্রতিভা ক্যাপামি বই কি, তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম, তাহা উলট্পালট্ করিতেই আসে—তাহা আজিকার এই থাপ্ছাড়া, স্প্রেছাড়া দিনের মত হঠাৎ আসিয়া যত কাজের লোকের কাজ নই করিয়া দিয়া যায়—কেহ বা তাহাকে গালি পাড়িতে থাকে, কেহ বা তাহাকে লইয়া নাচিয়া-কুঁদিয়া অস্থির হইয়া উঠে।

ভোলানাথ, যিনি আমাদের শাস্ত্রে আনক্ষমর, তিনি সকল দেবতার মধ্যে এমন থাপ্ছাড়া। সেই পাগল দিগম্বরকে আমি আজিকার এই ধাতি নীলাকালের রৌজ্ঞাবনের মধ্যে দেখিতেছি। এই নিবিড্
মধ্যাক্লের হুংপিতেওর মধ্যে তাঁহার ডিমিডিমি ডমক বাজিতেছে। আজ
মৃত্যুর উলক্ষ শুঅমূর্ত্তি এই কর্মনিরত সংসারের মাঝ্থানে কেমন নিশুক্ক
হুইয়া দাঁড়াইরাছে।—ফুলুর শাস্তুক্তবি।

ভোলানাথ, আমি জানি, তুমি অত্ত। জীবনে ক্লেণ অত্ত রূপেই তুমি তোমার ভিক্লার ঝুলি লইয়া দাঁড়াইরাছ। একেবারে হিসাব-কিতাব নাস্তানাবৃদ্ করিয়া দিয়াছ। তোমার নন্দিভূদির সঙ্গে আমার পরিচর আছে। আজ তাহারা তোমার দিদ্ধির প্রসাদ যে একফোঁটা আমাকে দের নাই, তাহা বলিতে পারি না—ইহাতে আমার নেশা ধরিয়াছে, সমস্ত ভঙুল হইয়া গেছে—আজ আমার কিছুই গোছালো নাই।

আমি জানি, মুথ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রতাহের অভীত। মুথ শুরীরের কোথাও পাচে ধুলা লাগে বলিরা সন্থতিত, আনন্দ ধুলায় গঙাগড়ি দিয়া নিথিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চ্রমার করিয়া দেয়—এইজন্ম মুখের পক্ষে ধূলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধূলা ভূবণ। মুখ, কিছু পাছে হারায় বলিয়া ভীত, আনন্দ, ব্ধাসর্কম্ম বিতরণ করিয়া পরিস্থা; এই এইজন্ম মুখের পক্ষে বিজ্ঞা দারিক্রা, আনন্দের পক্ষে

দারিজ্যই শ্রেখর্য। স্থপ, ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার ঐটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে; আনন্দ, সংহারের মুক্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্যাকে উদারভাবে প্রকাশ করে; এইজন্ত স্থপ বাহিরের নিয়মে বন্ধ, আনন্দ সেবন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই স্থাষ্টি করে। স্থপ, স্থাটুকুর জন্ত তাকাইয়া বিদিয়া থাকে; আনন্দ, ছংথের বিষকে অনায়াসে পরিপাক করিয়া কেলে,—এইজন্ত, কেবল ভালটুকুর দিকেই স্থথের পক্ষপাত—আর, আনন্দের পক্ষে ভালমন্দ গুইই সমান।

এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা-কিছু অভাবনীয়, তাহা খামথা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। তিনি কেন্দ্রাতিগ, "দে<del>টি ফুগল"</del> —তিনি কেবলি নিথিলকে নিয়মের বাহিরের দিকে টানিতেছেন। নিয়মের দেবতা সংসারের সমস্ত পথকে পরিপূর্ণ চক্রপথ করিয়া তলিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর এই পাগল তাহাকে আক্ষিপ্ত করিয়া কুগুলী আকার করিয়া তুলিতেছেন। এই পাগল আপনার থেয়ালে সরীস্পের বংশে পাথী এবং বানরের বংশে মামুষ উদ্ভাবিত করিতেছেন। যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাকেই চিরস্থায়িরূপে রক্ষা করিবার জ্ঞান্ত সংসারে একটা বিষম চেষ্টা রহিয়াছে—ইনি সেটাকে ছারথার कतिया-मिया, यादा नारे, जादाबरे जन्म পथ कतिया मिटल्टिंहन। देशव ছাতে বাঁশী নাই, সামঞ্জন্ত সূত্র ইহার নহে, পিনাক বাজিয়া উঠে, বিধিবিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, এবং কোথা হইতে একটি অপুর্বতা উড়িরা আসিয়া জড়িয়া বসে। শাগলও ইহারি কীর্ত্তি এবং প্রতিভাও ইহারি কীর্ত্তি। ইহার টানে যাহার তার ছিঁড়িয়া যায়, সে হয় উন্মাদ, আর যাহার তার অশ্রুতপূর্ব স্থরে বাজিয়া উঠে, সে হইল প্রতিভাবান্! পাগলও দশের বাহিরে, প্রতিভাবান্ও তাই-কিন্ধ পাগল বাছিরেই থাকিয়া বার, আর প্রতিভাবীন দশকে একাদশের কোঠার টানিরা-আনিরা দলের অধিকার বাড়াইরা দেন।

তথু পাগল নয়, ভধু প্রতিভাবান নয়, আমাদের প্রতিদিনের একরঙা ভুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভরত্কর, তাহার জ্বলজ্জটাকলাপ লইয়া, দেখা দেয়। সেই ভয়ন্কর, প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাত, মালুবের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ আকারে জাগিয়া উঠে। তথন কত স্থুখনিলনের জাল লণ্ডভ । কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারথার হইয়া যায়। হে রুদ্র, তোমার ननाटित य ध्वकथ्वक अधिनिथात कृतिक्रभाटक अक्षकाटत शृहरत अमीन জলিয়া উঠে-সেই শিথাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহাধ্বনিতে নিশীথ-রাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায়, শস্তু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণা ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জডহন্তক্ষেপে যে একটা সামান্ততার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালমন্দ তুয়েরই প্রবল আঘাতে তমি তাহাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনার ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও স্ষ্টির নব নব মুর্জি প্রকাশ করিয়া তোল। পাগল, তোমার এই ক্লন্ত আনন্দে যোগ দিতে আমার ভাত জনম ধেন পরাত্মধ না হয় ৷ সংহারের রক্তআকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয়নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে ! নৃত্য কর, হে উন্মাদ, নৃত্য कतः। त्रहे नृत्छात पूर्वत्वरा आकात्मत्र नक्ष्यकारियाकनवाशी छेक्क्रानिछ নাহারিকা ধথন ভ্রামামাণ হইতে থাকিবে—তথন আমার বক্ষের মধ্যে ভরের আক্ষেপে যেন এই কল্রদঙ্গীতের তাল কাটিয়া না যায় ! হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই ক্লয় - হউক।

আমাদের এই ক্ষ্যাপাদেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে, তাহা নহে—

ক্ষিত্র মধ্যে ইহার পাগ্লামি অহরহ লাগিয়াই আছে—আমরা ক্ষণে ক্ষণে

তাহার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন ক্রিডেছে,

ভালকে মল উচ্ছল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীর মূল্যবান্ করিতেছে।

যথন পরিচর পাই, তথনি রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।

আজিকার এই মেঘোযুক্ত আলোকের মধ্যে আমার কাছে সেই অপক্ষপের মূর্ত্তি জাগিয়াছে। সম্মুখের ঐ রাস্তা, ঐ থোড়োচাল-দেওরা মুদীর দোকান, ঐ ভাঙা ভিটা, ঐ সকু গলি, ঐ গাছপালাগুলিকে প্রতি-দিনের পরিচয়ের মধ্যে অত্যক্ত তচ্ছ করিয়া দেখিয়াছিলাম। এইজক্ত উহারা আমাকে বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল—রোজ এই কটা জিনিবের মধ্যেই নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। আজ হঠাৎ তৃচ্ছতা একেবারে চলিয়া গেছে। আজ দেখিতেছি, চির-অপরিচিতকে এতদিন পরিচিত ৰলিয়া দেখিতেছিলাম, ভাল করিয়া দেখিতেছিলামই না। আজ এই যাহা-কিছু, সমস্তকেই দেখিয়া শেষ করিতে পারিতেছি না। আজ দেই সমস্তই আমার চারিদিকে আছে, অথচ তাহারা আমাকে আটক করিয়া রাথে নাই—তাহারা প্রত্যেকেই আমাকে পথ ছাডিয়া দিয়াছে। আমার পাগল এইথানেই ছিলেন,—দেই অপুর্ব্ধ, অপারচিত, অপরূপ, এই মুদ্রি দোকানের থোডোচালের শ্রেণীকে অবজ্ঞা করেন নাই—কেবল, বে আলোকে তাঁহাকে দেখা যায়, সে আলোক আমার চোখের উপরে ছিল না। আজ আশ্রহ্যা এই যে, এ সম্মুখের দুখা, এ কাছের জিনিষ আমার কাছে একটি বছম্মুরের মহিমা লাভ করিয়াছে। উহার সঙ্গে গৌরীশঙ্করের ত্যারবেষ্টিত হুর্গমতা, মহাসমুদ্রের তরক্ষকণ হস্তরভা আপনাদের সঞ্চাতিত জ্ঞাপন করিতেছে।

এম্নি করিয়া হঠাৎ একদিন জানিতে পারা যার, যাহার সলে "জত্যক্ত খরকরা পাতাইয়া বসিরাছিলাম, সে আমার বরকরার বাহিরে। আমি বাহাকে প্রতিমূহুর্তের বাধা-বরাদ বলিয়া নিতান্ত নিশ্চিম্ব হইরা: ছিলাম, তাহার মত তুর্লভ ত্বরায়ত জিনিব কিছুই নাই। আমি

ষাহাকে ভালরূপ জানি মনে করিয়া তাহার চারিদিকে সীমানা আঁকিয়াদিরা থাতিরজমা হইরা বসিয়া ছিলাম, সে দেখি, কথন্ একমূহুর্ত্তের মধ্যে
সমস্ত সীমানা পার হইরা অপূর্ব্ধরহস্তময় হইরা উঠিয়ছে। যাহাকে
নিয়মের দিক্ দিয়া, স্থিতির দিক্ দিয়া বেশ ছোটোথাটো, বেশ দস্তরসৃষ্ণত,
বেশ আপনার বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, তাহাকে ভাওনের দিক্ হইতে,
ঐ শ্রশানচারী পাগলের তরফ হইতে হঠাৎ দেখিতে পাইলে মূথে আর
বাক্য সরে না—আশ্চর্যা! ও কে! যাহাকে চিরদিন জানিয়াছি, সেই
এ কে! যে একদিকে ঘরের, সে আর-একদিকে অন্তরের, যে একদিকে
কাজের সে আর-একদিকে সমস্ত আবশুকের বাহিরে, যাহাকে একদিকে
স্পর্শ করিতেছি, সে আর-একদিকে সমস্ত আরতের অতীত—যে একদিকে
সকলের সঙ্গে বেশ থাপ্ থাইয়া গিয়াছে, সে আর-একদিকে ভয়কর
শাপ্ছাড়া, আপনাতে আপনি!

প্রতিদিন বাঁহাকে দেখি নাই, আজ তাঁহাকে দেখিলাম, প্রতিদিনের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাঁচিলাম। আমি ভাবিতেছিলাম, চারিদিকে পরিচিতের বেড়ার মধ্যে প্রাত্যহিক নিয়মের দ্বারা আমি বাঁধা—আজ দেখিতেছি, মহা অপুর্বের কোলের মধ্যে চিরদিন আমি খেলা করিতেছি। আমি ভাবিয়াছিলাম, আপিসের বড়সাহেবের মত অত্যক্ত একজন স্থগন্তীর হিসাবী লোকের হাতে প্রভিন্ন সংসারে প্রত্যহ আঁক পাড়িয়া বাইতেছি—আজ সেই বড় সাহেবের চেয়ে যিনি বড়, সেই মন্ত বেহিসাবী পাগলের বিপুল উদার অট্টহান্ত জলে-স্থলে-আকাশে সপ্রলোক ভেদ করিয়া ধ্বনিত শুনিয়া হাফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার খাতাপক্রশমন্ত রহিল। আমার জরুরি-কাজের বোঝা ঐ স্পিছিছাড়ার পায়ের কাছে কেলিয়া দিলাম—তাঁহার তাঞ্ভবনৃত্যের আঘাতে তাহা চুর্নচ্বি হইয়া ধূলি হইয়া উড়িয়া য়াক্।

#### तक्रमश्च।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে। তাহাতে দৃশুপটের কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, এরূপ আমি বোধ করি না।

কলাবিত্যা যেখানে একেশ্বরী, সেইখানেই তাহার পূর্ণগোরব। সতীনের সঙ্গে ঘর করিতে গেলে তাহাকে থাটো হইতেই হইবে। বিশেষত সতীন যদি প্রবল হয়। রামায়ণকে যদি স্থর করিয়া পড়িতে হয়, তবে আদিকাও হইতে উত্তরকাও পর্যাস্ত সে স্থরকে চিরকাল সমান একঘেরে হইয়া থাকিতে হয়; রাগিণী-হিসাবে সে বেচারার ফোনকালে পদোয়তি ঘটে না। যাহা উচ্চদরের কার্যা, তাহা আপনার সঙ্গাত আপনার নিয়মেই জোগাইয়া থাকে, বাহিরের, সঙ্গাতের সাহায্য অবজ্ঞার সঙ্গেউপেক্ষা করে। যাহা উচ্চ অক্সের সঙ্গাত, তাহা আপনার কথা আপনার নিয়মেই বলে; তাহা কথার জ্ঞা কালিদাস-মিল্টনের মুখাপেক্ষা করে না—তাহা নিতাস্ত তুচ্ছ তোম্-তানা-নানা লইয়াই চমৎকার কান্ধ চালাইয়া দেয়। ছবিতে, গানেতে, কথায় মিশাইয়া ললিতকলার একটা বারোমারি ব্যাপার করা যাইতে পারে—কিন্তু দের উচ্চ আসন দেওয়া যাইতে পারে না।

কিছ প্রাব্যকাব্যের চেয়ে দৃশুকাব্য স্বভাবতই কতকটা পরাধীন বটে। বাহিরের সাহায্যেই নিজেকে সার্থক করিবার জন্ম সে বিশেষভাবে স্টুট। সে যে অভিনয়ের জন্ম অপেক্ষা করিয়া আছে, এ কথা তাহাকে স্বীকার করিভেই হয়।

আমরা এ কথা খীকার করি না। সাধ্বী ত্রী বেমন স্বামীকে ছাড়া

আর কাহাকেও চার না, ভাল কাব্য তেমনি ভাবুক ছাড়া আর কাহারে। অপেকা করে না। সাহিত্য পাঠ করিবার সময় আমরা সকলেই মনে মনে অভিনয় করিয়া থাকি—সে অভিনয়ে যে কাব্যের সৌন্দর্য্য থোকে না, সে কাব্য কোন কবিকে যশস্বী করে নাই।

বরঞ্চ এ কথা বলিতে পার যে, অভিনয়বিত্যা নিতান্ত পরাশ্রিতা। সে অনাথা নাটকের জ্ঞাপথ চাহিয়া বসিয়া থাকে। নাটকের গৌরব অবলম্বন করিয়াই সে আপনার গৌরব দেখাইতে পারে।

বৈশ্ব স্থামী যেমন লোকের কাছে উপহাস পার, নাটক তেমনি যদি অভিনয়ের অপেক্ষা করিয়া আপনাকে নানাদিকে থর্কা করে, তবে সেও সেইরূপ উপহাসের যোগ্য হইরা উঠে। নাটকের ভাবথানা এইরূপ হওরা উচিত যে,—"আমার যদি অভিনয় হয় ত হউক্, না হয় ত অভিনয়ের পোড়াকপাল—আমার কোনই ক্ষতি নাই!"

যাহাই হউক, অভিনয়কে কাব্যের অধীনতা স্বীকার করিতেই হয়।
কিছা তাই বলিয়া সকল কলাবিতারই গোলামি তাহাকে করিতে হইবে,
এমন কি কথা আছে! যদি সে আপনার গৌরব রাখিতে চায়, তবে
বেটুকু অধীনতা তাহার আত্মপ্রকাশের জন্ত নিতান্তই না হইলে নয়, সেইটুকুই সে যেন প্রহণ করে;—তাহার বেশি সে যাহা কিছু অবলছন করে,
ভাহাতে তাহার নিজের অবমাননা হয়।

ইহা বলা বাহুল্য, নাট্যোক্ত কথাগুলি অভিনেতার পক্ষে নিতাক্ত আবশ্রক। কবি তাহাকে যে হাসির কথাটি কোগান, তাহা লইরাই তাহাকে হাসিতে হয়; কবি তাহাকে যে কায়ার অবসর দেন, তাহা লইরাই কাঁদিয়া সে দর্শকের চোথে জল টানিয়া আনে। কিছু ছবিটা কেন ? তাহা অভিনেতার পশ্চাতে খুলিতে থাকে—অভিনেতা তাহাকে স্থাই করিয়া তোলে না; তাহা আঁকামাত্র;—আমার মতে তাহাকে অভিনেতার অক্ষমতা, কাপুরুষ্কা প্রকাশ পার। এইক্সপে বে উপাল্পে

দর্শকদের মনে বিভ্রম উৎপাদন করিয়া দে নিজের কান্ধকে সহল করিয়া তোলে, তাহা চিত্রকরের কাছ হইতে ভিকা করিয়া আনা।

তা ছাড়া যে দর্শক তোমার অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে, তাহার কি নিজের সমল কাণা-কড়াও নাই ? সে কি শিশু ? বিখাস করিয়া ভাহার উপরে কি কোন বিষয়েই নির্ভর করিবার জো নাই ? যদি ভাহা সত্য হয়, তবে ভবলু দাম দিলেও এমন সকল লোককে টিকিট্ বেচিতে নাই।

এ ত আদালতের কাছে সাক্ষ্য দেওয়া নর যে, প্রত্যেক কথাটাকে হলক করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে ? যাহারা বিশ্বাস করিবার জন্ত—
আনন্দ করিবার জন্ত আদিয়াছে, তাহাদিগকে এত ঠকাইবার আয়োলন কেন ? তাহারা নিজের কল্পনাশক্তি বাড়ীতে চাবি বন্ধ করিয়া আসেনাই। কতক তুমি বোঝাইবে, কতক তাহারা ব্রিবে, তোমার সহিত ভাহাদের এইরূপ আপোবের সহন্ধ।

হবান্ত গাছের গুঁ ড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সথীদের সহিত শকুন্তলার কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন। অতি উত্তম। কথাবার্ত্তা বেশ রসে জমাইয়া বলিয়া যাও! আন্ত গাছের গুঁ ড়িটা আসার সমূথে উপস্থিত না থাকিলেও সেটা আমি ধরিয়া লইতে পারি—এতটুকু স্ঞ্জনশক্তি আমার আছে। ছব্যন্ত-শকুন্তলা অনস্মা-প্রিয়াবদার চরিত্রাহ্মরূপ প্রত্যেক হাবভাব এবং কণ্ঠম্বরের প্রত্যেক ভঙ্গী একেবারে প্রত্যাক্ষরপ প্রত্যেক হাবভাব এবং কণ্ঠম্বরের প্রত্যেক ভঙ্গী একেবারে প্রত্যাক্ষরপ প্রস্কান করিয়া লওয়া শক্ত—স্বতরাং সেগুলি ধথন প্রত্যাক বর্ত্তমান দেখিতে পাই, তথন হাদর রসে অভিষক্ত হয় – কিন্তু ছটো গাছ বা একটা ঘর বা একটা নদী করনা করিয়া লওয়া কিছুই শক্ত নয়, সেটাও আমাদের হাতে না রাথিয়া চিত্রের ঘারা উপস্থিত করিলে আমাদের প্রতি ঘারতর অবিখাস প্রকাশ করা হয়।

আমাদের দেশের বাতা আমার ঐজন্ত ভাল লাগে। বাতার অভি-

নামে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা শুক্লতর ব্যবধান নাই। পরম্পারের বিশ্বাস ও আহুকুল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহাদয়তার সহিত স্থাসম্পন্ন হইয়া উঠে। কাব্যরস, যেটা আসল জিনিষ, সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মত চারিদিকে দর্শকদের পুলকিত চিন্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে। মালিনী যথন তাহার পূম্পবিরল বাগানে ফুল খুঁজিয়া বেলা করিয়া দিতেছে, তথন সেটাকে সপ্রমাণ করিবার জন্ম আসেরের মধ্যে আন্ত আন্ত গাছ আনিয়া ফেলিবার কি দরকার আছে—একা মালিনীর মধ্যে সমন্ত বাগান আপনি জাগিয়া উঠে। তাই যদি না হইবে, তবে মালিনীরই বা কি শুণ, আর দর্শকশুলোই বা কাঠের মূর্ত্তির মত কি করিতে বিসায়া আচে প

শকুজ্বলার কবিকে যদি রঙ্গমঞ্চে দৃশ্রুপটের কথা ভাবিতে হইত, তবে তিনি গোড়াতেই মুগের পশ্চাতে রথ ছোটান বন্ধ করিতেন। অবশ্র, তিনি বড় কবি—রথ বন্ধ হইলেই যে তাঁহার কলম বন্ধ হইত, তাহা নহে — কিছু আমি বলিতেছি, যেটা তুছ্ছ তাহার জন্ম যাহা বড় তাহা কেন নিজেকে কোন অংশে থর্ক করিতে বাইবে ? ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চ স্থানভাব নাই। সেথানে যাহকরের হাতে দৃশ্রুপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকরের লক্ষ্যস্থল, কোন ক্রতিম মঞ্চ ও ক্রতিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।

অতএব যথন ত্রাস্ত ও সারথি একই স্থানে স্থির দাঁড়াইয়া বর্ণনা ও অতিনয়ের দ্বারা রথবেগের আলোচনা করেন, সেথানে দর্শক এই অতি সামান্ত ক্লপাটুকু অনারাসেই ধরিয়া লন যে, মঞ্চ ছোট, কিন্ত কাব্য ছোট নর ;— অতএব কাব্যের থাতিরে মঞ্চের এই অনিবার্য ক্রটিকে প্রসন্ধচিত্তে ক্রাইয়া মার্জনা করেন এবং নিজের চিত্তক্ষেত্রকে সেই ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিয়া মঞ্চকেই মহীয়ান্ করিয়া তোলেন। কিন্তু

মঞ্চের খাতিরে কাব্যকে যদি খাট হইতে হইত, তবে ঐ কয়েকটা হততাগ্য কাঠথওকে কে মাপ করিতে পারিত ?

শকুস্থলা-নাটক বাহিরের চিত্রপটের কোন অপেকা রাখে নাই বলিরা আপনার চিত্রপটগুলিকে আপনি স্থাষ্ট করিয়া লইয়াছে। তাহার কথাশ্রম, তাহার স্বর্গপথের মেঘলোক, তাহার মারীচের তপোবনের জক্ত সে:
শার কাহারো উপর কোন বরাত দেয় নাই। সে নিজেকে নিজে
সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। কি চরিত্রস্কনে, কি স্বভাবচিত্রে নিজের কাবাসম্পদের উপরেই তাহার একমাত্র নির্ভর।

আমরা অন্ত প্রবন্ধে বলিয়াছি, যুরোপীয়ের বাস্তব সত্য নহিলে নর। করনা যে কেবল তাহাদের চিত্তরঞ্জন করিবে তাহা নয়, কায়নিককে অবিকল বাস্তবিকের মত করিয়া বালকের মত তাহাদিগকে ভূলাইবে। কেবল কাব্যরসের প্রাণদায়িনী বিশল্যকরণীটুকু হইলে চলিবে না, তাহার সক্ষে বাস্তবিকতার আস্ত গন্ধমাদনটা পর্য্যস্ত চাই। এখন কলিমুগ, স্তেরাং : গন্ধমাদন টানিয়া আনিতে এঞ্জিনিয়ারিং চাই—তাহার ব্যয়প্ত সামান্ত নহে। বিলাতের প্রেজে শুদ্ধমাত্র এই খেলার জন্ত যে বাজে খরচ হয়, ভারতবর্ষের কত অভ্রভেদী ছর্জিক্ষ তাহার মধ্যে তলাইয়া যাইতে পারে।

প্রাচ্যদেশের ক্রিয়া-কর্ম্ম থেলা-আনন্দ সমস্ত সরল-সহজ। কলা-পাতার আমাদের ভোজ সম্পন্ন হয় বলিয়া ভোজের যাহা প্রকৃততম আনন্দ —অর্থাৎ বিশ্বকে অবারিতভাবে নিজের ঘরটুকুর মধ্যে আমন্ত্রণ করিয়া আনা—সম্ভবপর হয়। আয়োজনের ভার যদি জটিল ও অতিরিক্ত হইত, তবে আসল জিনিষটাই মারা যাইত।

বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি, তাহা ভারাক্রাম্ব একটা ক্ষীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের স্বারের কাছে আনিরা দেওরা হংসাধ্য;—তাহাতে লন্ধীর পেঁচাই সরস্বতীর পদ্মকে প্রায় আছে ম করিয়া আছে। তাহাতে কবি ও গুণীর প্রতিভার সৈচেরে ধনীর মূলধন ঢের বেশি থাকা চাই। দর্শক যদি বিলাতি ছেলেনাম্বিতে দীক্ষিত না হইরা থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি ও কাব্যের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তবে অভিনয়ের চারিদিক্ হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জ্ঞালগুলো বাঁটি দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরবদান করিলেই সহৃদয় হিন্দুসন্তানের মত কাজ হয়। বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাড়া করিতে হুইবে এবং স্ত্রী-চরিত্র অক্তর্কিম ত্রালোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হুইবে, এরূপ অত্যন্ত শ্বলাতি বর্করতা পরিহার করিবার সময় আদিয়াছে।

মোটের উপরে বলা যাইতে পারে যে, জটিলতা অক্ষমতারই পরিচন্ধ; বাস্তবিকতা কাঁচপোকার মত আর্টের মধ্যে প্রবেশ করিলে তেলা-পোকার মত তাহার অন্তরের সমস্ত রস নিঃশেষ করিয়া ফেলে এবং বেখানে অন্তীর্ণবশত যথার্থ রসের ক্ষ্ধার অভাব, সেথানে বহুমূল্য বাস্থ্ প্রাচ্থ্য ক্রমশই ভীষণক্ষপে বাড়িয়া চলে—অবশেষে অন্নকে সম্পূর্ণ আচ্ছক্ষ করিয়া চাট্নিই ন্তুপাকার হইয়া উঠে।

16006

### কেকাধ্বনি।

হঠাৎ গৃহপালিত ময়ুরের ডাক গুনিয়া আমার বিদ্ধু বলিয়া উঠিলেন— আমি ঐ ময়ুরের ডাক সন্থ করিতে পারি না; কবিরা কেকারবকে কেন বে তাঁহাদের কাব্যে স্থান দিয়াছেন, বুঝিবার জোনাই।

কবি বধন বসত্তের;কুত্ত্বর এবং ব্ল বর্ষার কেকা—ছটাকেই ্রস্বান্

আদর দিয়াছেন, তথন হঠাৎ মনে হইতে পারে, কবির বুঝিবা কৈবলাদশাপ্রাপ্তি হইয়াছে, তাঁহার কাছে ভাল ও মন্দ, ললিত ও কর্কশের ভেদ লুপ্ত।

কেবল কেকা কেন, ব্যাঙের ডাক এবং ঝিল্লীর ঝন্ধারকে কেহ মধুর বলিতে পারে না। অথচ কবিরা এ শন্ধগুলিকেও উপেক্ষা করেন নাই। প্রেমনীর কণ্ঠস্বরের সহিত ইহাদের তুলনা করিতে সাহস পান নাই, কিন্তু বড়্খতুর মহাসঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ বলিয়া তাঁহারা ইহাদিগকে সন্মান দিয়াছেন।

একপ্রকারের মিষ্টতা আছে, তাহা নিঃসংশয় মিষ্ট, নিতাস্তই মিষ্ট। তাহা নিজের লালিতা সপ্রমাণ করিতে মুহূর্তমাত্র সময় লয় না। हैक्तिरात व्यनिक्ध माका : नहेशा. मन ठाहात जोकरा श्रीकात कतिरु কিছুমাত্র তর্ক করে না। তাহা আমাদের মনের নিজের আবিষ্কার নহে— ইক্রিয়ের নিকট হইতে পাওয়া; এইজন্ম মন তাহাকে অবজ্ঞা করে;— বলে, ও নিতান্তই মিষ্ট, কেবলি মিষ্ট। অর্থাৎ উহার মিষ্টতা বঝিতে **অন্তঃ**করণের কোন প্রয়োজন হয় না. কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই বো**ঝা** ষার। যাহারা গানের সমজ্দার, এইজন্মই তাহারা অত্যন্ত উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া বলে, অমুক লোক মিষ্ট গান করে। ভাবটা এই যে, মিষ্ট গায়ক গানকে আমাদের ইন্দ্রিয়সভায় আনিয়া নিতান্ত স্থলভ প্রশংসা দ্বারা অপমা-নিত করে; – মার্জিত রুচি ও শিক্ষিত মনের দরবারে সে প্রবেশ করে না। যে লোক পাটের অভিজ্ঞ যাচনদার সে রস্সিক্ত পাট চায় না: সে বলে, व्यामारक कुकरना शांठे नाउ, जरवरे व्यामि क्रिक अजने दुबिव। शास्त्र छे १ वृक्ष ममझनात वरल, वारक वम निया शास्त्र वारक शोवव वाष्ट्र है अ ना. —আমাকে শুকুনো মাল দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটি পাইব, আমি শ্বসি হইয়া ঠিক দামটি চুকাইয়া দিব। বাহিরের বাজে মিষ্টতায় আসল किनिरवत मूला नामाहेबा एव ।

যাহা সহজেই মিষ্ট, তাহাতে অতি শীঘ্র মনের আলম্ম আনে, বেশিক্ষণ মনোযোগ থাকে না। অবিলখেই তাহার সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া মন
বলে, আর কেন ঢের হইয়াছে।

এই জন্ত যে লোক যে বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছে, সে তাহার গোড়ার দিক্কার নিতান্ত সহজ ও ললিত অংশকে আর থাতির করে না। কারণ সেটুকুর সীমা সে জানিয়া লইয়াছে; সেটুকুর দৌড় যে বেশিদ্র নহে, তাহা সে বোঝে; এইজন্য তাহার অন্তঃকরণ তাহাতে জাগে না। অশিক্ষিত সেই সহজ অংশটুকুই বুঝিতে পারে, অথচ তথনো সে তাহার সীমা পায় না—এইজন্তই সেই অগভীর অংশেই তাহার একমাত্র আনন্দ। সমজ্লারের আনন্দকে সে একটা কিছ্তেব্যাপার বলিয়া মনে করে, অনেকসময় তাহাকে কপটতার আড়েম্বর বলিয়াও গণ্য করিয়া থাকে।

এইজন্মই সর্ব্ধপ্রকার কলাবিভাসম্বন্ধে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের আনন্দ ভিন্ন ভিন্ন পথে যায়। তথন এক পক্ষ বলে, তুমি কি বুঝিবে! **ছার** এক পক্ষ রাগ করিয়া বলে, যাহা বুঝিবার তাহা কেবল তুমিই বোঝ, জগতে আর কেহ বোঝে না!

একটি স্থগভীর সামঞ্জের আনন্দ, সংস্থান-সমাবেশের আনন্দ, প্রবর্ত্তীর সহিত বোগ-সংযোগের আনন্দ, পার্শ্ববর্তীর সহিত বৈচিত্র্যসাধনের আনন্দ—এইগুলি মানসিক আনন্দ। ভিতরে প্রবেশ না করিলে, না বুঝিলে, এ আনন্দ ভোগ করিবার উপান্ন নাই। উপর হইতেই চট্ করিয়া যে স্থা-পাওয়া যান্ন, ইহা তাহা অপেক্ষা হান্নী ও গভীর।

এবং এক হিদাবে তাহা অপেকা ব্যাপক। যাহা অগভীর, লোকের শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে—অভ্যাসের সঙ্গে ক্রমেই তাহা ক্ষম হইয়া তাহার রিক্ততা বাহির হইয়া পড়ে। যাহা গভীর, তাহা আপাতত বছলোকের গম্য না হইলেও বত্কাল তাহার পরমায়ু থাকে—তাহার মধ্যে যে একটি শ্রেষ্ঠতার আদর্শ আছে, তাহা সহজে জীর্ণ হয় না।

জয়দেবের "লশিতলবন্ধলতা" ভাল বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে মন মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়—তথন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়। ললিতলবন্ধলতার পার্শে কুমারসম্ভবের একটা শ্লোক ধরিয়া দেখা যাক:—

> আবর্জিতা কিঞ্চিব অনাজাং বাদো বসানা ত্রুণার্করাগৃষ্। পর্যাপ্তপুল্যুবকাবন্ত্রা সঞ্চারিনা প্রবিনা লতেব।

ছল্দ আলুলায়িত নহে, কথাগুলি যুক্তাক্ষরবহুল,—তবু ভ্রম হয়, এই শ্লোক লালিতলবন্ধলতার অপেকা কানেও মিট্ট গুনাইতেছে। কিছু তাহা গ্রম। মন নিজের স্থলনাক্তির দ্বারা ইন্দ্রিরস্থা পূরণ করিয়া দিতেছে। যেথানে লোলুপ ইন্দ্রিরপা ভিড় করিয়া না দাঁড়ায়, সেইখানেই মন এইরূপ স্থলনের অবসর পায়। "পর্য্যাপ্তপুস্পন্তবকাবন্যা"—ইহার মধ্যে লয়ের যে উত্থান-মছে, কঠোরে কোমলে বথাবথরপে মিশ্রিত হইয়া ছল্পকে যে লোলা নিয়ছে, তাহা জয়নেবী লয়ের মত অতিপ্রত্যক্ষ নহে—তাহা নিগুড়; মন তাহা আলফ্রভরে পড়িয়া পায় না, নিজে আবিস্কার করিয়া লইয়া খুসি হয়। এই শ্লোকের মধ্যে যে একটি ভাবের সৌন্দর্যা, তাহাও আমাণের মনের সহিত চক্রান্ত করিয়া অশ্রুতিগ্রমা একটি সঙ্গীত রচনা করে—সে সঙ্গীত সমস্ত শন্ধসঙ্গীতকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়,—মনে হয়, যেন কান জুড়াইয়া গেল—কিছু কান জুড়াইবার কথা নহে, মানসী মায়ায় কানকে প্রতারিত করে।

আমাদের এই মারাবী মনটিকে স্কলের অবকাশ না দিলে, সে

কোন মিষ্টতাকেই বেশিক্ষণ মিষ্ট বলিরা গণ্য করে না। সে উপযুক্ত উপকরণ পাইলে কঠোর ছন্দকে ললিত, কঠিন শব্দকে কোমল করির। ভূলিতে পারে। সেই শক্তি থাটাইবার অন্ত সে কবিদের কাছে অফুরোধ প্রেরণ করিতেছে।

কেকারব কানে শুনিতে মিষ্ট নহে, কিন্তু অবস্থাবিশেষে, সমন্ববিশেষে মন তাহাকে মিষ্ট করিয়া শুনিতে পারে, মনের সেই ক্ষমতা
আছে। সেই মিষ্টতার স্বরূপ, কুছতানের মিষ্টতা হইতে স্বতন্ত্র। নববর্ষাগমে গিরিপাদমূলে লতাজটিল প্রাচীন মহারণ্যের মধ্যে যে মন্ততা
উপস্থিত হয়, কেকারব তাহারি গান। আষাদে শ্রামায়মান তমাল-তালীবনের 'হিশুণতর খনারিত অরুকারে, মাতৃস্তত্যপিপাস্ক ভুর্জরাছ শতসহস্র
শিশুর মত অগণ্য শাখাপ্রশাখার আন্দোলিত মর্ম্মরমুখর মহোলাসের
মধ্যে রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে একটি কাংশুক্রেকার ধ্বনি উপিত
করে, তাহাতে প্রবীণ বনম্পতিমপ্রলীর মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ
জ্যাগিয়া উঠে। কবির কেকারব সেই বর্ষার গান,—কান তাহার
মাধুর্যা জানে না, মনই জানে। সেইজনাই মন তাহাতে অধিক মুগ্ধ হয়।
মন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকথানি পায়;—সমস্ত মেবারুত
আকাশ, ছায়ারুত অরণ্য, নীলিমাচছর গিরিশিথর, বিপুল মূঢ় প্রকৃতির
অব্যক্ত অন্ধ আনন্দরাশি।

বিরহিণীর বিরহবেদনার সঙ্গে কবির কেকারও এইজন্তই জড়িত। তাহা প্রতিমধুর বিদিয়া পথিকবধুকে ব্যাকুল করে না—তাহা সমস্ত বর্ধার মর্ম্মোন্দাটন করিয়া দেয়। নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যস্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে—তাহা বহি:প্রকৃতির অত্যস্ত নিকটবর্ত্তী, তাহা জলস্থল আকাশের গারে সংলয়। বড় ঋতু আপন পৃশপর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেমকে নানারতে রাঙাইয়া দিয়া যায়। যাহাতে পল্লবকে স্পন্দিত, নদীকে তর্মিত, শন্ত শীর্ককে হিলোগিত করে, তাহা ইহাকেও অপ্র্ক-

চাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিতে থাকে। পূর্ণিমার কোটাল ইহাকে দ্দীত করে এবং সন্ধ্যান্তের রক্তিমার ইহাকে লক্ষামণ্ডিত বধুবেশ পরাইরা দের। এক-একটি ঋতু বখন আপন সোনার কাঠি লইরা প্রেমকে স্পর্শ করে, তখন সে রোমাঞ্চকলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না। সে অরণ্যের পূর্পা-পদ্ধবেরই মত প্রকৃতির নিগৃঢ়ম্পার্শানি। সেই জন্য যৌবনাবেশবিধুর কালিদাস ছয় ঋতুর ছয় তারে নরনারীর প্রেম কি কি স্করে বাজিতে থাকে, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন—তিনি ব্যিয়াছেন, জগতে ঋতু আবর্তনের সর্বপ্রধান কাজ প্রেম-জাগান;— ফুল-ফুটানো প্রভৃতি অন্য সমস্তই তাহার আমুয়ঞ্চিক। তাই যে কেকারব বর্ষাঋতুর নিথাদ স্কর, তাহার আঘাত বিরহবেদনার ঠিক উপরে গিয়াই পডে।

বিস্থাপতি লিখিয়াছেন-

মন্ত দাহুরী ডাকে ডাহুকী কাটি যাওত ছাভিয়া।

এই বাডের ডাক নববর্ষার মন্তভাবের সঙ্গে নহে, খনবর্ষার নিবিড় ভাবের সঙ্গে বড় চমৎকার খাপ খার। মেঘের মধ্যে আজ কোন বর্ণ বৈচিত্র্য নাই, স্তর্বিক্যাস নাই,—শচার কোন প্রাচীন কিন্ধরী আকাশের প্রাঙ্গণ মেষ্
দিয়া সমান করিয়া লেপিয়া দিয়াছে, সমস্তই কৃষ্ণধ্সর বর্ণ। নানাশস্ত-বিচিত্রা পৃথিবীর উপরে উজ্জ্বল আলোকের তুলিকা পড়ে নাই বলিয়া বৈচিত্রা স্ট্রা ওঠে নাই। ধানের কোমল মন্তণ সব্জ, পাটের গাঢ় বর্ণ এবং ই কুর হরিজাভা একটি বিশ্বব্যাপি-কালিমায় মিশিয়া আছে। বাতাস নাই। আসর-র্ষ্টির আশঙ্কায় পিছল পথে লোক বাহির হয় নাই। মাঠে বছদিন পূর্বে ক্তেরে কাজ সমস্ত শেষ হইয়াগেছে। পুকুরে পাড়ির সমান জল। এইরূপ জ্যোতিহীন, গতিহীন, কর্ম্মহীন, বৈচিত্রাহীন, কালিমালিপ্ত একাকারের দিনে ব্যান্তের ডাক ঠিক স্থরটি লাগাইয়া থাকে। তাহার স্বর ঐ বর্ণহান মেঘের মত, এই দীপ্রশুন্য আলোকের মত, নিস্কর্ম

নিবিড় বর্ধাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে; বর্ধার গণ্ডিকে আরো খন করিয়া চারিদিকে টানিয়া দিতেছে। তাহা নীরবতার অপেকাও এক-বেয়ে। তাহা নিভৃত কোলাহল। ইহার সঙ্গে বিল্লীরব ভালরপ মেশে; কারণ যেমন মেঘ, যেমন ছায়া, তেমনি বিল্লীরবও আর-একটা আচ্ছাদন-বিশেষ; তাহা স্বরমণ্ডলে অন্ধকারের প্রতিরূপ; তাহা বর্ধা-নিশীথিনীকে সম্পূর্ণতা দান করে।

14006

#### বাজে কথা।

জন্ম থরচের চেয়ে বাজে থরচেই মাকুষকে যথার্থ চেনা যায়। কারণ, মাকুষ বায় করে বাঁধা নিয়ম অকুসারে, অপবায় করে নিজের থেয়ালে।

যেমন বাজে থরচ, তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মা**মুৰ**আপনাকে ধরা দেয়। উপদেশের কথা যে রাস্তা দিয়া চলে, মামুর
আমাল হইতে তাহা বাঁধা, কাজের কথা যে পথে আপনার গো-যান
টানিয়া আনে, সে পথ কেজো সম্প্রদায়ের পায়ে পায়ে তৃণপুশিশ্ভ চিত্রিত
হইয়া গেছে। বাজে কথা নিজের মত করিয়াই বলিতে হয়।

এইজন্ম চাণক্য ব্যক্তিবিশেষকে যে একেবারেই চুপ করিয়া যাইতে বলিয়াছেন, দেই কঠোর বিধানের কিছু পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে; আমুদের বিবেচনায় চাণক্যকথিত উক্ত ভদ্রলোক 'তাবচ্চ শোভতে' যাবং তিনি উচ্চ অঙ্গের কথা বলেন, যাবং তিনি আবহমান কালের পরীক্ষিত সর্ব্বজনবিদিত সত্য ঘোষণায় প্রবৃত্ত থাকেন—কিন্তু তথনি তাঁহার বিপদ্ মর্থনি তিনি সহজ্ব কথা নিজের ভাষায় বলিবার চেষ্টা করেন।

य लाक এकটा दलिवात विश्व कथा ना थाकिएन क्वान कथा?

বলিতে পারে না; হয় বেদবাক্য বলে, নম্ন চুপ করিয়া থাকে; হে চতুরানন, তাহার কুটুম্বিতা, তাহার দাহচর্য্য, তাহার প্রতিবেশ—

भित्रिम मा लिथ, मा लिथ, मा लिथ !

পৃথিবীতে জিনিষমাত্রই প্রকাশধর্মী নয়। কয়লা আগুন না পাইলে আলে না, ক্ষটিক অকারণে ঝক্ঝক্ করে। কয়লায় বিশুর কল চলে, ক্টিক হার গাঁথিয়া প্রিয়জনের গলায় পরাইবার জন্ম। কয়লা আবয়ক, কটিক মূল্যবান্।

এক একটি হল্ভ মাসুষ এই ক্লপ ক্ষটিকের মন্ত অকারণ ঝল্মশ্
করিতে পারে। সে সহজেই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে—তাহার
কোন বিশেষ উপলক্ষ্যের আবশুক হয় না। তাহার নিকট হইছে
কোন বিশেষ প্রস্নোজন সিদ্ধ করিয়া লইবার গরজ কাহারো থাকে না
—সে অনায়াসে আপনাকে আপনি দেদীপ্রমান করে, ইহা দেখিয়াই
আনন্দ। মানুষ, প্রকাশ এত ভালবাসে, আলোক তাহার এত প্রিয় য়ে,
আবশুককে বিসর্জন দিয়া, পেটের অয় ফেলিয়াও উজ্জনতার জন্য
লালায়িত হইয়া উঠে। এই গুণটি দেখিলে, মানুষ যে পতসংশ্রেষ্ঠ, সে
সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। উজ্জ্বল চকু দেখিয়া যে জাতি অকারণে প্রাণ
দিতে পারে, তাহার পরিচয় বিস্তারিত করিয়া দেওয়া বাহলা।

কিন্তু সকলেই পতলের ডানা লইয়া জন্মায় নাই। জ্যোতির নোহ সকলের নাই। অনেকেই বুদ্ধিমান, বিবেচক। গুহা দেখিলে তাঁহারা গভীরতার মধ্যে তলাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু আলো দেখিলে উপরে উড়িবার ব্যর্থ উত্মমমাত্রও করেন না। কাব্য দেখিলে ইহারা প্রশ্ন করেন ইহার মধ্যে লাভ করিবার বিষয় কি আছে, গ্রন্থ ভালিল অষ্ট্রাদশ সংহিতার সহিত মিলাইয়া ইহারা ভূয়সী গবেষণার সহিত বিশুদ্ধ ধর্মমন্তে ছুয়ো বা বাহবা দিবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া বসেন। যাহা অকারণ, যাহা অনাবশ্রক, তাহার প্রতি ইহাদের কোন লোভ নাই।

যাহারা আলোক-উপাসক, তাহারা এই সম্প্রদারের প্রতি অহুরাপ প্রকাশ করে নাই। তাহারা ইহাদিগকে যে সকল নামে অভিহিত ক্রিয়াছে, আমরা তাহার অনুমোদন করি না। বরক্চি ইহাদিগকে অর্সিক বলিয়াছেন, আমাদের মতে ইহা রুচিগ্রিত। আমরা ইহাদিগ্রক ৰাহা মনে করি, তাহা মনেই রাথিয়া দিই। কিন্তু প্রাচীনেরা মুখ সামলাইরা কথা কহিতেন না—তাহার পরিচয় একটি !সংস্কৃতল্লোকে পাই। ইহাতে ৰলা হইতেছে, সিংহনখনের হারা উৎপাটিত একটি গ্রহ্মক্তা বনের মধ্যে পডিয়াছিল, কোন ভীলরমণী দুর হইতে দেখিয়া ছটিয়া গিয়া তাহা তুলিয়া লইল—যথন .টিপিয়া দেখিল তাহা ·পাকা কুল নহে, তাহা মুক্তামাত্র' তথন দুরে ছ'ডিয়া ফেলিল। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, প্রয়োজনীয়তা-বিবেচনায় যাঁহারা দকল জিনিষের মূল্যনির্দ্ধারণ করেন, গুদ্ধমাত্র সৌন্দর্য্য ও উজ্জ্বলতার বিকাশ যাঁহাদিগকে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারে না. কবি বর্ধারনারীর সহিত তাঁহাদের তলনা দিতেছেন। আমাদের विद्युष्टनात्र कृति देशास्त्र मश्चरक मौत्रव शाकित्वर जान कृतिर्जन--कात्रण. ইহারা ক্ষমতাশালী লোক, বিশেষত, বিচারের ভার প্রায় ইহাদেরই ছাতে। ইহারা ওরুমহাশয়ের কাজ করেন। যাহারা সর্বতীর কাব্যক্মলবনে বাস করেন, জাঁহারা ভটবন্তা বেত্রবনবাসীদিগকে উছে-জিত না করুন, এই আমার প্রার্থনা।

সাহিত্যের যথার্থ বাজে রচনাগুলি কোন বিশেষ কথা বলিবার স্পর্দ্ধা রাথে না। সংস্কৃতসাহিত্যে মেঘদ্ত তাহার উচ্জ্ঞল দৃষ্টান্ত। তাহা ধর্মের কথা নহে, কর্মের কথা নহে, পুরাণ নহে, ইতিহাস নহে। বে অবস্থার মামুবের চেতন-অচেতনের বিচার লোপ পাইয়া যায়, ইহা সেই অবস্থার প্রলাপ। ইহাকে যদি কেহ বদরীফল মনে করিয়া পেট ভরাইবার আশাসে তুলিয়া লন, তবে তথনি ফেলিয়া দিবেন। ইহাতে প্রজ্ঞাজনের কথা কিছুই নাই। ইহা নিটোল মুক্তা, এবং ইহাতে

বিরহীর বিদীর্ণ জ্বদয়ের রক্তচিত্র কিছু লাগিয়াছে, কিছ সেটুকু মুছিরা কেলিলেও ইহার মূল্য কমিবে না।

ইহার কোন উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই এ কাব্যথানি এমন স্বচ্ছ, এমন উচ্ছল। ইহা একটি মায়াতরী;—করনার হাওয়ায় ইহার সজল মেঘ-নির্মিত পাল ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং একটি বিরহীর হৃদয়ের কামনা বহন করিয়া ইহা অবারিতবেগে একটি অপরপ নিরুদ্দেশের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে—আর-কোন বোঝা ইহাতে নাই।

টেনিসন যে idle tears, यে অকারণ অঞ্বিন্দুর কথা বলিয়াছেন, মেঘদুত সেই বাজে চোথের জলের কাব্য। এই কথা ভানিয়া অনেকে আমার সঙ্গে তর্ক করিতে উন্নত হইবেন। অনেকে বলিবেন, যক্ষ যথন প্রভশাপে তাহার প্রেয়দীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তখন মেঘদতের অশ্রুধারাকে অকারণ বলিতেছেন কেন ? আমি তর্ক করিতে চাই না-এ সকল কথার আমি কোন উত্তর দিব না। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, ঐ যে যক্ষের নির্কাসন প্রভৃতি ব্যাপার, ও সমস্তই কালিদাসের বানানো,— কাব্যরচনার ও একটা উপলক্ষমাত্র। ঐ ভারা বাঁধিয়া তিনি এই ইমারত গড়িয়াছেন- এখন আমরা ঐ ভারাটা ফেলিয়া मित। আসল कथा, "त्रगाणि तीका मधुताःम्ह निममा मकान" मन অকারণ বিরহে; বিকল হইয়া উঠে, কালিদাস অন্তত্ত তাহা স্বীকার ক্রিয়াছেন ;--আষাঢ়ের প্রথমদিনে অক্সাৎ ঘনমেঘের ঘটা দেথিলে আমাদের মনে এক স্ষ্টিছাড়া বিরহ জাগিয়া উঠে, মেঘদুত সেই ককারৰ বিরহের অমূলক প্রলাপ। তা যদি না হইত,তবে বিরহী মেঘকে ছাড়িয়া বিহাৎকে দৃত পাঠাইত। ভবে পূর্কমেষ এত রহিয়া-বাসয়া, এত ঘুরিয়া: ফিরিয়া, এত যুথীবন প্রফুল করিয়া, এত জনপদবধুর উৎক্ষিপ্ত দৃষ্টিশ্ব কটাক্ষপাত বৃটিয়া লইয়া চলিত না।

काबाः। পড়িবার। সময়ও যদি হিসাবের থাতা খুলিয়া রাখিতেই হয়,...

বদি কি লাভ করিলাম, হাতে হাতে তাহার নিকাশ চুকাইরা লইতেই হয় তবে স্বীকার করিব মেঘদূত হইতে আমরা একটি তথ্য লাভ করিরা পুলকিত হইরাছি। সেটি এই যে, তথনো মামুষ ছিল এবং তথনো আষাতের প্রথম দিন যথানিয়মে আসিত।

কিন্তু অসহিষ্ণু বরন্ধতি যাঁহাদের প্রতি অশিষ্ট বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা কি এরপ লাভকে লাভ বলিয়াই গণ্য করিবেন ? ইহাতে কি জ্ঞানের বিস্তার, দেশের উন্নতি, চরিত্রের সংশোধন ঘটিবে ? অভএব, যাহা অকারণ যাহা অনাবশুক, হে চতুরানন, তাহা রদের কাব্যে রিসিকদের জন্যই ঢাকা থাকুক—যাহা আবশুক, যাহা হিতকর, তাহার শ্বেষণার বিরতি ও তাহার থরিদ্দারের অভাব হইবে না!

16006

#### পনেরো-আনা।

ষে লোক ধনী, মবের চেষে তাহার বাগান বছ হইয়া থাকে। মর অত্যাবশুক; বাগান অতিরিক্ত—না হইলেও চলে। সম্পদের উদারতা অনাবশুকেই আপনাকে সপ্রমাণ করে। ছাগলের যত্টুকু শিং আছে, তাহাতে তাহার কাজ চলিয়া যায়, কিন্তুহরিণের শিঙের পনেরো আনা অনাবশুকতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া থাকি। মরুরের লেজ যে কেবল রংচঙে জিতিয়াছে, তাহা নহে—তাহার বাছল্যগৌর্বে শালিক-খঞ্জন-ফিঙার পুছে লজ্জায় অহরহ অস্থির।

ষে মান্নর আপনার জীবনকে নিংশেষে অত্যাবশ্রক করিয়া তুলিয়াছে, সে ব্যক্তি আদর্শপুরুষ সন্দেহ নাই, কিন্ধ সোভাগ্যক্রমে তাহার আদর্শ অধিক লোকে অস্কুসরণ করে না;—যদি করিত, তবে মহুষ্যসমাক্ষ এমন একটি ফলের মত হইরা উঠিত, যাহার বীচিই সমস্তটা, শাঁস একে-বারেই নাই। কেরুলই যে লোক উপকার করে, তাহাকে ভাল না বলিরা থাকিবার জো নাই, কিন্তু যে লোকটা বাছল্য, মানুষ তাহাকে ভালবাসে।

কারণ, বাছল্যমান্থ্যটি সর্বতোভাবেই আপনাকে দিতে পারে।
পৃথিবীর উপকারী মান্থ্য কেবল উপকারের সঙ্কীর্ণ দিক্ দিয়াই আমাদের
একটা অংশকে স্পর্শ করে;—সে আপনার উপকারিতার মহৎ প্রাচীরের
নারা আর-সকল দিকেই ঘেরা; কেবল একটি দরজা খোলা, সেধানে
আমরা হাত পাতি, সে দান করে। আর, আমাদের বাহল্যলোকটি
কোন কাজের নহে, তাই তাহার কোন প্রাচীর নাই। সে আমাদের
সহার নহে, সে আমাদের সঙ্গিমাত্র। উপকারী লোকটির কাছ হইতে
আমরা অর্জন করিয়া আনি, এবং বাহল্যলোকটির সঙ্গে মিলিয়া আমরা
ব্যাচ করিয়া থাকি। যে আমাদের থরচ করিবার সঙ্গী, সেই আমাদের
বন্ধু।

বিধাতার প্রসাদে হরিণের শিং ও ময়ুরের পুচ্ছের মত সংসারে আমরা অধিকাংশ লোকই বাহল্য, আমাদের অধিকাংশেরই জীবন জীবনচরিত লিথিবার যোগ্য নহে, এবং সৌভাগাক্রমে আমাদের অধিকাংশেরই মৃত্যুর পরে পাথরের মূর্ত্তি গড়িবার নিক্ষল চেষ্টার চাঁদার থাতা দ্বারে দ্বারে কাঁদিরা কিরিবে না।

মরার পরে অল্প লোকেই অমর হইয়া থাকেন, সেইজভই পৃথিবীটা বাসবোগ্য হইলাছে। ট্রেণের সব গাড়িই যদি রিজার্ড গাড়ি হইড, তাহা হইলে সাধারণ প্যাসেঞ্জারদের গতি কি হইড ? একে ত বছ লোকেরা একাই একশো—অর্থাৎ যতদিন বাঁচিয়া থাকেন, ততদিন অস্তুড তাঁহাদের ভক্ত ও নিশ্কের হানরক্ষেত্রে শতাধিক লোকের জায়গা জুড়িয়া বাকেন—তাহার পরে, আবার, মরিয়াও তাঁহারা স্থান হাড়েন না।

ছাড়া দূরে যাক, অনেকে মরার স্থযোগ লইরা অধিকার বিস্তার করিয়াই शांकन। आमार्तत वक्माव तका वह स्त, देशानत मःशा आता। নহিলে কেবল সমাধিক্তভে সামাত ব্যক্তিদের কুটীরের স্থান থাকিত না। পৃথিবী এত সঙ্কীর্ণ যে, জীবিতের সঙ্গে জীবিতকে জায়গার জন্তে লড়িতে হয়। জমির মধ্যেই হউক বা হৃদয়ের মধ্যেই হউক, অক্স পাঁচজনের চেয়ে একট্থানি কলাও অধিকার পাইবার জন্ম কত লোকে জালজালিয়াতি कतिया हेहकान-भत्रकान (थायाहेटल एका। धहे य बौरिटल-बौरिटल লডাই ইহা সমকক্ষের লডাই, কিন্তু মৃতের সঙ্গে জীবিতের লডাই বড় কঠিন। তাহারা এখন সমস্ত হর্কলতা, সমস্ত খণ্ডতার অতীত. ভাহারা কল্পলোকবিহারী—আমরা মাধ্যাকর্ষণ, কৈশিকাকর্ষণ, এবং বচ্চবিধ আকর্ষণবিকর্ষণের দ্বারা পীড়িত মর্ক্তামানুষ, আমরা পারিয়া উঠিব কেন ? এইজন্মই বিধাতা অধিকাংশ মৃতকেই বিশ্বতিলোকে নির্বাসন দিয়া থাকেন,-দেখানে কাহারো স্থানাভাব নাই। বিধাতা যদি বড়-বড় মুতের আওতায় আমাদের মত ছোট-ছোট জীবিতকে নিতাম্ভ বিমর্থ-মলিন, নিতান্তই কোণঘেঁষা করিয়া রাখিবেন, তবে পৃথিবীকে এমন উজ্জ্বল ক্লুলর করিলেন কেন, মান্তবের হালয়টুকু মান্তবের কাছে এমন একামলোভনীয় হুইল কি কারণে ?

নীতিজ্ঞেরা আমাদিগকে নিন্দা করেন। বলেন, আমাদের জীবন বুধা গেল। তাঁহারা আমাদিগকে তাড়না করিয়া বলিতেছেন—উঠ, জাগ, কাজ কর, সমন্ত্র নত করিছো না!

ক্রিজ না করিরা অনেকে সময়: নষ্ট করে সন্দেহ নাই—কিছ কাজ করিরা যাহারা সময় নষ্ট করে, তাহারা কাজও নষ্ট করে, সময়ও নষ্ট করে। তাহাদের পদভারে পৃথিবী কম্পান্থিত এবং তাহাদেরই সচেষ্টতার হাত হইতে অসহায় সংসারকে রক্ষা করিবার জন্ম ভগবান বলিয়াছেন— "সম্ভবামি যুগে যুগে।" জীবন বুথা গেল! বুথা যাইতে দাও! অধিকাংশ জীবনই বুথা যাইবার জন্য হইরাছে। এই পনেরে-আনা অনাবশ্রুক জীবনই বিধাতার ঐথব্য সপ্রমাণ করিতেছে। তাঁহার জীবনভাপ্তারে বে দৈন্য নাই, ব্যর্থ প্রাণ আমরাই তাহার অগণ্য সাক্ষী। আমাদের অফুরাণ অজস্রতা, আমাদের অহেতুক বাহুল্য দেখিয়া বিধাতার মহিমা স্মরণ কর। বাঁশী বেমন আপন শ্রুতার ভিতর দিয়া সঙ্গীত প্রচার করে, আমরা সংসারের পনেরো-আনা আমাদের ব্যর্থতার ছারা বিধাতার গৌরব ঘোষণা করিতেছি। বুদ্ধ আমাদের জন্মই সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, খৃষ্ট আমাদের জন্ম প্রাণ দিয়াছেন, ঋবিরা আমাদের জন্ম তপন্থা করিয়াছেন এবং সাধুরা আমাদের জন্ম তপন্থা করিয়াছেন এবং সাধুরা আমাদের জন্ম ত্রাগত রহিয়াছেন।

জীবন বুথা গেল! বাইতে লাও! কারণ, বাওয়া চাই। বাওয়াটাই একটা সার্থকতা। নদা চলিতেছে—তাহার সকল জলই আমাদের স্থানে এবং পানে এবং আমন ধানের ক্ষেতে ব্যবহার হইয়া যায় না। তাহার অধিকাংশ জলই কেবল প্রবাহ রাখিতেছে। আর-কোন কাজনা করিয়া কেবল প্রবাহরকা করিবার একটা বৃহৎ-সার্থকতা আছে। তাহার যে জল আমরা থাল কাটিয়া পুকুরে আনি, তাহাতে লান করা চলে, কিন্তু তাহা পান করে না; তাহার যে জল ঘটে করিয়া আনিয়া আমরা জালায় ভরিয়া রাখি, তাহা পান করা চলে, কিন্তু তাহার উপরে আলো-ছায়ার উৎসব হয় না। উপকারকেই একমাত্র পরিণাম বলিয়া গণ্য করা করা ক্রপাতার কথা, উদ্দেশ্যকেই একমাত্র পরিণাম বলিয়া গণ্য করা নীনতার পরিচয়।

আমরা সাধারণ প্নেরো-আনা, আমরা নিজেদের যেন হের বলিরা নাজ্ঞান করি। আমরাই সংসারের গতি। পৃথিবীতে, মানুষের জ্বরে আমাদের জীবনস্বস্থ। আমরা কিছুতেই দখল রাখি না, আঁক্ডিয়া থাকি না, আমরা চলিয়া যাই। সংসারের সমত্ত কলগান আমাদের ক্ষাৰা পানিত, সমন্ত ছারালোক আমানের উপরেই স্পালমান। আমরা ক্ষাৰারিক কাসি, কাদি, তালবাসি; বন্ধুর সংক্ষ অকারণ থেলা করি; স্বজনের ক্ষেত্র অনাবগুক আলাপ করি; নিনের অধিকাংশ সমরই চারিপাশের লোকের সহিত উদ্দেশ্জহানভাবে যাপন করি, তার পরে ধুম করিয়া ছোলের বিবাহ নিয়া তাহাকে আলিসে প্রবেশ করাইয়া পৃথিবীতে কোন খ্যাতি না রাণিয়া মরিয়া-পূড়িয়া ছাই হইয়া যাই—আমরা বিপুল সংসারের বিচিত্র তরঙ্গলীলার অঙ্গ; আমাদের ছোটখাট হাসিকৌভুকেই লমন্ত জনপ্রবাহ ঝল্মল্ করিতেছে, আমাদের ছোটখাট আলাপে-বিলাপে সমন্ত সমাজ মুখরিত হইয়া আছে।

আমরা যাহাতে বার্থ বলি, প্রকৃতির অধিকাংশই তাই। হুর্যাকিরণের বেশির ভাগ শুন্তে বিকীর্ণ হয়, গাছের মুকুল অতি অল্পই ফল পর্যান্ত টি কে। কিন্তু সে বাহার ধন তিনিই ব্রিবেন। সে বায় অপবার কি না, বিশ্বকর্মার খাতা না দেখিলে তাহার বিচার করিতে পারি না। আমরাও তেমনি অধিকাংশই পরস্পারকে সঙ্গদান ও গতিদান ছাড়া আর-কোন কাজে লাগি না; সেজ্কু নিজেকে ও অন্তকে কোন দোর না দিয়া, ছট্ফট্ না করিয়া, প্রকুল্ল হান্তে ও প্রসন্ধগানে সহজেই অখ্যাত অবসানের মধ্যে যদি শান্তিলাভ করি, ভাহা হইলেই সেই উদ্দেশ্ভহীনতার স্বধ্যেই যথার্থতাবে জীবনের উদ্দেশ্ভ সাধন করিতে পারি।

বিধাতা যদি আমাকে বার্থ করিরাই হৃষ্টি করিরা থাকেন, তবে আনি
মন্ত্র ; কিন্তু যদি উপদেষ্টার তাড়নার আনি মনে করি আমাকে উপকার
করিতেই হইবে, কাজে লাগিতেই হইবে, তবে যে উৎকট বার্থতার হৃষ্টি
করি, তাহা আমার স্বকৃত। তাহার জবাবদিহী আমাকে করিতে হইবে।
গানের উপকার করিতে সকলেই জন্মাই নাই—অভএব উপকার না
করিলে লক্ষ্যা নাই। মিশনারী ক্ইরা চীন উদ্ধার করিতে না-ই গেলাম,;
—বেশে পাক্ষিরাতশেরাল শিক্ষার করিয়ে বাছনীড়ে ক্ষুরা পেলিয়া

দিন-কাটানকে বৰি বাৰ্থতা বল, তবে তাহা চীন-উদ্ধারচেটার মত এমন লোমহর্থক নিদারুণ বার্থতা নহে।

দক্ষ দাস ধান হর না। পৃথিবীতে ঘাসই প্রোর সমন্ত, ধান অরুই।
কিন্ধ দাস বেন আপনার বাভাবিক নিক্ষণতা লইরা বিলাপ না করে—
সে বেন মরণ করে বে, পৃথিবীর শুক্তপুণীকে সে প্রামণতার দারা আক্রের করিতেছে, রৌদ্রতাপকে সে চিরপ্রসন্ত নিম্নভার দারা কোমণ করিয়া লাইতেছে। বোধ করি দাসজাতির মধ্যে কুপতৃণ গায়ের জোরে ধার্ত্ত ইবার চেটা করিয়াছিল—বোধ করি, সামান্ত ঘাস হইয়া না থাকিবার জন্ত, পরের প্রতি একান্ত মনোনিবেশ করিয়া জীবনকে সার্থক করিবার জন্ত তাহার মধ্যে অনেক উত্তেজনা জন্মিয়াছিল—তবু সে ধান্ত হইল না।
কিন্তু সর্বারা পরের প্রতি তাহার তীক্ষণকা নিবিষ্ট করিবার একাত্র চেটা কিন্তুপ, তাহা পরই ব্রিতেছে। মোটের উপর এ কথা বলা ঘাইতে পারে বে, এরূপ উগ্র পরপরায়ণতা বিধাতার অভিপ্রেত নহে। ইহা অপেকা সাধারণ তৃণের থ্যাতিহান, মিন্ধ-স্কর, বিনম্ব-কোমল নিফ্লতা ভাল।

সংক্রেপে বলিতে গেলে মান্থৰ ছই শ্রেণীতে বিভক্ত-পনেরো-আনা এবং বাকি এক-আনা। পনেরো-আনা শান্ত এবং এক-আনা অশান্ত। পনেরো-আনা অনাবশুক এবং এক-আনা আবশুক। বাতাসে চলনশীল জ্বলনধর্মী অল্লিজেনের পরিমাণ অল্ল, স্থির-শান্ত নাইট্রোজেন্ই অনেক। বলি তাহার উন্টা হয়, তবে পৃথিবী জ্বলিয়া ছাই হয়। তেমনি সংসারে বখন কোন-একদল পনেরো-আনা, এক-আনার মতই অশান্ত ও আবশুক হইয়া উঠিবার উপক্রম করে, তখন জগতে আর কল্যাণ নাই, তখন যাহাদের অদৃষ্টে মরণ আছে, তাহাদিগকে মরিবার জন্ত প্রস্তুত্ত ইতে হইবে।

## নববর্ষা।

বৌবনে নিজের অন্ত পাই নাই, সংসাবেরও অন্ত ছিল না। আমি কি যে হইব, না হইব, কি করিতে পারি, না পারি, কাজে ভাবে অন্থভাকে আমার প্রকৃতির দৌড় কতদ্র, তাহা নির্দিষ্ট হয় নাই, সংসারও আনির্দিষ্ট রহস্তপূর্ণ ছিল। এখন নিজের সম্বন্ধে সকল সম্ভাবনার সীমার আসিয়া পৌছিয়াছি; পৃথিবীও সেই সঙ্গে সঙ্কুচিত হইয়া গেছে। এখন ইহা আমারি আপিসঘর, বৈঠকখানা, দরদালানের সামিল হইয়া পড়িয়াছে। সেই ভাবেই পৃথিবী এত বেশি অভ্যন্ত পরিচিত হইয়া গেছে যে, ভূলিয়া গেছি এমন কত আপিসঘর, বৈঠকখানা, দরদালান, ছায়ার মত এই পৃথিবীর উপর দিয়া গেছে, ইহাতে চিহুও রাখিতে পারে নাই। কত প্রোচ নিজের মাম্লা-মকন্দমার মন্ত্রগৃহকেই পৃথিবীর শ্রুব কেন্দ্রহল গণ্য করিয়া তাকিয়ার উপর ঠেসান্ দিয়া বসিয়াছিল, তাহাদের নাম ভাহাদের ভন্মের সঙ্গের বাতাসে উড়িয়া গেছে, সে এখন আর শুটিয়া পাইবার জো নাই—তর্ পৃথিবী সমান বেগে স্থ্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিতেছে।

কিন্তু আষাঢ়ের মেঘ প্রতি বৎসর যথনি আসে, তথনই তাহার ন্তনতে রসাক্রান্ত ও পুরাতনতে পুঞ্জীভূত হইয়া আসে। তাহাকে আমরা ভূল করি না, কারণ, সে আমাদের ব্যবহারের বাহিরে থাকে। আমার সঙ্কোচের সঙ্গে সে সন্ধৃতিত হয় না। যথন বন্ধুর দ্বারা বঞ্চিত, শক্রের দারা বীদ্তিত, ছরদৃষ্টের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছি, তথন যে কেবল হৃদয়ের মধ্যে বেদনার চিহ্ন লাগিয়াছে, ললাটের উপর বলি আছিত হইয়াছে, তাহা নহে, যে পৃথিবী আমার চারিদিকে স্থির হইয়া দীড়াইয়া আছে, আমার আঘাতের দাগ তাহার উপর পড়িয়াছে। তাহার জলস্থল আমার বেদনায় বিক্ত, আমার ছণ্ডিকার চিহ্নিত। আমার উপর থবন অল্প আসিরা

পড়িরাছে, তথন মামার চারিদিকের পৃথিবী সরিয়া দাঁড়ার নাই, শর
মামাকে ভেদ করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছে। এমনি করিয়া
বারংবার আমার স্থধঃথের ছাপ লাগিয়া পৃথিবীটা আমারই বলিয়া
চিক্লিত হইয়া গেছে।

মেৰে আমার কোন চিহ্ন নাই। সে পথিক আসে মায়, থাকে না। আমার জরা তাহাকে ম্পর্শ করিবার অবকাশ পায় না। , আমার আশানৈরাশ্য হইতে সে বহুদ্রে।

এই জন্ত, কালিদাস উজ্জ্বিনীর প্রাসাদ-শিথর হইতে বে আবাঢ়ের মেঘ দেখিরাছিলেন, আমরাও সেই মেঘ দেখিরাছি, ইতিমধ্যে পরিবর্ত্তমান মারুবের ইতিহাস তাহাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু সে অবস্তী, সে বিদিশা কোথার ? মেঘদ্তের মেঘ প্রতিবৎসর চিরন্তন চিরপুরাতন হইয়া দেখা দেয়, বিক্রমাদিতাের যে উজ্জ্বিনী মেঘের চেয়ে দৃঢ় ছিল, বিনষ্ট অথবের মত তাহাকে আর ইচ্ছা করিলে গড়িবার জো নাই।

মেঘ দেখিলে "স্থানেহিপ্যন্যথারুত্তি চেতঃ" স্থাবিলাকেরও আনমনা ভাব হয়, এইজগ্রই। মেঘ মসুষালোকের কোন ধার ধারে না বলিয়া, মানুষকে অভ্যন্ত গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যায়। মেঘের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের চিস্তা, চেষ্টা, কাজকর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া, সে আমাদের মনকে ছুটি দেয়। মন তথন বাঁধন মানিতে চাহে না, প্রভ্শাপে নির্মাসিত যক্ষের বিরহ তথন উদ্দাম হইয়া উঠে। প্রভুত্তার সম্বন্ধ, সংসারের সম্বন্ধ; মেব সংসারের এই সকল প্রয়োজনীয় সম্বন্ধগুলাকে ভূলাইয়া দেয়, তথনি ধ্রদয় বাঁধ ভাঙিয়া আপনার পথ বাহির ক্রিতে চেষ্টা করে।

মেব আপনার নিতান্তন চিত্রবিস্তাবে, অন্ধকারে, গর্জনে, বর্ষণে, চেনা পৃথিবীর উপর একটা প্রকাণ্ড অচেনার আভাস নিক্ষেপ করে,— একটা বহুদ্র কালের এবং বহুদ্র দেশের নিবিড় ছায়া খনাইয়া ভোলে,— তথন পরিচিত পৃথিবীর হিসাবে বাহা অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভবপর বলিরা বৌধ হয়। কর্মপালবদ্ধ প্রিয়ন্তম যে আসিতে পারে না, প্রিক্বর্ তথন এ কথা আর মানিতে চাহে না। সংসারের কঠিন নিরম সে জানে, কিছ জ্ঞানে জানে মাত্র; সে নিরম যে এখনো বলবান্ আছে, নিবিড় বর্ষারু দিনে এ কথা তাহার ছাদ্যে প্রতীতি হয় না।

সেই কথাই ভাবিতেছিলাম, ভোগের দারা এই বিপুল পৃথিবী—এই চিরকালের পৃথিবী, আমার কাছে থর্ক হইরা গেছে। আমি তাহাকে যতটুকু পাইরাছি, তাহাকে ততটুকু বলিয়াই জানি, আমার ভোগের বাহিরে তাহার অন্তিত্ব আমি গণ্যই করি না। জীবন শক্ত হইয়া বাঁধিয়া গেছে. সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের আবশুক পৃথিবীটুকুকে টানিয়া আঁটিয়া লইয়াছে। নিজের মধ্যে এবং নিজের পৃথিবীর মধ্যে এখন আর কোন রহস্ত দেখিতে পাই না বলিয়াই শাস্ত হইয়া আছি; নিজেকে সম্পূর্ণ জানি মনে করি এবং নিজের পৃথিবীটুকুকেও সম্পূর্ণ জানিয়াছি বলিয়া স্থির করিয়াছি। এমন সময় পূর্বদিগন্ত স্লিগ্ন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া কোথা হইতে সেই শত-শতাব্দী পূর্ব্বেকার কালিদাদের মেঘ আদিয়া উপস্থিত হয়! সে অমার নহে, আমার পৃথিবীটুকুর নহে; সে আমাকে কোন্ অলকা-প্রীতে, কোন্ চিরযৌবনের রাজ্যে, চিরবিচ্ছেদের বেদনায়, চিরমিলনের আশ্বাদে, চিরসৌন্দর্যোর কৈলাসপুরীর পথচিত্রহীন তীর্থাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে ৷ তথন, পৃথিবীর যেটুকু জানি সেটুকু তুচ্ছ হইয়া যায়, ৰাহা জানিতে পারি নাই তাহাই বড় হইয়া উঠে. যাহা পাইলাম না তাহাকেই লব্ধ জিনিষের চেয়ে বেশি সত্য মনে হইতে থাকে। জানিতে পারি. আমার জীবনে, আমার শক্তিতে, অতি অল্পই অধিকার করিতে পারিয়াছি, বাহা বৃহৎ তাহাকে স্পর্শও করি নাই।

আমার নিত্যকর্মকেত্রকে নিতাপরিচিত সংসারকে আছের করির। দির্মা সম্ভান্মণ-মেছর পরিপূর্ণ নববর্ধা আমাকে অঞ্চাত ভাবলোকের মধো সমস্ত বিধিবিধানের বাহিরে একেবারে একাকী দাঁড় করাইরা দেখ;

—পৃথিবীর এই কয়টা বংসর কাড়িরা লইরা আমাকে একটি প্রকাশ্ত
পরমান্তর বিশালন্তের মাঝখানে স্থাপন করে; আমাকে রামাগিরি আশ্রমের
জনশৃত্য শৈলশৃঙ্গের শিলাতলে সঙ্গিহীন ছাড়িয়া দেয়। সেই নির্জ্জন
শিখর, এবং আমার কোন এক চিরনিকেতন, অন্তরাত্মার চিরগমান্তান
অলকাপুরীর মাঝখানে একটি স্বরহৎ-স্কর-পৃথিবী পড়িয়া আছে মনে
পড়ে;—নলীকলধ্বনিত, সাম্ম্যংপর্কতবন্ধুর, জন্তুঞ্জ্জায়ান্ধকার, নববারিসিঞ্চিত-যুথীস্থান্ধি একটি বিপুল পৃথিবী। হৃদয় সেই পৃথিবীর
বনে বনে গ্রামে গ্রে শ্রে ননীর কুলে কুলে ফিরিতে ফিরিতে,
অপরিচিত স্করের পরিচয় লইতে লইতে, দীর্ঘ বিরহের শেষ মোক্ষস্থানে যাইবার জন্ম মানগোৎক হংসের ভায় উৎস্কক হইয়। উঠে।

নেবদূত ছাড়া নববর্ধার কাব্য কোন সাহিত্যে কোথাও নাই। ইহাতে বর্ষার সমস্ত অন্তর্থেননা নিত্যকালের ভাষার লিখিত হইয়া গেছে। প্রকৃতির সাংবৎসরিক মেথোৎসবের অনির্কৃচনীয় কবিত্বগাথা মানবের ভাষার বাধা পড়িয়াছে।

পূর্বনেবে বৃহৎ-পৃথিবী আমাদের কলনার কাছে উদ্বাটিত ইইলাছে।

শামরা সম্পন্ন গৃহস্ট ইইলা আরামে সম্বোবের অর্দ্ধনিমীলিতলোচনে যে
গৃহটুকুর মধ্যে বাস করিতেছিলাম, কালিদাসের মেব "আষাদৃত্য প্রথমদিবসে" হঠাৎ আসিলা আমাদিগকে সেথান ইইতে ঘরছাড়া করিলা দিল।

শামাদের গোলাবর-গোলাবাড়ীর বহুদ্রে যে আবর্ত্তঞ্চলা নর্মদা ক্রকুটি
রচনা করিলা চলিলাছে, যে চিত্রকুটের পাদকুল্প প্রদুল্প নব নীপে বিকুশিত,
উদয়নকথাকোবিদ গ্রামন্ত্রদের ছারের নিকট যে চৈত্য-বট শুক্কাকদীতে মুথর, তাহাই আমাদের পরিচিত কুল্প সংসারকে নিরস্ত করিলা
বিচিত্র সৌন্দর্যার চিরসত্যে উদ্ভাসিত ইইলা দেখা দিলাছে।

বিরহীর ব্যগ্রতাতেও কবি পথসংক্ষেপ করেন নাই। আধাঢ়ের

নীলাভ-মেঘচ্ছায়াবৃত নগ-নদী-নগর-জনপদের উপর দিয়া রহিয়া বহিয়া ভাবাবিষ্ট অলসগমনে বাত্রা করিয়াছেন। বে তাঁহার মুগ্ধনয়নকে অভ্য-র্থনা করিয়া ডাকিরাছে, তিনি তাহাকে আর "না" বলিতে পারেন নাই। পাঠকের চিত্তকে কবি বিরহের বেগে বাহির করিয়াছেন, আবার পথের সৌলর্ঘ্যে মহুর করিয়া তুলিয়াছেন। যে চরম স্থানে মন ধাবিত হইতেছে, তাহার স্থদীর্ঘ পথটিও মনোহর, সে পথকে উপেক্ষা করা বায় না।

বর্ষায় অভ্যন্ত পরিচিত সংসার হুইতে বিক্ষিপ্ত হুইয়া মন বাহিরের দিকে যাইতে চায়, পূর্ব্ধমেদে কবি আমাদের সেই আকাজ্ঞাকে উদ্বেশিত করিয়া তাহারই কলগান জাগাইয়াছেন—আমাদিগকে মেঘের সঙ্গী করিয়া অপরিচিত পূথিবীর মাঝখান দিয়া লইয়া চলিয়াছেন। সে পৃথিবী 'অনাভ্রাতং পূর্ণান্ধ', তাহা আমাদের প্রাত্যহিক ভোগের হারা কিছুমাত্র মিলন হয় নাই, সে পৃথিবীতে আমাদের পরিচয়ের প্রাচীরহারা কল্পনা কোনখানে বাধা পায় না। যেমন ঐ মেদ, তেমনি সেই পৃথিবী। আমার এই স্থখত্বংখ-ক্লান্তি-অবসাদের জীবন তাহাকে কোথাও স্পর্শ করে নাই। প্রোচ্বয়ন্সর নিশ্চয়তা বেড়া দিয়া ঘের দিয়া তাহাকে নিজের বাস্তবাগানের অক্সভ্ ক্ত করিয়া লয় নাই।

অজ্ঞাত নিথিলের সহিত নবীন পরিচয়, এই হইল পূর্ব্ধমেঘ। নব মেঘের আর একটি কাজ আছে। সে আমাদের চারিদিকে একটি পরমানিভূত পরিবেষ্টন রচনা করিয়া, "জননাস্তরসৌহদানি" মনে করাইয়া দেয় — অপরূপ সৌন্দর্য্যলোকের মধ্যে কোন একটি চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়ের জন্তু মনকে উত্তলা করিয়া তোলে।

পূর্ব্বমেঘে বছবিচিত্রের সহিত সৌলর্য্যের পরিচয় এবং উত্তরমেঘে
সেই একের সহিত আনলের সন্মিলন। পৃথিবীতে বছর মধ্য দিয়া
সেই স্থাথের যাত্রা, এবং স্বর্গলোকে একের মধ্যে সেই অভিসারের
পরিণাম!

নববর্ধার দিনে এই বিষয়কর্ম্মের ক্ষুদ্র সংসারকে কে না বলিবে নির্বাসন! প্রভুর অভিশাপেই এখানে আট্কা পড়িয়া আছি। মেঘ আসিয়া বাহিরে যাত্রা করিবার জন্ম আহ্বান করে, তাহাই পূর্বনেঘের গান এবং যাত্রার অবসানে চিরমিলনের জন্ম আয়াস দেয়, তাহাই উত্তরমেঘের সংবাদ।

সকল্ কবির কাব্যেই গুঢ় অভ্যস্তরে এই পূর্ব্যমেঘ ও উত্তরমেঘ
আছে। সকল বড় কাব্যই আমাদিগকে বৃহতের মধ্যে আহ্বান করিয়া
আনে ও নিভূতের দিকে নির্দেশ করে। প্রথমে বন্ধন ছেদন করিয়া
বাহির করে, পরে একটি ভূমার সহিত বাঁধিয়া দেয়। প্রভাতে পথে
লইয়া আসে, সন্ধ্যায় ঘরে লইয়া যায়। একবার তানের মধ্যে আকাশপাতাল মুবাইয়া সমের মধ্যে পূর্ণ আনন্দে দাঁড় করাইয়া দেয়।

বে কৰির তান আছে, কিন্তু কোথাও সম নাই, যাহার মধ্যে, কেবল উভ্তম আছে, আধাদ নাই, তাহার কবিন্ব উচ্চকাব্যশ্রেণীতে স্থায়ী হইতে পারে না। শেষের দিকে একটা কোথাও পৌছাইয়া দিতে হইবে, এই ভরদাতেই আমরা আমাদের চিরাভান্ত সংদারের বাহির হইয়া কবির সহিত যাত্রা করি,—প্রপাত পথের মধ্য দিয়া আনিয়া হঠাং একটা শ্রত্ত-গহররের ধারের কাছে ছাড়িয়া দিলে বিশ্বাস্বাতকতা করা হয়। এইজন্ত কোন কবির কাব্য পড়িবার সময় আমরা এই ছটি প্রশ্ন জিজ্ঞাদা করি, তাঁহার পূর্বমেন্ব আমাদিগকে কোথায় বাহির করে এবং উত্তরমেন্ব কোন্দিংহল্বের সম্মুখ্বে আনিয়া উপনীত করে।

14006

## পর্মিকা।

পরনিন্দা পৃথিবীতে এত প্রাচীন এবং এত ব্যাপক বে, সহসা ইহার বিরুদ্ধে একটা যে-সে মত প্রকাশ করা খ্রন্তা হইয়া পড়ে।

নোনা জল পানের পক্ষে উপযোগী নহে, এ কথা শিশুও জানে—
কিন্তু যথন দেখি, সাত সমুদ্রের জল ফুনে পরিপূর্ণ; যথন দেখি, এই
নোনা জল সমস্ত পৃথিবীকে বেড়িয়া আছে, তথন এ কথা বলিতে কোনমতেই সাহস হয় না যে, সমুদ্রের জলে ফুন না থাকিলেই ভাল হইত।
নিশ্চয়ই ভাল হইত না—হয় ত লবণজলের অভাবে সমস্ত পৃথিবী পচিয়া
উঠিত।

তেমনি, পরনিন্দা সমাজের কণায় কণায় যদি মিশিয়া না থাকিত, তবে নিশ্চয়ই একটা বড়রকমের অনর্থ ঘটিত। উহা লবণের মত সমস্ত সংসারকে বিকার হইতে রক্ষা করিতেছে।

পাঠক বলিবেন, "বুঝিয়াছি। তুমি যাহা বলিতে চাও, তাহা অত্যন্ত পুরাতন। অর্থাৎ নিলার ভয়ে সমাজ প্রকৃতিস্থ হইয়া আছে।"

এ কথা যদি পুরাতন হয়, তবে আনন্দের বিষয়। আমি ত বলিয়াছি, যাহা পুরাতন, তাহা বিখাসের যোগ্য।

বস্তুত নিলা না থাকিলে পৃথিবীতে জীবনের গৌরব কি থাকিত ? একটা ভাল কাজে হাত দিলাম, তাহার নিলা কেহ করে না—দে ভাল কাজের দাম কি ! একটা ভাল কিছু লিথিলাম, তাহার নিশূক কেহ নাই, ভাল গ্রন্থের পক্ষে এমন মশ্মান্তিক অনাদর কি হইতে পারে ! জীবনকে ধর্ম্মচর্চ্চায় উৎসর্গ কবিলাম, যদি কোন লোক তাহার মধ্যে গৃঢ় মলা অভিপ্রায় না দেখিল, তবে সাধুতা যে নিতান্তই সহজ্ব হইয়া পড়িল !

মহন্তকে পদে পদে নিন্দার কাঁট। মাড়াইরা চলিতে হয়। ইহাতে যে হার মানে, বারের স্লাতি সে লাভ করে না। পৃথিবীতে নিন্দা দোবাকে সংশোধন করিবার জন্ম আছে তাহা নছে, মহন্তকে গৌরব দেওয়া তাহার একটা মন্ত কাজ !

নিন্দা-বিরোধ গাঁরে বাজে না, এমন কথা অল্প লোকই বলিতে পারে। কোন সহলয় লোক ও বলিতে পারে না। বাহার হলয় বেশি, ভাহার বাথা পাইবার শক্তিও বেশি। যাহার হলয় আছে, সংসারে সেই লোকই কাজের মত কাজে হাত দেয়। আবার লোকের মত কাজ দেখিলেই নিন্দার ধার চারগুণ শাণিত হইয়া উঠে। ইহাতেই দেখা যায়, বিধাজা যেখানে অধিকার বেশি দিয়াছেন, সেইখানেই হুঃখ এবং পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন করিয়াছেন। বিধাতার সেই বিধানই জয়ী হউক! নিন্দা, হুঃখ, বিরোধ যেন ভাল লোকের, গুণী লোকের ভাগোই বেশি করিয়া জোটে। যে যথার্থজ্ঞিপে ব্যথা ভোগ করিতে জানে, সেই যেন ব্যথা পায়! অযোগ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপরে যেন নিন্দাবেদনার অনাবগ্রক অপবায় না হয়!

সরলহানয় পাঠক পুনশ্চ বলিবেন—"জানি, নিলায় উপকার আছে। যে লোক দোষ করে, তাহার দোষকে ঘোষণা করা ভাল; কিন্তু যে করে না, তাহার নিলায় সংসারে ভাল হইতেই পারে না। মিথ্যা-জিনিষটা কোন অবস্থাতেই ভাল নয়।"

এ হইলে ত নিন্দা টিকে না। প্রমাণ লইয়া দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করা, সে ত হইল বিচার। সে গুরুভার কয়জন লইতে পারে, এবং এত সময়ই বা কাহার হাতে আছে ? তাহা ছাড়া পরের সম্বন্ধে এত অতিরিক্ত মাত্রায় কাহারো গরজ নাই। যদি থাকিত, তবে পরের পক্ষে তাহা একে-বারেই অসহ হইত। নিন্দুককে সহ করা যায়, কারণ, তাহার নিন্দু-কতাকে নিন্দা করিবার হথে আমারো হাতে আছে, কিন্তু বিচারককে সহ্য করিবে কেঁপ

বস্তুত আমরা অতি সামান্ত প্রমাণেই নিন্দা করিয়া থাকি, নিন্দার সেই লাঘবতাটুকু না থাকিলে সমাজের হাড় গুড়া ইইয়া বাইত। নিন্দার রায় চ্ডান্ত রায় নহে—নিন্দিত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাহার প্রতিবাদ না করিতেও পারে। এমন কি, নিন্দাবাক্য হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াই স্বৃদ্ধি বিদার গণ্য। কিন্তু নিন্দা যদি বিচারকের রায় হইত, তবে স্বৃদ্ধিকে উকীল-মোক্তারের শরণ লইতে হইত। যাহারা জানেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন, উকীল-মোক্তারের সহিত কারবার হাসির কথা নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, সংসারের প্রয়োজনহিসাবে নিন্দার যতটুকু শুরুত্ব আব-শ্রুক তাহাও আছে, যভটুকু লঘুত্ব থাকা উচিত তাহারো অভাব নাই।

পূর্ব্বে যে পাঠকটি আমার কথায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন—"তুচ্ছ অন্থমানের উপরেই হউক বা নিশ্চিত প্রমাণের উপরেই হউক্, নিন্দা যদি করিতেই হয় তবে ব্যথার সহিত করা উচিত— নিন্দায় স্থথ পাওয়া উচিত নহে।"

এমন কথা যিনি বলিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সহদয় ব্যক্তি। স্থতরাং তাঁহার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত—নিন্দায় নিন্দিত ব্যক্তি ব্যথা পার, আবার নিন্দুকও যদি বেদনা বোধ করে, তবে সংসারে ছঃখবেদনার পরিমাণ কিরূপ অপরিমিতরূপে বাড়িয়া উঠে! তাহা হইলে নিমন্ত্রণতা নিস্তর্ক, বন্ধুসভা বিষাদে ভ্রিয়মাণ, সমালোচকের চন্ধু অঞ্চপ্পুত এবং তাঁহার পাঠকগণের হৃদ্গহরর হইতে উষ্ণ দীর্ঘাস ঘনঘন উচ্ছ্বিত। আশা করি, শনিগ্রহের অধিবাসীদেরও এমন দশা নয়!

তা ছাড়া স্থাও পাইব না অথচ নিন্দাও কবিব, এমন ভয়ন্ধর নিন্দৃক মন্থ্যাজাতিও নহে। মান্থ্যকে বিধাতা এতই সৌধীন কবিয়া স্থাষ্টি করিয়াছেন যে, যথন সে নিজের পেট ভরাইয়া প্রাণরক্ষা কবিতে যাই-তেছে, তথনও কুধানিবৃত্তি ও ক্লচিপরিতৃপ্তির যে স্থাধ, সেটুকুও তাহার চাই—সেই মান্থৰ ট্রামভাড়া করিয়া বন্ধুর বাড়ী গিয়া পরের নিন্দা করিয়া আদিবে অথচ তাহাতে স্থা পাইবে না, যে ধর্মনীতি এমন অসম্ভব প্রত্যাশা করে তাহা পূজনীয়, কিন্ধু পালনীয় নহে।

আবিকারমাত্রেরই মধ্যে স্থথের অংশ আছে। শিকার কিছুমাত্র স্থথের হইত না, যদি মৃগ যেখানে-দেখানে থাকিত এবং ব্যাধকে দেখিয়া পলাইয়া না যাইত। মৃগের উপরে আমাদের আক্রোশ আছে বলিয়াই বে তাহাকে মারি তাহা নহে, সে বেচারা গহন বনে থাকে এবং সে পলায়নপটু বলিয়া তাহাকে কাজেই মারিতে হয়।

মান্থবের চরিত্র, বিশেষত তাহার দোষগুলি, ঝোপঝাপের মধ্যেই থাকে এবং পারের শব্দ শুনিলেই দৌড় মারিতে চার, এইজন্মই নিন্দার এত স্থা। আমি নাড়ী-নক্ষত্র জানি, আমার কাছে কিছুই গোপন নাই, নিন্দুকের মুথে এ কথা শুনিলেই বোঝা যার, সে ব্যক্তি জাত-শিকারী। তুমি তোমার যে অংশটা দেখাইতে চাও না, আমি সেইটাকেই তাড়াইরা ধরিয়াছি। জলের মাছকে আমি ছিপ ফেলিয়া ধরি; আকাশের পাথীকে বাণ মারিয়া পাড়ি, বনের পশুকে জাল পাতিয়া বাঁধি—ইহা কত স্থেব! যাহা লুকার তাহাকে বাহির করা, যাহা পালার ভাহাকে বাধা, ইহার জন্মে মানুষ কি না করে!

হুর্লভ্তার প্রতি মাহুষের একটা মোহ আছে। সে মনে করে, যাহা স্থলভ তাহা থাটি নহে, যাহা উপরে আছে তাহা আবরণমাত্র, যাহা লুকাইয়া আছে তাহাই আসল। এইজছই গোপনের পরিচর পাইলে সে আর-কিছু বিচার না করিয়া প্রক্তের পরিচর পাইলাম বলিয়া হঠাৎ খুদি হইয়া উঠে। এ কথা সে মনে করে না যে উপরের সত্যের চেয়েনীচের সত্য যে বেশি সত্য তাহা নহে;—এ কথা তাহাকে বোঝানো শক্ত যে, সত্য যদি বাহিরে থাকে তব্ও তাহা সত্য, এবং ভিতরে যেটা আছে সেটা যদি সত্য না হয়, তবে তাহা অসত্য। এই মোহবশতই কাব্যের সরল সৌন্দর্য্য অপেকা তাহার গভীর তত্ত্বকে পাঠক অধিক সত্য বিলয়া মনে করিতে ভালবাদে এবং বিজ্ঞা লোকেরা নিশাচর পাপকে আলোকচর সাধুতার অপেকা বেশি বাস্তব বিলয়া তাহার গুরুত্ব অহুক্ত

করে। এই জন্ম মান্তবের নিন্দা শুনিলেই মনে হয় তাহার প্রাকৃত পরিচর প্রাক্তর পরিচর পরিকর পরিকর সঙ্গের আমানে ঘরক্রা করিছে হয়, অথচ এত-শত লোকের প্রকৃত পরিচর লইয়া আমার লাজ্জী কি ? কি ব্যক্তর পরিচয়ের জন্ম ব্যক্তর মান্তবের অভাবদির ধর্ম—দেটা মন্তব্যবের প্রধান অক্স—অতএব তাহার সঙ্গে বিবাদ করা চলে না;
—কেবল যথন ছঃখ করিবার দার্ঘ অবকাশ পাওয়া যায়, তথন এই ভাবি যে, যাহা স্কলর, যাহা সম্পূর্ণ, যাহা ফুলের মত বাহিরে বিকশিত হইয়া দেখা দেয়, তাহা বাহিরে আদে বলিয়াই বুজিনানু মান্তব্য ঠকিবার ভয়ে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ আনন্দ ভোগ করিতে সাহস করে না। ঠকাই কি সংসারের চরম ঠকা। না ঠকাই কি চরম লাভ।

কিছ এ সকল বিষয়ের ভার আমার উপরে নাই,—মহ্যাচরিত্র আমি জানিবার বহুপূর্বেই তৈরি হইরা গেছে। কেবল এই কথাটা আমি ব্রিবার ও বুঝাইবার চেষ্টায় ছিলাম যে, সাধারণত মাহ্য নিলা করিরা যে স্থা পার, তাহা বিদ্বেবর স্থা নহে। বিবেষ কথনই সাধারণভাবে স্থাকর হইতে পারে না এবং বিদেষ সমস্ত সমাজের ভরে ভরে পরিবার্গ্ত হইলে সে বিষ হজম করা সমাজের অসাধ্য। আমরা বিস্তর ভাললোক, নিরীহলোককেও নিলা করিতে ভনিয়াছি, তাহার কারণ এমন নহে বে, সংসারে ভাললোক, নিরীহলোক নাই; তাহার কারণ এই যে, সাধারণভাব নিলার মূল প্রস্রবণটা মন্দভাব নর।

কিন্ত বিদ্যেশ্লক নিন্দা সংসারে একেবারে নাই, এ কথা লিখিতে গেলে সত্যযুগের জন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। তবে সে নিন্দা সম্বন্ধে অধিক<sup>ক</sup>কথা বলিবার নাই। কেবল প্রার্থনা এই যে, এক্ষপ নিন্দা যাহার ক্ষতাবসিদ্ধ, সেই হুর্ভাগাকে যেন দয়া করিতে পারি!

### বসন্ত্যাপন।

এই মাঠের পারে শালবনের নৃতন কচিপাতার মধ্য দিয়া বসস্তের হা**ওর।** দিয়াছে।

অভিব্যক্তির ইতিহাসে মায়ুবের একটা অংশ ত গাছপালার সঙ্গে আছানা আছে। কোন এক সময়ে আমরা যে শাথামৃগ ছিলাম, আমানের প্রকৃতিতে তাহার যথেষ্ট পরিচর পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারও অনেক আগে কোনো এক আদিরুগে আমরা নিশ্চয়ই শাথী ছিলাম, তাহা কি ভূলিতে পারিয়াছি? সেই আদিকালের জনহীন মধ্যায়ে মানের ডালপালার মধ্যে বদন্তের বাতাস কাহাকেও কোন থবর না দিয়া যথন হঠাৎ হুতু করিয়া আদিয়া পড়িত, তথন কি আমরা প্রবন্ধ লিথিয়াছি, না, দেশের উপকার করিতে বাহির হইয়াছি? তথন আমরা সমস্ত দিন থাড়া দাঁড়াইয়া মুকের ক্রত মুদ্রের মত কাঁপিয়াছি—আমাদের সর্কান্ধ ঝর্ঝর্ মর্মর্ করিয়া পাগলের মত গান গাহিয়াছে—আমাদের শিকড় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশাখাগুলির কচি-ডগা পর্যন্ত রসপ্রবাহে ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আদিকালের ফাস্কন-চৈত্র এম্নিতর রসে তরা আলদেয় এবং অর্থহীন প্রলাপেই কাটিয়া যাইত। সেজস্ত কাহারো কাছে কোন জবাবদিহি ছিল না।

যদি বল, অন্থতাপের দিন তাহার পরে আসিত—বৈশাথ-জ্যৈষ্ঠের ধরা চূপ করিয়া মাথা পাতিয়া লইতে হইত—দে কথা মানি। যেদিনকার বাহা, সেদিনকার তাহা এন্নি করিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। রসের দিনে ভোগ, দাহের দিনে ধৈর্ঘ্য যদি সহজে আশ্রম করা যায়, তবে সাম্বনার বর্ষাধারা যথন দশদিক পূর্ণ করিয়া ঝরিতে আরম্ভ করে, তথন তাহা ফ্রাম মজ্জায় প্রাপ্রি টানিয়া লইবার সামর্থ্য থাকে।

কিছু এ সৰ্ব কথা বলিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। লোকে

সন্দেহ করিতে পারে, রূপক আশ্রয় করিয়া আমি উপদেশ দিতে বুদিয়াছি। সন্দেহ একেবারেই অনুশক বলা যায় না। অভ্যাস ধারাপ হুইয়া গেছে।

আমি এই বলিতেছিলাম যে, অভিব্যক্তির শেষ কোঠায় আসিয়া।
পড়াতে মান্ন্বের মধ্যে অনেক ভাগ ঘটিয়ছে। জড়ভাগ, উদ্ভিদ্ভাগ,
পঞ্ভাগ, বর্ব্বরভাগ, সভ্যভাগ, দেবভাগ ইত্যাদি। এই ভিন্ন ভিন্ন
ভাগের একএকটা বিশেষ জন্মধতু আছে। কোন্ ঋতুতে কোন্ ভাগ
পড়ে, তাহা নির্ণয় করিবার ভার আমি লইব না। একটা সিদ্ধান্তকে
শেষ পর্যান্ত মিলাইয়া দিব পণ করিলে বিস্তর মিথ্যা বলিতে হয়। বলিতে
রাজি আছি; কিন্তু এত পরিশ্রম আজ পারিব না।

আজ, পড়িয়া-পড়িয়া, সমূথে চাহিয়া-চাহিয়া যেটুকু সহজে মনে-জাসিতেছে, সেইটুকুই লিখিতে বসিয় ছি।

দীর্ঘ শীতের পর আজ মধ্যাব্ধে প্রাপ্তরের মধ্যে নববদপ্ত নির্মান্তর হইয়া উঠিতেই নিজের মধ্যে মন্থব্যজীবনের ভারি একটা অসামঞ্জক্ত অমুভব করিতেছি। বিপুলের সহিত, সমগ্রের সহিত তাহার স্থব্র মিলিতেছে না। শীতকালে আমার উপরে পৃথিবীর যে সমস্ত তাগিদ্ ছিল, আজও ঠিক সেই সব তাগিদ্ চলিতেছে। ঋতু বিচিত্র, কিন্তু কাজ সেই একই। মনটাকে ঋতুপরিবর্ত্তনের উপরে জয়ী করিয়া তাহাকে অসাড় করিয়া যেন মস্ত একটা কি বাহাহরী আছে! মন মস্ত লোক—সে কি না পারে! সে দক্ষিণে হাওয়াকেও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্থ করিয়া হন্হন্ করিয়া ব্রত্তার চলিয়া যাইতে পারে! পারে স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাই বলিয়াই কি সেটা তাহাকে করিতেই হইবে! তাহাতেদক্ষিণে বাতাস বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে না, কিন্তু ক্ষতিটা কাহাক হইবে ?

**এই ত अञ्च**रिन रहेन, आमारनंत्र आमनकी-मडेन ও नारनंत्र छानः

ছইতে থস্থস্ করিয়া কেবলি পাতা থসিয়া পাছতেছিল—ফাল্কন দ্রাগত পথিকের মত থেম্নি নারের কাছে আসিয়া একটা হাঁফ ছাড়িয়া বসিয়াছে মাত্র, অম্নি আমাদের বনশ্রেণী পাতাথসানর কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া একেবারে রাতারাতিই কিসলয় গজাইতে হুফ করিয়া দিয়াছে।

আমরা মাহ্ব, আমাদের সোট হইবার জো নাই। বাহিরে চারিদিকেই যথন হাওয়া বদল, পাতা বদল, রং বদল, আমরা তথনও গরুর
পাড়ির বাহনটার মত পশ্চাতে পুরাতনের ভারাক্রান্ত জের সমানভাবে
টানিয়া লইয়া একটানা রাস্তায় ধ্লা উড়াইয়া চলিয়াছি। বাহক তথনো
যে লড়ি লইয়া পাঁজরে ঠেলিতেছিল, এথনো সেই লড়ি!

হাতের কাছে পঞ্জিক। নাই—অন্নমানে বোধ হইতেছে, আজ ফাল্পনের প্রায় ১৫ই কি ১৬ই হইবে—বসস্তলক্ষী আজ বোড়শী কিশোরী। কিন্তু তবু আজও হপ্তায় হপ্তায় থবরের কাগজ বাহির হইতেছে—পড়িয়া দেখি, আমাদের কর্ত্ত্পক্ষ আমাদের হিতের জন্ম আইন তৈরি করিতে সমানই ব্যস্ত এবং অপর পক্ষ তাহারই তরতর বিচারে প্রবৃত্ত । বিশ্বজ্ঞাতে এইগুলাই যে সর্ব্বোচ্চ ব্যাপার নয়—বড়লাট-ছোটলাট, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের উৎকট ব্যস্ততাকে কিছুমাত্র গণ্য না করিয়া দক্ষিণসমৃদ্রের তরঙ্গোংসবসভা হইতে প্রতিবৎসরের সেই চিরস্তন বার্ত্তাবহ নবজীবনের আনন্দসমাচার লইয়। ধরাতলে অক্ষয় প্রাণের আখাস নৃতন করিয়া প্রচার করিতে বাহির হয়, এটা মাম্বের পক্ষে কম কথা নয়, কিন্তু এ পর কথা ভাবিবার জন্ম আমাদের ছুটি নাই।

সেকালে আমাদের ব্ৰেঘ ডাকিলে অনধ্যায় ছিল,—বর্ষার সুময় প্রবাসীরা বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন। বাদ্লার নিনে যে পড়া ষায় না, বা বর্ষার সময় বিদেশে কাজ করা অসম্ভব, এ কথা বলিতে পারি না—মামুষ স্বাধীন স্বতন্ত্র, মামুষ জড়প্রকৃতির আঁচলধরা নয়। কিন্তু জোর আছে বলিয়াই বিপুল প্রকৃতির সন্দে ক্রমাগত বিজোহ করিয়াই বিপুল প্রকৃতির সন্দে

এমন কি কথা আছে! বিখের সহিত মাম্য নিজের কুটুম্বিতা স্বীকার করিলে, আকাশে নবনীলাঞ্জন মেঘোদয়ের থাতিরে পড়া বন্ধ ও কাজবন্ধ করিলে, দক্ষিণে হাওয়ার প্রতি একটুথানি শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া আইনের সমালোচনা বন্ধ রাথিলে মাম্য জগৎচরাচরের মধ্যে একটা বেম্বরের মত বাজিতে থাকে না। পাঁজিতে তিথিবিশেষে বেগুন, শিম, কুয়াও নিষিদ্ধ আছে—আরো কতকগুলি নিষেধ থাকা দরকার,—কোন্ ঋতুতে থবরের কাগজ পড়া অবৈধ, কোন্ ঋতুতে আপিস্ কামাই না করা মহাপাতক, অরসিকের নিজবুদ্ধির উপর তাহা নির্ণয় করিবার ভার না দিয়া শাস্ত্রকারদের তাহা একেবারে বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

বসম্ভের দিনে যে বিরহিণীর প্রাণ হাহা করে, এ কথা আমরা প্রাচীন কাব্যেই পডিয়াছি—এখন এ কথা লিখিতে আমাদের সঙ্কোচ বোধ হয়. পাছে লোকে হাসে। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের মনের সম্পর্ক আমরা এমনি করিয়াই ছেদন করিয়াছি। বসস্তে সমস্ত বনে-উপবনে ফুল ফুটবার সময় উপস্থিত হয়—তথন তাহাদের প্রাণের অজ্বতা, বিকাশের উৎসব। তথন আত্মদানের উচ্চাসে তরুলতা পাগল হইয়া উঠে—তথন তার্হাদের হিসাবের বোধমাত্র থাকে না; যেথানে ছটা ফল ধরিবে, সেথানে পঁচিশটা মুকুল ধরাইয়া বসে। মামুষই কি কেবল এই অজম্রতার ম্রোত রোধ করিবে 
স্থাপনাকে ফুটাইবে না, ফলাইবে না, দান করিতে চাহিবে না. কেবলি কি ঘর নিকাইবে, বাসন মাজিবে—ও ষাহাদের সে বালাই নাই, তাহারা বেলা চারটে পর্যান্ত পশমের গলাবন্ধ ৰুদিবে ? আমরা কি এতই একান্ত মাত্র্য ? আমরা কি বসন্তের নিগ্রন রসসঞ্চার-বিকশিত তরুলতাপুষ্পপল্লবের কেহই নই ? তাহারা যে আমাদের মরের আঙিনাকে ছারায় ঢাকিয়া, গল্পে ভরিয়া, বাহু দিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহারা কি আমাদের এতই পর যে, তাহারা যথন ফুলে ফুটিয়া উঠিবে, আমরা তথন চাপকান পরিয়া আপিসে যাইব—

কোন অনির্বাচনীয় বেদনায় আমাদের শ্বংপিণ্ড তঙ্গুপলবের মত কাঁপিয়া উঠিবে না ?

আমি ত আৰু গাছপালার সঙ্গে বহু প্রাচীনকালের আত্মীয়তা প্রীকার করিব। ব্যস্ত হইয়া কাজ করিয়। বেড়ানই যে জীবনের অদিতীর সার্থকতা, এ কথা আজ আমি কিছুতেই মানিব না। আজ আমাদের সেই বুগান্তরের বড়দিদি বনলন্ধীর ঘরে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ। সেথানে আজ তরুলতার সঙ্গে নিতান্ত ঘরের লোকের মত মিশিতে হইবে—আজ ছায়ায় পড়িয়া সমস্তদিন কাটিবে—মাটকে আজ তুই হাত ছড়াইয়া আঁক্ড়াইয়া ধরিতে হইবে—বসস্তের হাওয়া যথন বহিবে, তথন তাহার আনন্দকে যেন আমার বুকের পাঁজরগুলার মধ্য দিয়া অনামাসে হুছ্ করিয়া বহিয়া যাইতে দিই—সেথানে সে যেন এমনতর কোন ধ্বনি না জাগাইয়া তোলে, গাছপালারা যে ভাষা না বোঝে। এম্নি করিয়া চৈত্রের শেষপর্যান্ত মাটি, বাতাস ও আকাশের মধ্যে জীবনটাকে কাঁচা করিয়া সবুজ করিয়া ছড়াইয়া দিব—আলোতে-ছায়াতে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিব।

কিন্তু, হার, কোন কাজই বন্ধ হর নাই—হিসাবের থাতা সমানই থোলা রহিয়াছে। নিয়মের কলের মধ্যে কর্মের ফাঁদের মধ্যে পড়িয়া গেছি—এখন বদস্ত আদিলেই কি, আর গেলেই কি!

মন্থ্যসমাজের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, এ অবস্থাটা ঠিক নহে। ইহার সংশোধন দরকার। ,বিধের সহিত স্বতন্ত্র বলিয়াই যে মান্ত্র্যের গৌরব, তাহা নহে। মান্ত্র্যের মধ্যে বিধের সকল বৈচিত্রাই আছে বলিয়া মান্ত্র্য বড়। মান্ত্র্য জড়ের সহিত জড়, তরুলতার সঙ্গে তরুললতা, মৃগপক্ষীর সঙ্গে মৃগপক্ষী। প্রকৃতি-রাজবাড়ীর নানা মহলের নানা দরজাই তাহার কাছে থোলা। কিন্তু খোলা থাকিলে কি হইবে? এক এক ঝতুতে এক এক মহল হইতে যখন উৎসবের নিমন্ত্রণ আদে, তখন

মাহ্ব যদি গ্রাহ্য না করিয়া আপন আড়তের গদিতে পড়িয়া থাকে, তবে এমন বৃহৎ অধিকার সে কেন পাইল ? পুরা মাহ্বৰ হইতে হইলে তাহাকে সবই হইতে হইলে, এ কথা না মনে করিয়া মাহ্বৰ মহ্বয়ন্তকে বিশ্ব-বিদ্রোহের একটা সঙ্কীর্ণধ্বজাস্বরূপ থাড়া করিয়া তুলিয়া রাথিয়াছে কেন প কেন সে দন্ত করিয়া বারবার এ কথা বলিতেছে, আমি জড় নহি, উদ্ভিদ্ব নহি, পশু নহি, আমি মাহ্বৰ —আমি কেবল কাজ করি ও সমালোচনা করি, শাসন করি ও বিজোহ করি! কেন সে এ কথা বলে না, আমি সমস্তই, সকলের সঙ্কেই আমার অবারিত যোগ আছে—স্বাতন্ত্রোর ধ্বজা আমার নহে!

হায়রে সমাজদাঁড়ের পাথি! আকাশের নীল আজ বিরহিণীর চোধছটির মত স্বপ্লাবিষ্ট, পাতার সবৃজ আজ তরুণীর কপোলের মত নবীন,
বসস্কের বাতাস আজ মিলনের আগ্রহের মত চঞ্চল—তবু তোর পাথা-ছটা
আজ বন্ধ, তবু তোর পায়ে আজ কর্মের শিকল ঝন্ঝন্ করিয়া বাজিতেছে
—এই কি মানবজ্য!

16006

### অসম্ভব কথা।

এক যে ছিল রাজা।

তথন ইহার বেশী কিছু জানিবার আবশুক ছিল না। কোথাকার রাজা, রাজার নাম কি, এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গল্পের প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালিবাহন, কাশী কাঞ্চি কনোজ কোশল অন্ধ বন্ধ কলিকের মধ্যে ঠিক কোন্থানটিতে তাঁহার রাজত্ব, এ সকল ইতিহাস ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতান্তই ভূচ্ছ ছিল;—আসল যে কথাটি শুনিলে অন্তর পুলকিত হইরা উঠিত এবং সমস্ত ছানর এক মুহুর্ত্তের মধ্যে বিক্যন্ত্রেগে চুম্বকের মত আরুষ্ঠ হইত, সেটি হইতেছে—এক যে ছিল রাজা।

এথনকার পাঠক যেন একেবারে কোমর বাঁধিয়া বদে। গোড়াতেই ধরিয়া লয় লেথক মিথাা কথা বলিতেছে। সেইজন্ত অত্যন্ত সেয়ানার মত মুথ করিয়া জিজ্ঞাসা করে—"লেথক মহাশয়, তুমি যে বলিতেছ এক যেছিল রাজা, আচ্ছা বল দেখি, কে ছিল সেই রাজা!"

লেথকেরাও দেয়ানা হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা প্রকাপ্ত প্রত্নতক্ষ-পথিতের মত মুখমওল চতুপ্তর্ণ মওলাকার করিয়া বলে, "এক যে ছিল রাজা, তাহার নাম ছিল অজাতশক্রা?"

পাঠক চোক টিপিয়া জিজ্ঞাসা করে, ''অজাতশত্রু ? ভাল, কো**ন্** অজাতশত্রু বল দেখি <sub>?</sub>''

লেখক অবিচলিত মুখভাব ধারণ করিয়া বলিয়া যার, "অজাতশক্র ছিল তিন জন! একজন খৃষ্টজনের তিন সহস্র বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া ছই বৎসর আটনাস বয়ঃক্রম কালে মৃত্যুমুথে পতিত হন। ছঃথের বিষয়, তাঁহার জীবনের বিস্তারিত বিবরণ কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না।" অবশেবে দ্বিতীয়ৢ অজাতশক্র সম্বন্ধে দশজন ঐতিহাসিকের দশ বিভিন্ন মত সমালোচনা শেষ করিয়া যথন গ্রন্থের নায়ক তৃতীয় অজাতশক্র পর্যায়্ব আসিয়া পৌছায়, তথন পাঠক বলিয়া উঠে, "ওরে বাস্বে, কি পাণ্ডিতা! এক গল্প ভনিতে আসিয়া কত শিক্ষাই হইল! এ লোকটাকে আর অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না! আছ্রো লেথক মহাশয়, তার পরে কি
ছইল!"

হায়রে হায়, মাস্থ্য ঠকিতেই চায়, ঠকিতেই ভালবাদে, অথচ পাছে কেহ নির্বোধ মনে করে এ ভয়টুকুও যোলআনা আছে; এইজগু প্রাণপণে সেয়ানা হইবার চেষ্টা করে। তাহার ফল হয় এই যে, সেই শেষকালটা ঠকে কিন্তু বিশুর আড়ম্বর করিয়া ঠকে।

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, "প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না, তাহা
হইলে মিথা জবাব শুনিতে হইবে না।" বালক সেইটি বোঝে, সে কোন
প্রশ্ন করে না। এইজন্ম রূপকথার স্থানর মিথাটুকু শিশুর মত উলঙ্গ,
সত্যের মত সরল, সন্ম উৎসারিত উৎসের মত স্বচ্ছ—আর এথনকার
দিনের স্প্রচত্র মুথদ্পরা মিথা। কোথাও বদি তিল্মাত্র ছিদ্র থাকে
অম্নি ভিতর হইতে সমস্ত ফাঁকি ধরা পড়ে, পাঠক বিমুথ হয়, লেথক
পালাইবাব পথ পায় না।

শিশুকালে আমরা যথার্থ রসজ্ঞ ছিলাম, এইজন্ম যথন গর শুনিতে বিদিয়ছি তথন জ্ঞানলাভ করিবার জন্ম আমাদের তিলমাত্র আগ্রহ উপস্থিত হইত না, এবং অশিক্ষিত সরল হালয়টি ঠিক বুঝিত আসল কথাটি কোন্টুকু। আর এখনকার দিনে এত বাহুল্য কথাও বকিতে হয়, এত অনাবশ্রক কথারও আবশ্রক হইয়া পড়ে! কিন্তু অবশেষে সেই আসল কথাটিতে গিয়া দাঁড়ায়—এক যে ছিল রাজা।

বেশ মনে আছে সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। কলিকাতা সহর একেবারে ভাসিয়া গিয়ছিল। গলির মধ্যে একহাঁটু জল। মনে একাস্ক আশা ছিল, আজ আর মাষ্টার আসিবে না। কিস্ক তবু জাঁহার আসার নির্দিষ্ট সময় পর্য্যস্ক ভীতচিত্তে পথের দিকে চাহিয়া বারান্দার চৌকি লইয়া বসিয়া আছি। যদি বৃষ্টি একটু ধরিয়া আসিবার উপক্রম হয়, তবে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করি, হে দেবতা আর একটুখানি! কোনমতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পার করিয়া দাও! তথন মনে হইত পৃথিবীতে বৃষ্টির আর কোন আবশ্রুক নাই কেবল একটিমাত্র সন্ধ্যায় নগরপ্রাস্কের একটিমাত্র ব্যাকুল বালককে মাষ্টারের করাল হস্ত হইতে রক্ষা করা ছাড়া। পুরাকালে কোন একটি নির্বাসিত যক্ষও ত মনে

করিয়াছিল, আষাঢ়ে মেখের বড় একটা কোন কাজ নাই, অতএব রামগিরিশিথরের একটিমাত্র বিরহীর ছঃথকথা বিশ্বপার হইয়া অলকার সৌধবাতায়নে কোন একটি বিরহিণীর কাছে লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কিছুমাত্র গুরুতর নহে; বিশেষতঃ পথটি যথন এমন হ্রয়য় এবং তাহার জলয়বেদনা এমন ছঃসহ।

বালকের প্রার্থনামতে না হোক, ধ্নজ্যোতিঃসলিলমকতের বিশেষ কোন নিয়মান্থলারে বৃষ্টি ছাড়িল না। কিন্তু হার মান্টারও ছাড়িল না। গলির নোড়ে ঠিক সময়ে একটি পরিচিত ছাতা দেখা দিল—সমস্ত আশাবাশ এক মূহর্তে ফাটিয়া বাহির হইয়া আমার বুকটি যেমন পাঁজরের মধ্যে মিলাইয়া গেল। পরপীড়ন পাপের যদি যথোপযুক্ত শান্তি থাকে তবে নিশ্চর পরজন্মে আমি মান্টার হইয়া এবং আমার মান্টার মহাশয় ছাত্র হইয়া জন্মবেন। তাহার বিক্তের একটি আপত্তি এই যে, আমাকে মান্টার মহাশয়ের মান্টার হইতে গেলে অতিশয় অকালে ইহদংসার হইতে বিদায় লইতে হয়্ম—অতএব আমি তাঁহাকে অপ্তরের সহিত মার্জ্জনা করিলাম।

ছাতাটি দেখিবামাত্র ছুটিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। মা তথন দিদিমার সহিত মুখামুখী বিদিয়া প্রদাপালোকে বিশ্বি খেলিতেছিলেন। ঝুপ করিয়া একপাশে শুইয়া পড়িলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে ?" আমি মুখ হাঁড়ির মত করিয়া কহিলাম, "আমার অন্থথ করিয়াছে, আজ আর আমি মাষ্টারের কাছে পড়িতে যাইব না।"

আশা করি, অপ্রাপ্তবয়স্ক কেহ আমার এ লেখা পড়িবে না, এবং স্কুলের কোন দিলেক্শন বহিতে আমার এ লেখা উদ্ধৃত হইবে না। কারণ, আমি যে কাজ করিয়াছিলাম তাহা নীতিবিক্লন্ধ এবং নেজ্ঞা কোন শান্তিও পাই নাই। বরঞ্চ আমার অভিপ্রায় দিন্ধ হইল।

মা চাকরকে বলিয়া দিলেন — "আজ তবে থাক্, মাষ্টারকে যেতে বলে' দে।" কিন্তু তিনি ধেরূপ নিরুদ্বিগ্রচিতে বিস্তি থেলিতে লাগিলেন, তাহাতে বেশ বুঝা গেল যে, মা তাঁহার পুত্রের অন্তথের উৎকট লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন; আমিও মনের স্থথে বালিশের মধ্যে মুথ গুজিয়া থুব হাসিলাম — আমাদের উভয়ের মন উভয়ের কাছে অগোচর রহিল না।

কিছ সকলেই জানেন, এ প্রকারের অস্থ অধিকক্ষণ স্থায়ী করিয়া রাখা বোগার পক্ষে বড়ই ছঙ্কর। মিনিটখানেক না যাইতে যাইতে দিদিমাকে ধরিরা পড়িলাম—দিদিমা, একটা গুল্লু বল। ছই চারিবার কোন উত্তর পাওয়া গেল না। মা বলিলেন; "রোস্ বাছা, থেলাটা আগে শেব করি!"

আমি কহিলাম, "না, মা, থেলা তুমি কাল শেষ কোরো আজ দিদিমাকে গল্প বল্তে বল না!"

মা কাগন্ধ ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "যাও খুড়ি! উহার সঙ্গে এখন কে পারিবে!" মনে মনে হয় ত ভাবিলেন—আমার ত কাল মাষ্টার আসিবে না, আমি কালও খেলিতে পারিব।

আমি দিদিমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া একেবারে মশারির মধ্যে বিছানার উপরে গিয়া উঠিলাম। প্রথমে থানিকটা পাশ-বালিশ জড়াইয়া, পা ছুঁড়িয়া নড়িয়াচড়িয়া মনের আনন্দ সম্বরণ করিতে গেল — তার পরে বিলাম — গল্প বল।

তথনো ঝুপ্ঝুপ্ করিয়া বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছিল—দিদিমা মৃত্স্বরে আরম্ভ করিলেন – এক যে ছিল রাজা।

তীহার এক রাণী। আঃ, বাঁচা গেল। স্বয়ো এবং ছয়ো রাণী ভানিলেই বুকটা কাঁপিয়া উঠে—বুঝিতে পারি ছয়ো হতভাগিনীর বিপদের আর বড় বিলম্ব নাই। পূর্ব্ব হইতে মনে বিষম একটা উৎকণ্ঠা চাপিয়া থাকে।

যথন শোনা গেল আর কোন চিন্তার বিষয় নাই, কেবল রাজার পুত্র
সন্তান হয় নাই বলিয়া রাজা ব্যাকুল হইয়া আছে এবং দেবতার নিকট
প্রার্থনা করিয়া কঠিন তপস্থা করিবার জন্ম বনগমনে উন্মত হইয়াছে,
তথন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। পুত্রসন্তান না হইলে যে, ছংথের
কোন কারণ আছে তাহা আমি বুঝিতাম না; আমি জানিতাম যদি
কিছুর জন্মে বনে যাইবার কখনো আবশ্যক হয় সে কেবল মাইারের কাছ
ভইতে পালাইবার অভিপ্রায়ে।

রাণী এবং একটি বালিকা-কল্পা ঘরে ফেলিয়া রাজা তপল্লা করিতে চলিয়া গেল। এক বৎসর ছই বৎসর করিয়া ক্রমে বারো বৎসর হইয়া যায় তবু রাজার আর দেখা নাই।

এ দিকে রাজকন্তা ষোড়নী হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু রাজা ফিরিল না।

মেরের মুখের দিকে চায়, আর রাণীর মুখে অমজল কচে না।
আহা, আমার এমন সোনার মেরে কি চিরকাল আইবড় থাকিবে?
ওগো আমি কি কপাল করিয়াছিলাম ?

অবশেবে রাণী রাজাকে অনেক অনুনর করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, আমি আর কিছু চাহি না, তুমি একদিন কেবল আমার ঘরে আদিয়া খাইয়া যাও।

রাজা বলিলেন, আচ্ছা।

রাণী ত সেদিন বছষত্নে চৌষটি ব্যঞ্জন স্বহস্তে রাঁধিলেন এবং সমস্ত সোনার থালে ও রূপার বাটিতে সাজাইয়া চন্দন কাঠের পিঁড়ি পাতিয়া দিলেন ! রাজক্ঞা চামর হাতে করিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা আজ বারো বংসর পরে অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিয়া থাইতে বমিলেন। রাজকতা রূপে আলো করিয়া দাঁড়াইয়া চামর করিতে শাগিলেন। মেরের মুথের দিকে চায় আর থাওয়া হয় না। শেষে রাণীর দিকে
চাহিয়া তিনি জিজ্ঞানা করিলেন, হাঁ গো রাণী এমন সোনার প্রতিমা লক্ষী
ঠাকুকুণটির মত এ মেয়েটি কে ুগা ? এ কাহাদের মেয়ে ?

রাণী কপালে করাঘাত করিয়া কছিলেন, হা আমার পোড়া কপাল। উহাকে চিনিতে পারিলে না ও যে তোমারি মেয়ে।

রাজা বড় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—আমার সেই সেদিনকার এতটুকু মেয়ে আজ এত বড়টি হইয়াছে ?

রাণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—তা' আর হইবে না? বল কি, আজ বারো বংসর হইন্না গেল!

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—মেয়ের বিবাহ দাও নাই ?

রাণী কহিলেন—তুমি ঘরে নাই উহার বিবাহ কে দেয় ? আমি কি নিজে পাত্র শ্বঁজিতে বাহির হইব ?

রাজা শুনিয়া হঠাৎ ভারি শশব্যক্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন—রোস, আমি কাল সকালে উঠিয়া রাজদ্বারে যাহার মুথ দেখিব তাহারই সহিত উহার বিবাহ দিয়া দিব।

রাজকল্যা চামর করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাতের বালাতে চূড়িতে ঠুংঠাং শব্দ হইতে লাগিল। রাজার আহার হইয়া গেল।

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া রাজা দেখিলেন একটি বান্ধণের ছেলে রাজবাড়ির বাহিরে জন্মল হইতে শুক্না কঠি সংগ্রহ করিতেছে! তাহার বয়স বছর সাত আট হইবে!

রাজা বলিলেন, ইহারই সহিত আমার মেয়ের বিবাহ দিব। রাজার ছকুম কে লজ্মন করিতে পারে। তথনি ছেলোটিকে ধরিয়া তাহার সহিত রাজক্তার মালা বদল করিয়া দেওয়া হইল।

আমি এই জারগাটাতে দিদিমার খুব কাছে ঘেঁষিয়া গিয়া নিরতিশন্ধ

উৎস্কক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম-তার পরে ? নিজেকে সেই সাত আট বৎসরের সৌভাগ্যবান্ কাঠকুড়ানে প্রাক্ষণের ছেলের স্থলাভিষিক্ত করিতে কি একটুখানি ইচ্ছা যায় নাই ? যথন সেই রাত্রে ঝুপ্রুপ্ রৃষ্টি পড়িতেছিল, মিট্মিট্ করিয়া প্রদীপ জলিতেছিল এবং শুন্ভন্ স্বরে দিদিমা মশারির মধ্যে গল্প বলিতেছিলেন, তথন কি বালকছদয়ের বিশ্বাসপরারণ রহস্তময় অনাবিদ্ধত এক ক্ষুদ্র প্রাস্তে এমন একটি সম্ভবপর ছবি জাগিয়া উঠে নাই যে, সেও একদিন সকাল বেলায় কোথায় এক রাজার দেশে রাজার দরজায় কাঠ কুড়াইতেছে, হঠাৎ একটি সোণার প্রতিমা লক্ষ্মীঠাকরুণটির মত রাজকভার সহিত তাহার মালা বদল হইয়া গেল; মাথায় তাহার দিথি, কাণে তাহার ছল, গলায় তাহার কন্ত্রী, হাতে তাহার কাঁকণ, কটিতে তাহার চক্রহার এবং আল্তাপরা ছটি পায় ন্প্র ঝুম্ ঝুম করিয়া বাজিতেছে!

কিন্তু আমার সেই দিদিমা যদি লেথকজন্ম ধারণ করিয়া আজ-কালকার সেয়ানা পাঠকদের কাছে এই গল বলিতেন তবে ইতিমধ্যে তাঁহাকে কত হিসাব দিতে হইত ? প্রথমতঃ রাজা যে বার বংসর বনে বিসায় থাকে এবং ততদিন রাজক্যার বিবাহ হয় না, একবাক্যে সকলেই বলিত ইহা অসম্ভব। সেটুকুও যদি কোন গতিকে গোলমালে পার পাইয়া যাইত কিন্তু কন্যার বিবাহের জায়গায় বিষম একটা কলরব উঠিত। এক ত, এমন কথন হয় না, দ্বিতীয়তঃ, সকলেই আশক্ষা করিত রাহ্মণের ছেলের সহিত ক্ষত্রিয় ক্যার বিবাহ ঘটাইয়া লেথক নিশ্চয়ই ফাঁকি দিয়া সমাজবিক্ত্র মত প্রচার করিতেছেন। কিন্তু পাঠকরা তেমন ছেলেই নয়, তাহারা তাঁহার নাতি নয় য়ে, সকল কথা চুপ করিয়া ভানিয়া ঘাইবে। তাহারা কাগজে সমালোচনা করিবে। অতএব একাস্তমনে প্রার্থনা করি, দিদিমা যেন পুনর্বার দিদিমা হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, হতভাগ্য নাতিটার মত তাহাকে গ্রহদোধে যেন লেখক হইতে না হয়।

আমি একেবারে পুলকিত কম্পান্থিত হাদরে জিজ্ঞাসা করিলাম, তার পরে ?

দিদিমা বলিতে লাগিলেন তার পরে রাজকন্তা মনের ছঃথে তাহার সেই ছোট স্বামীটিকে লইয়া চলিয়া গেল।

অনেক দ্রদেশে গিয়া একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া সেই বাহ্মণের ছেলেটিকে আপনার সেই অতি ক্ষুদ্র স্বামীটিকে, বড় যত্নে মামুষ করিতে লাগিল!

—আমি একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া পাশবালিশ আর একটুসবলে জন্মাইয়া ধরিয়া কহিলাম, তার পরে ?

দিদিমা কহিলেন, তার পরে ছেলেটি পুঁথি হাতে প্রতিদিন পাঠশালে যায়।

এম্নি করিয়া গুরুমহাশরের কাছে নানা বিভা শিথিয়া ছেলেটি ক্রমে যত বড়াইয়া উঠিতে লাগিল ততই তাহার সহপাঠীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ঐ যে সাতমহল বাড়িতে তোমাকে লইয়া থাকে সেই মেরেটি তোমার কে হয় ?

ব্রান্ধণের ছেলে ৩ ভাবিয়া অন্তর—কিছুতেই ঠিক করিয়া বলিতে পাবে না নেয়েটি তাহার কে হয়! একটু একটু মনে পড়ে একদিন সকালে রাজবাড়ির দ্বারেও সমূবে শুকুনা কাঠ কুড়াইতে গায়াছিল—কিস্ক সেদিন কি একটা মস্ত গোলমালে কাঠকুড়ানো হইল না। সে অনেক দিনের কথা, সে কি কিছু মনে আছে? এমন করিয়া চারি পাঁচ বংসুর যায়। ছেলেটিকে রোজই তাহার সঙ্গারা জিজ্ঞাসা করে আছে। এ যে সাতমহলা বাড়িতে পরমারপাসী মেয়েটি থাকে ও তোমার কে হয়াপ বাহ্নাক একদিন পাঠশালা হইতে মুখ বড় বিমর্ষ করিয়া আসিয়া

ব্রাপণ একাদন পাঠশালা হহতে মুখ বড় বিষয় কারয়া আসিয়া রাজকন্তাকে কহিল, আমাকে আমার পাঠশালার পোড়োরা প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করে—ঐ যে সাতমহলা বাড়িতে যে পরমা স্থন্দরী মেরেটি থাকে সে তোমার কে হয় ? আমি তাহার কোন উত্তর দিতে পারি না। তুমি আমার কে হও, বল!

রাজকন্তা বলিল, আজিকার দিন থাকু সে কথা আর এক দিন বলিব। ব্রাহ্মণের ছেলে প্রতিদিন পাঠশালা হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, তুমি আমার কে হও ?

রাজকন্তা প্রতিদিন উত্তর করে, সে কথা আজ থাক্ আর এক দিন বলিব। এম্নি করিয়া আরো চার পাঁচ বৎসর কাটিয়া যায়। শেষে ব্রাহ্মণ একদিন আসিয়া বড় রাগ করিয়া বলিল—আজ যদি তুমি নাবল তুমি আমার কে হও তবে আমি তোমার এই সাতমহলা বাড়ি ছাড়িয়া. চলিয়া যাইব।

তথন রাজকন্তা কহিলেন—আচ্ছা কাল নিশ্চয়ই বলিব।
পরদিন ব্রাহ্মণ-তনয় পাঠশালা হইতে ঘরে আসিয়াই রাজকন্তাকে
বলিল—আজ বলিবে বলিয়াছিলে, তবে বল ₱

রাজকন্তা বলিলেন, আজ রাত্রে আহার করিয়া যথন তুমি শয়ন করিবে তথন বলিব।

ব্রাহ্মণ বলিল—আছা। বলিয়া হর্যান্তের অপেক্ষায় প্রহর গণিতে লাগিল। এদিকে রাজকঞ্চা সোনার পালক্ষে একটি ধ্ব্ধবে ফুলের বিছানা পাতিলেন,—বরে সোনার প্রদীপে স্থগন্ধ তেল দিয়া বাতি জালাইলেন, এবং চুলটি বাধিয়া নীলাম্বরা কাপড়াট পরিয়া সাজিয়া বসিয়া প্রহর গণিতে লাগিলেন, কথন রাত্রি আসে।

রাত্রে তাঁহার স্বামী কোন মতে আহার শেষ করিয়া শয়নগৃহে সোনার পালঙ্কে ফুলের বিছানায় গিয়া শয়ন করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, আজ্ব ভানিতে পাইব এই সাতমহলা বাড়িতে যে স্থলরীটি থাকে সে আমার কে হয়।

রাজকতা তাঁহার স্বামীর পাত্তে প্রদাদ থাইরা ধীরে ধীরে শরনগৃহে

প্রবেশ করিলেন। আজ বছদিন পরে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইনে এই সাত্যহলা অট্রালিকার একমাত্র অধীধরী আমি তোমার কে হই।

বলিতে গিয়া বিছানায় প্রবেশ করিয়া—কি দেখিলেন। ফুলের মধ্যে সাপ ছিল, ঠাহার স্বামীকে কখন্ দংশন করিয়াছে। স্বামীর মৃত দেহথানি মলিন হইয়া সোণার পালত্ত্বে পুস্পশয্যায় পড়িয়া আছে।

— আমার যেন বক্ষঃস্পান্দন হঠাৎ বন্ধ হইরা গেল। আমি রুদ্ধস্বরের বিবর্ণমূখে জিজ্ঞাসা করিলাম—তার পরে কি হইল।

দিদিমা বলিতে লাগিলেন—তার পরে—কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি? সে যে আরো অসম্ভব। গল্পের প্রধান নায়ক সর্পাদাতে মারা গেল, তবুও তার পরে ? বালক তখন জানিত না, মৃত্যুর পরেও একটা তার পরে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সে তার-পরের উন্তর কোন দিদিমার দিদিমাও দিতে পারে না। বিশ্বাদের বলে সাবিত্রী মৃত্যুরও অন্ধ্রগমন করিয়াছিলেন। শিশুরও প্রবল বিশ্বাস, এই জন্ম সে মৃত্যুর অঞ্চল ধরিয়া ফিরাইতে চায়, কিছুতেই মনে করিতে পারে না যে, তাহার মাষ্টারবিহীন একসন্ধ্যাবেলাকার এত সাধের গল্পটি হঠাৎ একটি সর্পাঘাতেই মারা গেল। কাজেই দিদিমাকে দেই মহাপরিণামের চিরনিরুদ্ধ গৃহ হইতে গল্পটিকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হয়। কিন্তু এত সহজে সেটি সাধন করেন. এমন অনায়াসে:—কেবল হয় ত একটা কলার ভেলায় ভাসাইয়া দিয়া শুটি হই মন্ত্র পড়িয়া মাত্র—ঘাহাতে সেই ঝুপঝুপ বৃষ্টির রাত্রে স্তিমিত প্রদীপে বালকের মনে মৃত্যুর মূর্ত্তি অত্যস্ত অকঠোর হইয়া আসে, তাহাকে এক রাত্রের স্থানিজার চেয়ে বেশী মনে হয় না। গল যথন ফুরাইয়া যায়. আরামে প্রান্ত ছট্ট চক্ষু আপনি মুদিয়া আসে, তথনো ত শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটিকে একটি স্নিগ্ধ নিস্তব্ধ নিস্তব্দ স্রোতের মধ্যে স্কুমৃপ্তির ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তার পরে ভোরের বেলায় কে ছটি মারামন্ত্র পড়িয়া তাহাকে এই জগতের মধ্যে জাগ্রৎ করিয়া তোলে।

কিন্তু থাহার বিশ্বাস নাই, যে ভীক এ সৌন্দর্যারসাম্বাদনের জন্তও এক ইঞ্চি পরিমাণ অসম্ভবকে লজন করিতে পরাস্থুখ হয়, তাহার কাছে কোন কিছুর আর তার-পরে নাই, সমস্তই হঠাৎ অসময়ে এক অসমাপ্তিতে সমাপ্ত হইয়া গেছে। ছেলেবেলায় সাতসমুদ্র পার হইয়া মৃত্যুকেও লজ্যন করিয়া গল্লের যেথানে যথার্থ বিরাম, সেখানে সেহময় স্থমিষ্টস্বরে শুনিতাম—

আমার কথাটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুডোলো।

এখন বয়স হইয়াছে, এখন গল্পের ঠিক মাঝখানটাতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া একটা নিঠর কঠিন কঠে শুনিতে পাই—

> আমার কথাট ফুরোলো না, নটে গাছটি মুড়োলো না। কেন্বে নটে মুড়োলি নে কেন, তোর গঞ্জে—

দূর হৌক গে, ঐ নিরীহ প্রাণীটির নাম করিয়া কাজ নাই, **স্থা**বার কে কোন দিক হইতে গায়ে পাতিয়া লইবে।

30001

# ৰুদ্ধ গৃহ।

বৃহৎ বাড়ির মধ্যে কেবল একটি ঘর বন্ধ। তাহার তালাতে মরিচা ধরিরাছে—তাহার চাবি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সন্ধাবুবেশা দে মরে আলো জলে না, দিনের বেলা সে ঘরে লোক থাকে না—এমন কতদিন হইতে কে জানে!

দে ঘর খুলিতে ভন্ন হয়, অন্ধকারে তাহার সমুখ দিয়া চলিতে গা ভ্যুত্ম করে। যেখানে সামুষ হাসিয়া মামুষের সকে কথা কয় না, সেইখানেই আমাদের যত ভন্ন। যেথানে মাসুষে মাসুষে দেখাওবো হয়, সেই পবিত্রস্থানে ভন্ন আর আসিতে পারে না।

কুই থানি দরজা ঝাঁপিরা ঘর মাঝথানে দাঁড়াইরা আছে। দরজার উপর কান দিয়া থাকিলে ঘরের ভিতর হইতে যেন ছ ছ শব্দ শুনা যায়।

এ ঘর বিধবা। একজন কে ছিল সে গেছে, সেই হইতে এ গৃহের দার ক্লম। সেই অবধি এথানে আর কেহ আসেও না, এথান হইতে আর কেহ যায়ও না। সেই অবধি এথানে যেন মৃত্যুরও মৃত্যু হইয়াছে।

এ জগতে অবিশ্রাম জীবনের প্রবাহ মৃত্যুকে ছ ছ করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, মৃত কোথাও টি কিয়া থাকিতে পারে না। এই ভয়ে সমাধিভবন ক্লপণের মত মৃতকে চোরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ম পাষাপ প্রাচীরের মধ্যে লুকাইয়া রাখে, ভয় তাহার উপরে দিবারাত্রি পাহার। দিতে থাকে। মৃত্যুকেই লোকে চোর বলিয়া নিন্দা করে, কিন্তু জীবনও বে চকিতের মধ্যে মৃত্যুকে চুরি করিয়া আপনার বছবিভৃত পরিবারের মধ্যে বাঁটিয়া দেয় দে কথার কেই উল্লেখ করে না।

পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে করিয়া লয় জীবনকেও কোলে করিয়া রাখে—পৃথিবীর কোলে উভয়েই ভাই বোনের মত থেলা করে। এই জীবনমৃত্যুর প্রবাহ দেখিলে, তরঙ্গভঙ্গের উপর ছায়া-আলোর খেলা দেখিলে আমাদের কোন ভয় থাকে না, কিন্তু বদ্ধ মৃত্যু কদ্ধ ছায়া দেখিলেই আমাদের ভয় হয়। মৃত্যুর গতি যেথানে আছে, জীবনের হাত ধরিয়া মৃত্যু যেথানে একতালে নৃত্যু করে, সেথানে মৃত্যুরও জীবন আছে, সেথানে মৃত্যু ভয়ানক নহে; কিন্তু চিক্লের মধ্যে আবদ্ধ গতিহীন মৃত্যুই প্রকৃত মৃত্যু, তাহাই ভয়ানক। এই জয় সমাধিভূমি ভয়ের আবাসস্থল।

পৃথিবীতে যাহা আসে তাহাই যায়। এই প্রন্তেই জগতের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। কণামাত্রের মাতায়াত বন্ধ হইলে জগতের সামঞ্জত ভঙ্গ হয়। জীবন বেমন আসে, জীবন তেমনি যায়; মৃত্যুও বেমন আসে
মৃত্যুও তেমনি যায়। তাহাকে ধরিয়া রাধিবার চেটা কর কেন?
হান্যটাকে পাষাণ করিয়া সেই পাষাণের মধ্যে তাহাকে সমাহিত করিয়া
রাধ কেন? তাহা কেবল অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া উঠে। ছাড়িয়া দাও
তাহাকে যাইতে দাও—জীবনমৃত্যুর প্রবাহ রোধ করিও না। হাদ্রের
ছই হারই সমান খ্লিয়া রাধ। প্রবেশের হার দিয়া সকলে প্রবেশ করুক,
প্রস্থানের হার দিয়া সকলে প্রস্থান করিবে।

গৃহ ছই ছারই রুদ্ধ করিয়া রাথিয়াছে। যে দিন ছার প্রথম রুদ্ধ হইল দেই দিনকার পুরাতন অন্ধকার আজও গৃহের মধ্যে একলা জাগিয়া আছে। গৃহের বাহিরে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি আদিতেছে, গৃহের মধ্যে কেবল সেই একটি দিনই বসিয়া আছে। সময় সেখানে চারিটি ভিত্তির মধ্যেই রুদ্ধ। পুরাতন কোথাও থাকে না, এই ঘরের মধ্যে আছে।

এই গৃহের অন্ধরে বাহিরে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হইরাছে। বাহিরের বা**র্জা**আন্ধরে পৌছার না, অন্ধরের নিঃশাস বাহিরে আসিতে পার না। জগতের
প্রবাহ এই প্রের হুই পাশ দিয়া বহিরা যার। এই গৃহ যেন বিশ্বের সহিত
নাড়ির বন্ধন ছেদন করিয়াছে।

ছার ক্রন্ধ করিয়া গৃহ পথের দিকে চাহিয়া আছে। যথন পূর্ণিমার চাঁদের আলো তাহার ছারের কাছে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকে, তথন তাহার ছার খুলিব-খুলিব করে কি না কে বলিতে পারে! পাশের ছারে যথন উৎসবের আনন্ধবনি উঠে তথন কি তাহার জন্ধকার ছুটিয়া মাইতে চায় না ? এ দর কি\_ভাবে চাহে, কি ভাবে শোনে আমেরা কিছুই বুঝিতে পারি না।

ছেলেরা যে-একদিন এই খরের মধ্যে থেলা করিত, দেই কোলাংলময় দিন এই গৃহের নিশীধিনীর মধ্যে পড়িয়া আৰু কাঁদিতেছে। এই গৃহের মধ্যে যে সকল স্নেহ-প্রেমের লীলা হইয়া গিয়াছে, সেই স্নেহ-প্রেমের উপর সহসা কপাট পড়িয়া গেছে,—এই নিস্তব্ধ গৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া আমি তাহাদের ক্রন্দন শুনিতেছি। স্নেহ প্রেম বন্ধ করিয়া রাথিবার জন্ত হয় নাই। মামুষ্টের কাছ হইতে বিচ্ছিম করিয়া লইয়া তাহাকে গোর দিয়া রাথিবার জন্ত হয় নাই। তাহাকে জাের করিয়া বাঁধিয়া রাথিলে সংসারক্ষেত্রের জন্ত সে কাঁদে।

তবে এ গৃহ ক্লব্ধ রাধিও না—কার খুলিয়া দাও। খর্য্যের আলো দেখিয়া মান্ত্রের সাড়া পাইয়া চকিত হইয়া ভয় প্রস্থান করিবে। স্থ্ এবং ছঃখ, শোক এবং উৎসব, জন্ম এবং মৃত্যু পবিত্র সমীরণের মত ইহার বাতায়নের মধ্যে দিয়া চিরদিন যাতায়াত করিতে থাকিবে। সমস্ত জগতের সহিত ইহার যোগ হইয়া যাইবে।

>२२२।

## রাজপথ।

আমি রাজপথ। আমার এক মুহুর্ত্তের জিন্তাও বিশ্রাম নাই। এতটুকু বিশ্রাম নাই বে, আমার এই কঠিন শুদ্ধ শব্যার উপরে একটি মাত্র কচি শাস উঠাইতে পারি; এতটুকু সময় নাই বে আমার শিয়রের কাছে শতি কুদ্ধ একটি নীলবর্ণের বনস্থূল কুটাইতে পারি! কথা কহিতে পারি না, অপচ শদ্ধভাবে সকলি অনুভব করিতেছি। রাত্রিদিন পদশন্ধ; কেবলি পদশন্ধ।

পৃথিবীর কোন কাহিনী আমি সম্পূর্ণ শুনিতে পাই না। আজ শুতশত বংসর ধরিয়া আমি কত লক্ষ লোকের কত হাসি কত গান কত কথা শুনিরা আসিতেছি; কিছ কেবল থানিকটা মাত্র শুনিতে পাই। বাকিটুকু শুনিবার জন্ম যথন কাণ পাতিরা থাকি, তথন দেখি সে েলোক আর নাই।

সমাপ্তি ও হারিত্ব হয়ত কোথাও আছে, কিন্তু আমিত দেখিতে পাই না। একটি চরণচিহ্নও ত আমি বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি না। অবিশ্রাম চিহ্ন পড়িতেছে, আবার নৃতন পদ আসিয়া অহা পদের চিহ্ন মুছিয়া বাইতেছে।

আমি কাহারও লক্ষ্য নহি, আমি সকলের উপায় মাত্র। আৰি কাহারও গৃহ নহি, আমি সকলকে গৃহে লইয়া বাই। বাহাদের গৃহ স্থাবে অবস্থিত, তাহারা আমাকেই অভিশাপ দেয়; আমি যে পরম ধৈর্য্যে তাহাদিগকে গৃহের হার পর্যান্ত পৌছাইয়া দিই তাহার জন্ম কৃতজ্ঞতা .কই পাই। গৃহে গিয়া বিরাম, গৃহে গিয়া আনন্দ, গৃহে গিয়া স্থস্মিলন, আর আমার উপরে কেবল প্রান্তির ভার, কেবল অনিচ্ছাকৃত প্রম, কেবল বিচ্ছেন।

ছোট ছোট কোমল পা-শুলি যথন আমার উপর দিয়া চলিয়া যার, তথন আপনাকে বড় কঠিন বলিয়া মনে হয়; মনে হয় উহাদের পায়ে বাজিতেছে! কুস্থনের দলের ভার; কোমল ইইতে সাধ যায়! রাধিকা বিলয়াছেন—

> "গ্ৰাহা বাহা অঙ্গণ-চৰণ চলি যাতা, তাহা তাহা ধৰণী হই এ মৰু গাতা।"

অংকণ চরণগুলি এমন কঠিন ধরণীর উপরে চলে কেন! কিন্তু তেওঁ বিদিনা চলিত, তবে কোধাও খ্রামল তুণ জন্মিত না!

বছ দিন হইল, এমনি একজন কে তাহার কোমল চরণ ছথানি লইয়া প্রতিদিন অপরাত্নে বছদুর হইতে আদিত—ছোট ছটি নৃপুর কুৰুকুফু ক্রিয়া তাহার পারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিত। বেধানে ক

বাধান বটগাছের বামদিকে আমার একটি শাখা লোকালয়ের দিকে চলিয়া গেছে. দেখানে দে শ্রাস্তদেহে গাছের তলায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। আর-একজন কে দিনের কাজ সমাপন করিয়া অন্ত মনে সেই সময়ে লোকালয়ের দিকে চলিয়া যাইত। সে চলিয়া গেলে বালিকা আত্মপদে আবার যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিয়া ষাইত। বালিকা যথন ফিরিত তথন জানিতাম অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। তথন গোধূলির কাকের ভাক একেবারে থামিয়া যাইত: পথিকেরা আর বড কেহ চলিত না। সন্ধার বাতাসে থাকিয়া থাকিয়া বাঁশবন ঝরঝর ঝরঝর শব্দ করিয়া উঠিত। এমন কভদিন এমন প্রতিদিন, সে ধীরে ধীরে আসিত ধীরে ধীরে যাইত। একদিন ফাল্পন মাসের শেষাশেষি অপরাত্নে যথন বিস্তর আম্রমুকুলের কেশর বাতাদে ঝারয়া পড়িতেছে—তথন আর-একজন যে আদে সে আর আসিল না। সে দিন অনেক রাত্রে বালিকা বাডিতে ফিরিয়া গেল। যেমন মাঝে মাঝে গাছ হইতে ১৩ লাভা ঝরিয়া পড়িতেছিল তেমনি মাঝে মাঝে চুই এক ফোঁটা অশ্রুজল আমার নীরস তপ্ত গুলির উপরে পডিয়া মিলাইতেছিল। আবার তাহার প্রদিন অপ্রাফ্লে বালিকা সেইখানে সেই তক্তলে আসিয়া দাঁড়াইল কিন্তু সেদিনও আর-একজন আসিল না। আবার রাত্রে সে ধীরে ধীরে বাড়িমুখে ফিরিল। কিছু দুরে গিয়া আর ু সে চলিতে পারিল না। আমার উপরে ধূলির উপরে শুটাইয়া পড়িল। ছই বাছতে মুখ ঢাকিয়া বুক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিল। ক্লে গো মা, আদ্ধি এই বিজন রাত্রে আমার বক্ষেও কি কেহ আশ্রয় লইতে আদে।

এমন কত পদশব্দ নীরব হইরা গেছে, আমি কি এত মনে করিরা রাথিতে পারি!! আমার কি আর একদণ্ড শোক করিবার অবসর আছে! কি প্রথব রৌদ্র! উহ্-হহ! এক একবার নিশ্বাস ফেলিতেছি আর তপ্তথ্লা স্থনীল আকাশ ধ্সর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ধনী দরিদ্র, স্থনী হংখী, জরা যৌবন, হাসি কায়া, জন্ম মৃত্যু সমস্তই আমার উপর দিয়া একই নিশ্বাসে ধ্লির প্রোতের মত উড়িয়া চলিয়াছে। পথের হাসিও নাই কায়াও নাই। গৃহই অতীতের জন্ম শোক করে, বর্তমানের জন্ম ভাবে, ভবিষ্যতের আশাপথ চাহিয়া থাকে। পথ প্রতি বর্ত্তমান নিমেবের শত সহস্র নৃতন অভ্যাগতকে লইয়াই ব্যস্ত। এমন স্থানে নিজের পদগৌরবের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অভ্যন্ত সদর্পে পদক্ষেপ করিয়া কে নিজের চির-চরণ-চিহ্ন রাথিয়া বাইতে প্রয়াস পাইতেছে! আমি কিছুই পড়িয়া থাকিতে দিই না, হাসিও না, কায়াও না। আমিই কেবল পড়িয়া আছি।

16656

## মন্দির।

উড়িষ্যার ভূবনেশ্বরের মন্দির যথন প্রথম দেখিলাম, তথন মনে হইল, একটা যেন কি নৃতন গ্রন্থ পাঠ করিলাম। বেশ বৃঝিলাম, এই পাথর-গুলির মধ্যে কথা আছে; সে কথা বহুশতানী হইতে স্তম্ভিত বলিয়া, মৃক বলিয়া, হৃদয়ে আরো যেন বেশি করিয়া আঘাত করে।

ঋক্-রচয়িতা ঋষি ছলে মন্ত্ররচনা করিরা গিয়াছেন, এই মন্দিরও পাথরের মন্ত্র; হৃদয়ের কথা দৃষ্টিগোচর হইরা আকাশ জুড়িরা দীড়াইয়াছে।

মানুষের হাদর এথানে কি কথা গাঁথিয়াছে 🕈 ভক্তি কি রহস্ত প্রকাশ

করিয়াছে ? মামুষ অনজ্ঞের মধ্য হইতে আপন অস্তঃকরণে এমন কি বানী পাইয়াছিল, যাহার প্রকাশের প্রকাশু চেষ্টায় এই শৈলপদমূলে বিস্তীর্ণ প্রান্তর আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে ?

এই যে শতাধিক দেবালয়—যাহার অনেকগুলিতেই আজ আর সন্ধ্যারতির দীপ জলে না, শঙ্খঘণী নীরব, যাহার খোদিত প্রস্তর্থগুণ গুলি ধূলিলুন্ধিত—ইহারা কোনো একজন ব্যক্তিবিশেষের কন্ধনাকে আকার দিবার চেষ্টা করে নাই। ইহারা তথনকার সেই অজ্ঞাত যুগের ভাষাভারে আক্রাস্ত।

এই দেবালয়শ্রেণী তাহার নিগৃঢ় নিস্তব্ধ চিত্তশক্তির ধারা দর্শক্তের অন্তঃকরণকে সহসা যে ভাবান্দোলনে উদ্বোধিত করিয়া তুলিল, তাহার আক্মিকতা, তাহার সমগ্রতা, প্রকাশ করা কঠিন—বিশ্লেষণ করিয়া, থণ্ড-থণ্ড করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। মালুষের ভাষা এইখানে পাথরের কাছে হার মানে—পাথরকে পরে-পরে বাক্য গাঁথিতে হয় না, সে স্পষ্ট কিছু বলে না, কিন্তু ধাহা-কিছু বলে, সমস্ত একসঙ্গে বলে—এক পলকেই সে সমস্ত মনকে অধিকার করে—স্বতরাং মন যে কি ব্ঝিল, কি শুনিল, কি পাইল, তাহা ভাবে ব্ঝিলেও ভাষায় ব্ঝিতে সময় পায় না, অবশেষে স্থির হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাকে নিজের কথায় ব্ঝিয়া লইতে হয়।

দেখিলাম, মন্দিরভিত্তির সর্ব্বাঙ্গে ছবি খোলা! কোথাও অবকাশমাত্র নাই। বেধানে চোথ পড়ে এবং যেখানে চোথ পড়ে না, সর্ব্বত্রই: শিল্পীর নির্বাস চেষ্টা কাঞ্চ ক্রিয়াছে।

ছবিগুলি বিশেষভাবে পৌরাণিক ছবি নয়; দশ অবতারের লীলা বা অর্গলোকের দেবকাহিনীই বে দেবালয়ের গায়ে লিখিত হইয়াছে, ভাহাত বলিতে পারি না। মামুষের ছোটবড় ভালমন্দ প্রতিদিনের উটনা—ভাহার থেলা ও কাঞ্জ, যুদ্ধ ও শাস্তি, ঘর ও বাহির, বিচিঞ আলেখের ধারা মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই ছবিগুলির
মধ্যে আর কোন উদ্দেশ্য দেখি না, কেবল এই সংসার বেমন ভাবে
চলিতেছে, তাহাই আঁকিবার চেষ্টা। স্মতরাং চিত্রশ্রেণীর ভিতরে
এমন অনেক জিনিষ চোখে পড়ে, যাহা দেবালয়ে অন্ধনযোগ্য বলিয়া
হঠাৎ মনে হয় না। ইহার মধ্যে বাছাবাছি কিছুই নাই—তৃচ্ছ এবং
মহৎ, গোপনীয় এবং বোষণীয়, সমস্তই আছে।

কোনো গির্জ্জার মধ্যে গিয়া যদি দেখিতাম, সেখানে দেয়ালে ইংরেজ্জ-সমাজের প্রতিদিনের ছবি ঝুলিতেছে:—কেহ থানা খাইতেছে, কেহ ডগ্লাট হাঁকাইতেছে, কেহ হুইষ্ট খেলিতেছে, কেহ পিয়ানো বাজাইতেছে, কেহ সঙ্গিনীকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া পদ্ধা নাচিতেছে, তবে হতবুদ্ধি হুইয়া ভাবিতাম, বুঝি-বা স্বপ্ন দেখিতেছি—কারণ, গির্জ্জা সংসারকে সর্ব্ধতোভাবে মুছিয়া ফেলিয়া আপন স্বর্গীয়তা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। মারুষ সেখানে লোকালয়ের বাহিরে আসে—তাহা যেন যথাসম্ভব মর্ত্যসংস্পর্শবিহীন দেবলোকের আদর্শ।

তাই, ভ্বনেশ্ব-মন্দিরের চিত্রাবলীতে প্রণমে মনে বিশ্বরের আঘাত লাগে। স্বভাবত হয় ত লাগিত না, কিন্তু আশৈশব শিক্ষায় আমরা স্বর্গমন্ত্র্যকে মনে মনে ভাগ করিয়া রাথিয়াছি। সর্ব্বদাই সন্তর্পণে ছিলাম, পাছে দেব-আদর্শে মানবভাবের কোন আঁচ লাগে; পাছে দেবমানবের মধ্যে যে পরমপবিত্র স্কুদ্র ব্যবধান, কুল্দু মানব তাহা শেশমাত্র লজ্জন করে।

এখানে মামুষ দেবতার একেবারে যেন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—তাও যে ধ্লা ঝাড়িয়া আসিয়াছে, তাও নয়। গতিনীল, কর্মরন্ত, ধ্লিলিপ্ত সংসারের প্রতিক্বতি নিঃসঙ্কোচে সমুচ্চ হইয়া উঠিয়া দেবতার
প্রতিমৃর্ক্তিকে আচ্চন্ন করিয়া রহিয়াছে।

মন্দিরের ভিতরে গেলাম—দেখানে একটিও চিত্র নাই, আলোক

নাই, অনলঙ্কত নিভ্ত অক্টতার মধ্যে দেবস্র্তি নিস্তর বিরাজ করিতেছে।

ইছার একটি বৃহৎ অর্থ মনে উদয় না ছইয়া থাকিতে পারে না। মান্ন্য এই প্রস্তারের ভাষায় ধাহা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহা সেই বহু দুরকাল হইতে আমার মনের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

দে কথা এই—দেবতা দ্বে নাই, গিৰ্জায় নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। তিনি জন্মতুল, স্থগহুংখ, পাপপুণা, মিলনবিচ্ছেদের মাঝখানে স্কর্জাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁহার চিরস্তন মন্দির। এই সঞ্জীব-সচেতন বিপুল দেবালয় অহরহ বিচিত্র হইয়া রচিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা কোনকালে ন্তন নছে; কোনকালে পুরাতন হয় না। ইহার কিছুই স্থির নহে, সমস্তই নিয়ত পরিবর্ত্তনান—অথচ ইহার মহৎ ঐক্য, ইহার সত্যতা, ইহার নিতাতা নই হয় না, কারণ এই চঞ্চল বিচিত্রের মধ্যে এক নিতাসতা প্রকাশ পাইতেছেন।

ভারতবর্ধে বৃদ্ধদেব মানবকে বড় করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগষজ্ঞের অবলম্বন হইতে মামুম্বকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মামুমের লক্ষ্য হইতে অপস্থত করিয়াছিলেন। তিনি মামুমের আর্মাক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মামুমের অন্তর হইতেই তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন।

এমনি করিরা শ্রনার দারা, ভক্তির দারা মাহুবের অস্তরের জ্ঞান, শক্তি ও উল্লমুকে তিনি মহীয়ান্ করিয়া তুলিলেন। মাহুষ যে দীন দৈবাধীন হীনপদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।

এমন সময় হিন্দুর চিক্ত জাপ্তাত হইয়া কহিল—সে কথা ষথার্থ—
মান্ন্য দীন নহে; হীন নহে; কারণ, মান্ন্যের যে শক্তি—যে শক্তি
মান্ন্যের মুখে ভাষা দিরাছে, মনে ধী দিরাছে, বাহুতে নৈপুণা দিরাছে,

যাহা সমাজকে গঠিত করিতে: দৈবী শক্তি।

र्कातन र खलाजा मिना तरक ठानमा कतिराजह, जाहारे मर्पा जैहात प्रवजार नाम स्टेंग कि ता माना प्रवास कि स्टेंग राज । माना प्रवास कि स्टेंग राज । माना प्रवास कि स्टेंग राज । यो कि स्पर्ध हिन्मू प्राचित्र व्यक्तिं का माना प्रवास विकास हिन्मू प्राचित्र व्यक्तिं का स्टेंग नाम हिन्मू राज कि स्टेंग कि स्टेंग कि स्टेंग नाम हिन्मू राज कि स्टेंग नाम हिन्मु राज ह

উপনিবদে এক নিয়া অভিমান করিল—প্রাক্ত পুরাণগুলিতে

যিনি এক, তিনি ৢ আছে—

খারের মন্দির সেবুক্ষ ইব শুরো দিবি ভিগত্যেক:"—

করিতেছে – যিনিদশে বৃক্ষের ন্থার স্তব্ধ হইরা আছেন। ভ্রনেআছেন। জন মন্ত্রকেই আর একটু বিশেষভাবে এই বনিয়া উচ্চারণ
আবর্ত্তিত হহাএক, তিনি এই মানবসংসারের মধ্যে স্তব্ধ হইরা
ছারায় সংসাত্যর বাতায়াত আমাদের চোপের উপর দিরা কেবলি
—ইহারই গ্রছে, স্বধহাধ উঠিতেছে-পড়িতেছে, পাপ-পূণ্য আলোকেমান। এতিত্তি থচিত করিয়া দিতেছে, সমস্ত বিচিত্র—সমস্ত চঞ্চল,
পরিবর্ত্তনাজন্তরে নিরলঙ্কার নিভ্ত, সেখানে যিনি এক, তিনিই বর্ত্তনাজন্তরে করিলসমুদ্য, বিনি স্থির তাঁহারই শান্তিনিকেতন,—এই

রম্পরা, যিনি নিত্য তাঁহারই চিরপ্রকাশ। দেবমানব, স্বর্গ
অসম—ইহাই প্রস্তরের ভাষায় ধ্বনিত।

ছই স্থলর পক্ষী একত্র সংযুক্ত মধ্যে একটি স্বাত্ন পিপ্লল আহা তাহা দেখিতেছে।

জীবাত্মা-পরমাত্মার এরপ সাং প্রভাক্ষ চোথের উপর দেখিয়া কথা কি হি। — অরণাচাবী — উপমান সত্ত্ ত্র দোধরা কথা কি হি।—সরণাচারী উপমার জন্ত আকাশ-পাতাল হাভড়াইে ুর্ধ্বেশনীমকে ও অনী বনের ছটি সক্ষর ক্ল ে প্রাথিসদীমকে ও অসীদ**্রক** বনের হাট স্থন্দর ডানাওয়ালা পাথীর মৃত্ত কুহা কোনো প্রকাজ গারে-গারে মিলাইয়া বসিয়া থাকিতে ৄে া তুলিবার চেষ্টামাত্র উপমার ঘটা করিয়া এই নিগৃঢ় তত্ত্বকে বৃহৎ বৃদ্ধ যেমন স্থানরভাবে করেন নাই। ছটি ছোট পাথী যেমন স্পষ্টরূপে গে দৃশ্রমান, তাহার মধ্যে নিত্যপরিচয়ের সরলতা মৌহইয়াই সত্যটিকে বৃহৎ উপমায় এমনটি থাকিত না। উপমাটি কুর্ত্তী সাহস, তাতে বৃহৎ করিয়া প্রকাশ করিয়াছে—বৃহৎ সত্য দ্রষ্টার যে ১ কুদ্র সরল উপমাতেই যথার্থভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

ইহারা ছটিই পাথী, ডানায়-ডানায় সংযুক্ত হইয়া 🛃 স্থা, ইহারা একর্কেই পরিষক্ত-ইহার মধ্যে একজন একজন সাক্ষী, **এক**জন চঞ্চল, আর একজন <mark>স্তর্ক।</mark> ज्वरनश्रद्धत मिनविष्ठ यन धरे मञ्ज वहन कतिराज्यह— ইতে মানবহুকে মুদ্লিয়া ফেলে নাই—তাহা চুই পাথীকে

ত করিরা ঘোষণা করিরাছে।

কিছ ভ্বনেশ্বের মন্দিরে আরো বেন একটু বিশেষত্ব আছে। শ্বি-কবির উপমার মধ্যে নিভূত অরণ্যের একাস্ক নির্জ্জনতার ভাবটুকু রহিয়া গেছে। এই উপমার দৃষ্টিতে প্রত্যেক জীবাত্মা যেন একাকিরপেই পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত। ইহাতে যে ধ্যানচ্ছবি মনে আনে, তাহাতে দেখিতে পাই যে, যে-আমি ভোগ করিতেছি, ভ্রমণ করিতেছি সেই-আমির মধ্যে শাস্কং শিবমহৈতম্ স্তর্জভাবে আবিভূতি।

কিন্তু এই একের-সহিত-একের সংযোগ ভ্বনেশ্বর-মন্দিরে লিখিত নহে। দেখানে সমস্ত মানুষ তাহার সমস্ত কর্মা, সমস্ত ভোগ লইরা, তাহার তুছরুহৎ সমস্ত ইতিহাস বহন করিয়া, সমগ্রভাবে এক হইরা আপনার মাঝখানে অন্তরক্রপে, সান্দিরপে, ভগবান্কে প্রকাশ করিতেছে। নির্জনে নহে—যোগে নহে—সজনে, কর্ম্মের মধ্যে। তাহা শ্রেকে, লোকালয়কে দেবালয় করিয়া ব্যক্ত করিয়াছে—তাহা সমষ্টিরপে খানবকে দেবত্বে অভিষক্ত করিয়াছে। তাহা প্রথমত ছোটবড় সমস্ত মানবকে লগবের অভিষক্ত করিয়াছে। তাহা প্রথমত ছোটবড় সমস্ত মানবকে আপনার প্রস্তরপটে এক করিয়া সাজাইয়াছে তাহার পর দেখাইয়াছে, পরম ঐকাটি কোন্খানে, তিনি কে। এই ভূমা ঐক্যের মন্ত্রীশন্। পিতার সহিত প্র, লাতার সহিত লাতা, প্রক্রের সহিত স্ত্রী, শতবেশীর সহিত প্রতিহাদের সহিত আন্ত কাল, এক ইতিহাদের সহিত অন্ত ইতিহাস দেবতাত্মাছারঃ একাত্ম হইরা উঠিয়াছে।

# ছোটনাগপুর।

রাত্রে হাবড়ায় রেলগাড়িতে চড়িলাম। গাড়ির ঝাকানিতে নাড়া খাইয়া ঘ্নটা ঘেন ঘোলাইয়া যায়। চেতনায় ঘ্নে, স্বপ্নে জাগরণে, থিচুড়ি পাকাইয়া যায়। মাঝে মাঝে আলোর শ্রেণী, ঘণ্টাধ্বনি, কোলাহল, বিচিত্র আওয়াজে প্রেষণের নাম হাঁকা, আবার ঠং ঠং তিনটে ঘণ্টার শব্দে মুহুর্ত্তের মধ্যে সমস্ত অন্তর্হিত, সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত নিস্তর, কেবল স্তিমিততারা নিশীথিনীর মধ্যে গাড়ির চাকার অবিশ্রাম শক্ষ। সেই শব্দের তালে তালে মাথার ভিতরে স্প্রিছাড়া স্বপ্নের দল সমস্ত রাত্রি ধরিয়া নৃত্য করিতে থাকে। রাত চারটের সময় মধুপুর স্টেষণে গাড়ি বলল করিতে হইল। অন্ধকার মিলাইয়া আসিলে পর প্রভাতের আলোকে গাড়ির জানলায় বিসিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম।

গাড়ি অবিশ্রাম অগ্রসর হইতে লাগিল। ভাঙা মাঠের এক-এক জারগার শুক নদীর বালুকা-রেথা দেখা যার; নেই নদীর পথে বড় বড় কালো কালো পাথর পৃথিবীর কদ্ধালের মত বাহির হইরা পড়িরাছে। মাঝে মাঝে একেকটা মুণ্ডের মত পাহাড় দেখা যাইতেছে। দুরের পাহাড়গুলি ঘন নীল, যেন আকাশের নীল মেঘ থেলা করিতে আসিয়া পৃথিবীতে ধরা পড়িরাছে; আকাশে উড়িবার জক্ত যেন পাখা তুলিয়াছে কিন্তু বাঁধা আছে বলিয়া উড়িতে পারিতেছে না; আকাশ হইতে তাহার স্বজাতীয় মেঘেরা আসিয়া তাহার সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া বাইতেছে। ঐ দেখ, পাথরের মত কালো, ঝাঁক্ড়া চুলের ঝুঁটি বাঁধা মামুম্ব হাতে একগাছা লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া। ছটো মহিষের ঘাড়ে একটা লাঙল যোড়া, এখনো চাষ আরম্ভ হয়নি, তাহারা স্থির হইয়া রেলগাড়ির দিকে তাকাইয়া আছে। মাঝে মাঝে এক একটা জায়গা ঘুতকুমারীর

বেড়া দিয়া খেরা, পরিকার, তক্তক করিতেছে, মাঝখানে একটি বাধান ইনারা। চারিদিক বড় শুক্ত দেখাইতেছে। পাতলা লম্বা শুক্নো শাদা ঘাসগুলো কেমন যেন পাকাচুলের মত দেখাইতেছে। বেঁটে বেঁটে পত্রহীন গুল্মগুলি শুকাইয়া বাঁকিয়া কালো হইয়া গেছে। দূরে দূরে এক একটা তালগাছ ছোট্ট মাথা ও একথানি দীর্ঘ পা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাঝে মাঝে একেকটা অশথ গাছ আমগাছও দেখা যায়। শুক্তকত্ত্রের মধ্যে একটিনাত্র পুরাতন কুটারের চালশৃন্ত ভাঙা ভিত্তি নিজের ছায়ার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাছে এক্টা মন্ত গাছের দশ্ম গুড়ির থানিকটা।

সকালে ছয়টার সময় গিরিধিষ্টেষণে গিয়া পৌছিলাম। আর রেল-গাড়ি নাই। এখান হইতে ডাকগাড়িতে যাইতে হইবে। ডাকগাড়ি মাছুষে টানিয়া লইয়া যায়। এ'কে কি আর গাড়ি বলে? চারটে চাকার উপর একটা ছোট খাঁচা মাত্র।

সর্বপ্রথমে গিরিধি ডাকবাংলার গিয়া স্থানাহার করিয়া লওরা গেল। ডাকবাংলার যতদ্রে চাই ঘাদের চিহ্ন নাই। মাঝে মাঝে গোটাকত গাছ আছে। চারিদিকে যেন রাঙামাটীর টেউ উঠিয়াছে। একটা রোগা টাটু ঘোড়া গাছের তলায় বাঁধা, চারিদিকে চাহিয়া কি যে থাইবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছে না, কোন কাজ না থাকাতে গাছের গুঁড়িতে গা ঘবিয়া গা চুল্কাইতেছে। আরেকটা গাছে একটা ছাগল লম্বা দড়িতে বাঁধা, সে বিস্তর গবেষণায় শাকের মত এক্টু এক্টু সবুজ উদ্ভিদ-পদার্থ পট্ পট্ করিয়া ছিড়িতেছে। এখান হইতে যাত্রা করা গেল। পাহাড়ে রাস্তা। সম্মুথে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলে অনেক দূর পর্যান্ত দেখা যায়। তক শৃত্য স্থবিজ্জ খান্তরের মধ্যে সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া ছায়াহীন স্থবীর্থ পথ রৌজ্ঞে

উপর তুলিতেছে, একবার গাড়ি গড়্গড় করিয়া ক্রতবৈগে ঢালুরাস্তায় নামিয়া যাইতেছে। ক্রমে চলিতে চলিতে আশেপাশে পাহাড় দেখা দিতে লাগিল। লম্বা লম্বা সক সক শালগাছ। উইয়ের ঢিবি। কাটা গাছের শুভি। স্থানে স্থানে একেকটা পাহাড় আগাগোড়া কেবল দীর্ঘ সক পত্রলেশশুরু গাছে আচ্ছন্ন। উপবাসী গাছগুলো তাহাদের শুদ্ধ শীর্ণ অস্থিময় দীর্ঘ আঙ্ল আকাশের দিকে তুলিয়া আছে; এই পাহাড় গুলাকে দেখিলে মনে হয় যেন ইহারা সহজ্র তীরে বিদ্ধ হইয়াছে, যেন ভীল্পের শরশয়া হইয়াছে। আকাশে মেব করিয়া আসিয়া অল্ল অল্ল বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। কুলিরা গাড়ি টানিতে টানিতে মাঝে মাঝে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে পথের মুড়িতে হঁচট খাইয়া গাডিটা অত্যন্ত চমকিয়া উঠিতেছে। মাঝের এক জায়গায় পথ অবসান হুইয়া বিস্তুত বালুকাশ্য্যায় একটি ক্ষীণ নদীর রেখা দেখা দিল। নদীর নাম জিজ্ঞাসা করাতে কুলিরা কহিল "বড়াকর নদী।" টানাটানি করিয়া গাড়ি এই নদীর উপর দিয়া পার করিয়া আবার রাস্তায় তুলিল। রাস্তার ত্বই পাশে ডোবাতে জল দাঁড়াইয়াছে; তাহাতে চার পাঁচটা মহিষ প্রস্পরের গায়ে মাথা রাথিয়া অর্দ্ধেক শরীর ডুবাইয়া আছে, পরম আলম্ভরে আমাদের দিকে এক একবার কটাক্ষপাত করিতেছে মাত্র।

যথন সন্ধ্যা আসিল, আমরা গাড়ি হইতে নামিয়া হাঁটয়া চলিলাম। আদ্রে হুইটি পাহাড় দেখা যাইতেছে তাহার মধ্যদিয়া উঠিয়া নামিয়া পথ গিয়াছে। যেথানেই চাহি, চারিদিকে 'লোক নাই, লোকালয় নাই, শস্য নাই, চয়া মাঠ নাই; চারিদিকে উ চুনীচু পৃথিবী নিস্তন্ধ নিঃশস্ব কঠিন সমুদ্রের মত ধ্ধ্ করিতেছে। দিক্ দিগন্তরের উপরে গোধ্লির চিক্চিকে সোনালি আধারের ছায়া আসিয়া পঞ্চিয়াছে। কোথাও স্থানানব জীবজন্ধ নাই বটে, তবু মনে হয় এই স্থবিতীর্ণ ভূমিশযায় বেন কোনু এক বিরাট পুরুবের জন্ত নিজার আরোজন হইতেছে। কে

যেন প্রহরীর স্থার মুথে আঙুল দিয়া দাঁড়াইয়া, তাই সকলে ভয়ে নিঃখাস রোধ করিয়া আছে। দূর হইতে উপছায়ার মত একটি পথিক ঘোড়ার পিঠে বোঝা দিয়া আমাদের পাশ দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

রাত্রিটা কোনমতে জাগিয়া ঘুমাইয়া পাশ ফিরিয়া কাটিয়া গেল। জাগিয়া উঠিয়া দেখি বামে ঘনপত্রময় বন। গাছে গাছে লতা, ভূমি 'নানাবিধ শুল্মে আছয়। বনের মাথার উপর দিয়া দূর পাহাড়ের নীল-শিখর দেখা ঘাইতেছে। মস্ত মস্ত পাথর। পাথরের ফাটলে এক একটা গাছ; তাহাদের ক্ষ্বিত শিকড়গুলো দীর্ঘ হইয়া চারিদিক হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, পাথরখানাকে বিদীর্ণ করিয়া তাহারা কঠিন মুঠি দিয়া খায়্ম আঁকড়িয়া ধরিতে চায়। সহসা বামে জঙ্গল কোথায় গেল। স্থদ্র বিস্তৃত মাঠ। দ্রে গরু চরিতেছে, তাহাদিগকে ছাগলের মত ছোট ছোট দেখাইতেছে। মহিষ কিয়া গরুর কাঁধে লাঙল দিয়া পশুর লাঙ্গুল মলিয়া চাষারা চাষ করিতেছে। চষা মাঠ বামে পাহাড়ের উপর সোপানে সোপানে থাকে থাকে উঠিয়াছে।

বেলা তিনটার সময় হাজারিবাধ্যের ডাক বাংলার আদিয়া পৌছিলাম।
প্রশন্ত প্রাস্তরের মধ্যে হাজারিবাগ সহরটি অতি পরিষ্কার দেখা ঘাইতেছে।
সাহরিক ভাব বড় নাই। গলি ঘুঁজি, আবর্জ্জনা, নর্দামা, ঘেঁসাঘেঁসি,
গোলমাল, গাড়ি ঘোড়া, ধূলো কাদা, মাছি মশা, এ সকলের প্রান্তভাব বড়
নাই। মাঠ পাহাড় গাছপালার মধ্যে সহরটি তক্তক্ করিতেছে।

একদিন কাটিয়া গেল। এখন ত্পুর বেলা। ডাকবাংলার বারান্দার সম্প্রে কেদারায় একলা চুপ করিয়া বিদিয়া আছি। আকাশ স্থনীল। ছই খণ্ড শীপ মেঘ শাদা পাল তুলিয়া চলিয়াছে। অন্ধ অন্ধ বাতাদ আদিতেছে। একরকম মেঠো মেঠো ঘেনো ঘেনো গদ্ধ পাওয়া ষাইতেছে। বারাক্ষার চালের উপর একটা কাঠবিড়ালি। ছই শালিধ বারান্দার আদিয়া চকিতভাবে পুছে নাচাইয়া .লাফাইতেছে। পাশের

রান্তা দিয়া গরু লইয়া যাইতেছে তাহাদের গলার ঘণ্টার ঠুং ঠুং শব্দ ভনিতেছি। লোকজনেরা কেউ ছাতা মাধায় দিয়া কেউ কাঁধে মোট লইয়া কেউ হয়েকটা গরু তাড়াইয়া, কেউ-এক্টা ছোট টাট্ট্র উপর চডিয়া রাস্তা দিয়া অতি ধীরেস্কন্তে চলিতেছে: কোলাহল নাই, ব্যস্ততা নাই, মুখে ভাবনার চিহ্ন নাই। দেখিলে মনে হয় এখানকার মানবজীবন দ্রুত এঞ্জিনের মত হাঁদফাঁদ করিয়া অথবা গুরুভারাক্রাস্ত গরুর গাড়ির চাকার মত অর্থ্যনাদ করিতে করিতে চলিতেছে না। গাছের তলা দিয়া मित्रा এक देशनि भी जल निर्दात रामन हो प्राप्त क्षाप्त कुन्कून कतिया यात्र, জীবন তেমনি করিয়া যাইতেছে। সমুখে ঐ আদালত। কিন্তু এখানকার আদালতও তেমন কঠোরমার্ত্ত নয়। ভিতরে যথন উকিলে উকিলে শামলায় শামলায় লড়াই বাধিয়াছে তথন বাহিরের অশথগাছ হইতে তুই পাপিয়ার অবিশ্রাম উত্তর প্রভাতর চলিতেছে। বিচারপ্রার্থী লোকেরা আমগাছের ছায়ায় বসিয়া জটলা করিয়া হাহা করিয়া হাসিতেছে, এখান হুইতে শুনিতে পাইতেছি। মাঝে মাঝে আদালত হুইতে মধ্যাকের ঘণ্টা বাজিতেছে। চারিদিকে যথন জীবনের মৃত্বমন্দ গতি, তথন এই ঘণ্টার শব্দ ভূমিলে টের পাওয়া যায় যে শৈথিল্যের স্রোতে সময় ভাসিয়া যায় নাই, সময় মাঝখানে দাঁড়াইয়া প্রতিঘণ্টায় লোহকণ্ঠে বলিতেছে "আর কেহ জাগুক না জাগুক আমি জাগিয়া আছি!" কিন্তু লেখকের অবস্থা ঠিক সেত্রপ নয়। আমার চোথে তন্ত্রা আসিতেছে।

# সরোজিনী প্রয়াণ

#### \*\*

### ( অসমাপ্ত বিবরণ )

১১ই জ্রৈষ্ঠ শুক্রবার। ইংরাজি ২৩শে মে ১৮৮৪ খুটাক। আজ গুভলগ্নে "সরোজিনী" বাষ্পীয় পোত তাহার ছই সহচরী লোহতরী ছই পার্ম্বে লইয়া বরিশালে তাহার কর্ম্মন্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিবে। যাত্রীর দল বাড়িল। কথা ছিল আমরা তিন জনে যাইব—তিনটী বয়ংপ্রাপ্ত পুরুষ মামুষ। সকালে উঠিয়া জিনিষ পত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া আছি, প্রম-প্রিহসনীয়া শ্রীমতী ভ্রাতজায়া ঠাকুরাণীর নিকটে মানমুখে বিদায় লইবার জন্ম সমস্ত উল্মোগ করিতেছি এমন সময় শুনা গেল তিনি সমস্তানে আমাদের অমুবর্তিনী হইবেন। তিনি কার মুখে শুনিয়াছেন যে আমরা যে পথে যাইতেছি, সে পথ দিয়া বরিশালে যাইব বলিয়া অনেকে বরিশালে যায় নাই এমন শুনা গিয়াছে; আমরাও পাছে সেইরূপ ফাঁকি দিই এই সংশয়ে তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজের ডান হাতের পাঁচটা ছোট ছোট দরু দরু আঙ্বলের নথের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্তর বিবেচনা করিতে লাগিলেন, অবশেষে ঠিক আটটার সময় নথাগ্র হইতে যতগুলো বিবেচনা ও যুক্তি সংগ্রহ সম্ভব সমস্ত নিঃশেবে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আমাদের দঙ্গে গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন।

সকাল বেলায় ।কলিকাতার রাস্তা যে বিশেষ স্থদৃশু তাহা নহে, বিশেষতঃ চিৎপুর রোড। সকাল বেলাকার প্রথম স্থাকিরণ পড়িয়াছে,

\*ঢ়াকরা গাড়ির আন্তাবলের মাথায়,—আর এক সার বেলোয়ারি ঝাড-দোকানের উপর। ওয়ালা মুসলমানদের গ্যাস-ল্যাম্পগুলোর গারে সূর্যোর আলো এমনি চিক্মিক করিতেছে সেদিকে চাহিবার জো নাই। সমস্য রাত্রি নক্ষত্রের অভিনয় করিয়া তাহাদের সাধ মেটে নাই, তাই সকাল বেলায় লক্ষ যোজন দূর হইতে সূর্যাকে মুধ ভেঙাইয়া অতিশয় চকচোকে মহত্তলাভের চেপ্তায় আছে। ট্রামগাড়ি শিষ্ত দিতে দিতে চলিয়াছে. কিন্ধ এখনো যাত্রী বেশী জোটে নাই। ম্যুনিসিপালিটির শকট কলিকাতার আবর্জনা বহন করিয়া, অত্যন্ত মন্তর হইয়া চলিয়া যাইতেছে। ফুটপাথের পার্ষে সারি সারি শ্যাকরা গাড়ি আরোহীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া; সেই অবসরে অশ্বচর্মারত চতুষ্পদ কন্ধালগুলা ঘাড় হেঁট করিয়া অতাস্ত শুকনো ঘাসের আঁটি অক্সমনস্কভাবে চিবাইতেছে; তাহাদের সেই পার-মার্থিক ভাব দেখিলে মনে হয় যে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহারা তাহাদের সন্মুথস্থ ঘাদের আঁটির দঙ্গে সমস্ত জগৎসংসারের তুলনা করিয়া সারবত্তা ও সরস্তা সম্বন্ধে কোন প্রভেদ দেখিতে পায় নাই। দক্ষিণে মুস্লুমানের দোকানের হাতচর্মা থাসীর অঙ্গ প্রভাঙ্গ কতক দড়িতে ঝুলিতেছে, কতক থণ্ড থণ্ড আকারে শলাকা আশ্রয় করিয়া অগ্নিশিথার উপরে ঘুর থাইতেচে এবং বৃহৎকার বক্তবর্ণ কেশবিহীন শাশালগণ বড় বড় হাতে মস্ত ফুটী সেঁ কিয়া তলিতেছে। কাবাবের দোকানের পাশে ফুঁকো ফারুষ নির্মাণের জারগা, অনেক ভোর হইতেই তাহাদের চুলায় আগুণ জালান হইয়াছে। ঝাঁপ খুলিয়া কেহ বা হাত মুখ ধুইতেছে, কেহ বা দোকানের সন্মুখে ঝাঁট দিতেছে, দৈবাৎ কেহ বা লাল কলপ্দেএয়া দাড়ি লইয়া চোথে চসমা আঁটিয়া একথানা পাদী কেতাব পড়িতেছে। সন্মুখে মদজিদ; একজন অন্ধ ভিক্ষুক মদ্জিদের সিঁ ড়ির উপরে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গঙ্গার ধারে কয়লাঘাটে গিয়া পৌছান গেল। সমুধ হইতে ছাউনি-ওয়ালা বাঁধা নৌকাগুলা দৈত্যদের পায়ের মাপে বড় বড় চটজুভার মত

দেখাইতেছে। মনে হইতেছে, তাহারা যেন <sub>হু</sub>ঠাৎ প্রাণ পাইয়া অমুপস্থিত চরণগুলি স্মরণ করিয়া চট্চট্ করিয়া চলিবার প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া একবার চলিতে পাইলে হয়, এইরূপ তাহাদের ভাব। একবার উঠিতেছে, যেন উঁচ হইয়া ডাঙার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে কেহ আসিতেছে কি না,—আবার নামিয়া পড়িতেছে। একবার আগ্রহে অধীর হইয়া জলের দিকে চলিয়া যাইতেছে, আবার কি মনে করিয়া আত্মদম্বরণ পূর্ব্বক তীরের দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। গাড়ি হইতে মাটিতে পা দিতে না দিতে ঝাঁকে ঝাঁকে নাঝি আমাদের উপরে আদিয়া পড়িল। এ বলে আমার নৌকায়, ও বলে আমার নৌকায়, এইরূপে মাঝির তরঙ্গে আমানের তত্ত্বর তরী একবার দক্ষিণে, একবার বামে, একবার নাঝথানে আবর্ত্তের মধ্যে ঘূর্নিত হইতে লাগিল। অবশেষে **অবস্থার** তোড়ে, পূর্ব্ব জন্মের বিশেষ একটা কি কর্মফলে বিশেষ একটা নৌকার মধ্যে গিয়া পড়িলাম। পাল তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। গঙ্গায় আজ কিছু বেশী ঢেউ দিয়াছে, বাতাসও উঠিয়াছে। এখন জোয়ার। ছোট ছোট নৌকাগুলি আজ পাল ঝুলাইয়া ভারি তেজে চলিয়াছে; আপনার দেনাকে আপনি কাৎ হইয়া পড়ে বা! একটা মন্ত ষ্ঠীমার হুই পাশে ছই লোহতরী লইয়া আশপাশের ছোট খাট নৌকাগুলির প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞাভরে লোহার নাকটা আকাশে তুলিয়া গাঁ গাঁ শব্দ করিতে করিতে সধুম নিশ্বাসে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। মনোযোগ দিয়া দেখি আমাদেরই জাহাজ—রাথ্ রাথ্থাম্থাম্! মাঝি কহিল—"মহাশয় ভয় করিবেন না, এমন ঢেরবার জাহাজ ধরিয়াছি।" বলা বাছল্য এবারও ধরিল। জাহাজের উপর হইতে একটা সিঁড়ি নামাইয়া দিল। ছেলেদের প্রথমে উঠান গেল, তাহার পর আনার ভাজ ঠাকুরাণী যথন বহু কষ্টে তাঁহার স্থল-প্র-পা-ত্রথানি জাহাজের উপর তুলিলেন তথন আমরাও মধুকরের মত তাহারি পশ্চাতে উপরে উঠিয়া পড়িলাম।

( २ )

যদিও স্রোত এবং বাতাদ প্রতিকূলে ছিল, তথাপি আমাদের এই গজবর উর্দ্ধশুণ্ডে বংহিতধ্বনি করিতে করিতে গজেন্দ্রগমনের মনোহারিতা উপেক্ষা কবিয়া চত্তারিংশ তরঙ্গ-বেগে ছটিতে লাগিল। আমরা ছয় জন এবং জাহাজের বদ্ধ কর্ত্তা বাব এই সাত জনে মিলিয়া জাহাজের কামরার সম্মুথে থানিকটা त्थाला कार्यशास (कर्माता न्हेंसा विम्नाम। आमाप्तत माथात छेंपरत (कर्न একটী ছাত আছে। সন্মুখ হইতে হুহু করিয়া বাতাস আসিয়া কানের কাছে দোঁ দোঁ করিতে লাগিল, জামার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অকস্মাৎ ফলাইয়া তলিয়া ফর ফর আওয়াজ করিতে থাকিল এবং আমার ভ্রাত-**জায়ার স্থণীর্ঘ স্প্রসং**যত চুলগুলিকে বার বার অবাধ্যতাচরণে উৎসাহিত করিয়া তলিল। তাহারা না কি জাত-সাপিনীর বংশ. এই নিমিত্ত বিদ্রোহী হইয়া বেণী বন্ধন এড়াইয়া পূজনীয়া ঠাকুরাণীর নাসাবিবর ও মুথরন্ধের মধ্যে পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল; আবার আর কতকগুলি উর্দ্ধুখ হইয়া আন্ফালন করিতে করিতে মাথার উপর রীতিমত নাগলোকের উৎদক বাধাইয়া দিল; কেবল বেণী নামক অজগর সাপটা শত বন্ধনে বন্ধ হইয়া. শত শেলে বিদ্ধ হইয়া, শত পাক পাকাইয়া নিজ্জীব ভাবে থোঁপা আকারে ঘাড়ের কাছে কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিল। অবশেষে কথন এক সময়ে দাদা কাঁধের দিকে মাথা নোয়াইয়া ঘুমাইতে লাগিলেন, বৌঠাকুরাণীও চুলের দৌরাত্ম্য বিশ্বত হইয়া চৌকির উপরে চফু মুদিলেন।

জাহাজ অবিশ্রাম চলিতেছে। চেউগুলি চারিদিকে লাফাইরা উঠিতেছে—তাহাদের মধ্যে এক একটা সকলকে ছাড়াইরা গুত্র ফনা ধরিরা হঠাৎ জাহাজের ডেকের উপর যেন ছোবল মারিতে আসিতেছে— গর্জন করিতেছে, পশ্চাতের সঙ্গীদের মাথা তুলিরা ডাকিতেছে—ম্পদ্ধি করিরা ফুলিরা ফুলিরা চলিতেছে—মাথার উপরে স্থাকিরণ দীপ্রিমান চোথের মত জলিতেছে—নৌকাগুলাকে কাৎ করিরা ধরিরা তাহার মধ্যে কি আছে দেখিবার জন্ম উঁচু ইইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেছে, মুহুর্ত্তের মধ্যে কোঁতুহল পরিহপ্ত করিয়া নোঁকাটাকে ঝাঁকানী দিয়া আবার কোখায় তাহারা চলিয়া বাইতেছে। আপিদের ছিপ্ছিপে পালীগুলি পালটুকু কুলাইয়া আপনার মধুর গতির আনন্দ আপনি যেন উপভোগ করিতে করিতে চলিতেছে; তাহারা মহৎ মাস্তল-কিরীটা জাহাজের গান্তীগ্য উপেলা করে, ষ্টিমারের পিনাক ধ্বনিও মান্ত করে না, বরঞ্চ বড় বড় জাহাজের মুখের উপর পাল হুলাইয়া হাসিয়া রক্ষ করিয়া চলিয়া যায়; জাহাজও তাহাতে বড় অপমান জ্ঞান করে না। কিন্তু গাধাবোটের ব্যবহার স্বতন্ত্র, তাহাদের নড়িতে তিন ঘণ্টা, তাহাদের চেহারাটা নিতান্ত স্থলবৃদ্ধির মত—তাহারা নিজে নড়িতে অসমর্থ ইইয়া অবশেষে জাহাজকে সরিতে বলে—তাহারা গায়ের কাছে আদিয়া পড়িলে সেই ম্পদ্ধা অসহ বোধ হয়।

এক সময় গুনা গেল আমাদের জাহাজের কাপ্টেন নাই। জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্ধ রাত্রেই সে গা-ঢাকা দিয়াছে। গুনিয়া আমার ভাজঠাকুরাণীর মুমের খোর একেবারে ছাড়িয়া গেল—ভাহার সহসা মনে হইল খে, কাপ্টেন যথন নাই তথন নোঙরের অচল-শরণ অবলম্বন করাই শ্রেম। দালা বলিলেন তাহার আবশ্রুক নাই, কাপ্টেনের নীচেকার লোকেরা কাপ্টেনের চেয়ে কোন অংশে নান নহে। কর্জাবার্রও সেইরূপ মত। বাকী সকলে চুপ করিয়া রহিল কিন্তু তাহাদের মনের ভিতরটা আর কিছুতেই প্রসন্ন হইল না। তবে, দেখিলাম নাকি জাহাজটা সত্য সত্যই চলিতেছে আর, হাঁক-ডাকেও কাপ্টেনের অভাব সম্পূর্ণ ঢাকা পড়িয়্মছে, তাই চুপ মারিয়া রহিলাম। হঠাৎ জাহাজের হলরের ধুক-ধুক শব্দ বন্ধ হয়া গেল—কল চলিতেছে না—নোঙর ফেল, নোঙর ফেল বলিয়া শব্দ উঠিল—নোঙর ফেলা হইল। কলের এক জায়গায় কোথায় একটা জোড় খুলিয়া গেছে—সেটা মেরামত করিলে তবে জাহাজ চলিবে।

মেরামত আরম্ভ হইল। এথন বেলা সাড়েদশটা, দেড়টার পূর্বে মেরামত সমাপ্ত হইবার সভাবনা নাই।

বসিয়া বসিয়া গঙ্গাতীরের শোভা দেখিতে লাগিলাম। শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা এমন আর কোথায় আছে! গাছপালা ছায়া কটীর—নয়নের আনন্দ অবিরল সারি সারি ছুইধারে বরাবর চলিয়াছে—কোথাও বিরাম নাই। কোথাও বা তটভূমি সবজ ঘাদে আছুল হইয়া গঙ্গার কোলে আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে. কোথাও বা একেবারে নদীর জল পর্যান্ত ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুঁকিয়া আসিয়াছে—জলের উপর তাহাদের ছায়া অবিশ্রাম ছুলিতেছে; কতকগুলি সূর্য্যকিরণ সেই ছায়ার মাঝে মাঝে ঝিকমিক করিতেছে, আর বাকী কতকগুলি, গাছ পালার কম্প্রমান কচি মস্প সবুজ পাতার উপরে চিকচিক করিয়া উঠিতেছে। একটা-বা নৌকা তাহার কাছাকাছি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে, সে সেই ছায়ার নীচে. অবিশ্রাম জলের কুলকুল শব্দে, মৃত্র মৃত্র দোল থাইয়া বড় আরামের ঘুম ঘুমাইতেছে। তাহার আর এক পাশে বড় বড় গাছের অতি ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া ভাঙা ভাঙা বাঁকা একটা পদচিষ্ণের পথ জল পর্যান্ত নানিয়া আসিয়াছে। সেই পথ দিয়া গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁথে করিয়া জল শইতে নামিতেছে, ছেলেরা কাদার উপরে পড়িয়া জল ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া **সঁ**তার কাটিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে। প্রাচীন ভাঙা ঘাটগুলির: কি শোভা! মামুষেরা যে এ ঘাট বাঁধিয়াছে তাহা এক রকম ভূলিয়া৷ ষাইতৈ হয়; এও যেন গাছপালার মত গঙ্গাতীরের নিজস্ব। ইহার বড় বিড় ফাটলের মধ্য দিয়া অশথগাছ উঠিয়াছে, ধাপগুলির ইঁটের ফাঁক দিয়া মাস গজাইতেছে—বহু বৎসরের বর্ধার জলধারার গায়ের উপরে শেয়ালা পড়িয়াছে- এবং তাহার রং চারিদিকের শ্রামল গাছপালার রঙের সহিত কেমন সহজে মিশিয়া গেছে। মানুষের কাজ ফরাইলে প্রকৃতি নিজের

হাতে সেটা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তুলি ধরিয়া এথানে ওথানে নিজের রং লাগাইয়া দিয়াছেন। অত্যন্ত কঠিন সগর্ব্ব ধবধবে পারিপাট্য নষ্ট করিয়া, ভাঙ্গাচোরা বিশৃত্বল মাধুর্য্য স্থাপন করিয়াছেন। গ্রামের যে সকল ছেলে মেয়েরা নাহিতে বা জল লইতে আসে তাহাদের সকলেরই সঙ্গে ইহার যেন একটা কিছু সম্পর্ক পাতান আছে—কেহ ইহার নাতনী, কেহ ইহার মা মাসী। তাহাদের দাদামহাশর ও দিদিমারা যথন এতটুকু ছিল তথন ইহারই ধাপে বসিয়া খেলা করিয়াছে, বর্ষার দিনে পিছল খাইয়া প্রভিয়া গিয়াছে। আর সেই যে যাত্রাওয়ালা বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধাবেলায় ইহার পৈঠার উপর বদিয়া বেহালা বাজাইয়া গৌরী রাগিণীতে "গেল গেল দিন" গাহিত ও গাঁরের ছই চারিজন লোক আশে পাণে জমা হইত, তাহার কথা আজ আর কাহারও মনে নাই। তীরের ভগ্ন দেবালয়গুলিরও যেন বিশেষ কি মাহাত্মা আছে। তাহার মধ্যে আর দেবপ্রতিমা নাই। কিন্তু সে নিজেই জটাজুটবিলম্বিত অতি পুরাতন ঋষির মত অতিশয় ভক্তিভাজন ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। এক এক জায়গায় লোকালয়—সেথানে জেলেদের নৌকা সারি সারি বাঁধা রহিয়াছে। কতকগুলি জলে, কতকগুলি ডাঙায় তোলা, কতকগুলি তীরে উপুড করিয়া মেরামত করা হইতেছে; তাহাদের পাঁজুরা দেখা যাইতেছে। কঁড়ে ঘরগুলি কিছু ঘন ঘন কাছাকাছি – কোন কোনটা বাঁকাচোরা বেডা দেওয়া— চুই চারিটি গরু চরিতেছে, গ্রামের চুই একটা শীর্ণ কুকুর নিম্বর্মার মত গঙ্গার ধারে ঘূরিয়া বেড়াইতেছে; একটা উলঙ্গ ছেলে মুখের মধ্যে আঙ্ল পূরিয়া বেগুনের ক্ষেতের সন্মুথে দাঁঞাইয়া অবাক হইয়া আমাদের জাহাজের দিকে চাহিয়া আছে। হাঁড়ি ভাদাইয়া লাঠি-বাঁধা ছোট ছোট জাল লইয়া জেলের ছেলেরা ধারে ধারে চিংড়িমাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে। সমুথে তীরে বটগাছের জালবদ্ধ শিকড়ের নীচে হইতে নদীস্রোতে মাটি ক্ষয় করিয়া লইয়া গিয়াছে—ও সেই শিকডগুলির

মধো একটী নিভত আশ্রম নির্মিত হইরাছে। একটা বুড়ি তাহার ছই চারিটি হাঁড়িকুড়ি ও একটী চট লইয়া তাহারই মধ্যে বাস করে। আবার আর এক দিকে চড়ার উপরে বছদুর ধরিয়া কাশ বন—শরৎকালে যথন ফুল ফুটিয়া উঠে তথন বায়ুব প্রত্যেক হিল্লোলে হাদির সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতে থাকে। যে কারণেই হউক গঙ্গার ধারের ইটের পাঁজাগুলিও আমার দেখিতে বেশ ভাল লাগে :—তাহাদের আশেপাশে গাছপালা থাকে না— চারিদিকে পোড়ো জায়গা এব ড়ো থেব ড়ো—ইতস্ততঃ কতকগুলা ইঁট খদিয়া পড়িয়াছে—অনেকগুলি ঝামা ছড়ান—স্থানে স্থানে নাটি কাটা— এই অনুর্বরতা বন্ধরতার মধ্যে পাঁজাগুলো কেমন হতভাগ্যের মত দাঁডাইয়া থাকে। গাছের শ্রেণীর মধ্য হইতে শিবের ছাদশ মন্দির দেখা যাইতেছে; সমুখে ঘাট, নহবৎখানা হইতে নহবৎ বাজিতেছে। তাহার ঠিক পাশেই খেয়াঘাট। কাঁচা ঘাট, ধাপে ধাপে তাল গাছের গুঁড়ি দিয়া বাঁধান। আরো দক্ষিণে কুমারদের বাড়ী, চাল হইতে কুমড়া ঝুলিতেছে। একটা প্রোঢ়া কুটারের দেয়ালে গোবর দিতেছে—প্রাঙ্গণ পরিষ্কার, তক্তক্ করিতেছে—কেবল এক প্রান্তে মাচার উপরে লাউ লতাইয়া উঠিয়াছে. আর এক দিকে তলসীতলা। সুর্য্যান্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গলার পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই সে বাংলার সৌন্দর্য্য দেখে নাই বলিলেও হয়। এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ অনুপম সৌন্দর্য্যচ্ছবির वर्गना मञ्जल ना। এই अर्गक्कांत्र भ्रान मुक्तालारक नीर्घ नाविरकलात গাছগুলি, মন্দিরের চূড়া, আকাশের পটে আঁকা নিস্তব্ধ গাছের মাথাগুলি, ধিক জলের উপরে লাবণ্যের মত সন্ধ্যার আভা—স্থমধুর বিরাম, নির্বাপিত কলরব, অগাধ শান্তি – দে সমস্ত মিলিয়া নন্দনের একথানি মরীচিকার মত ছায়াপথের পরপারবত্তী স্লদূর শাস্তি নিকেতনের একথানি ছবির মত ুশ্চিম দিগন্তের ধার-টুকুতে আঁকা দেখা যায়। ক্রমে সন্ধ্যার আলো মিলাইয়া যায়, বনের মধ্যে এদিকে ওদিকে এক একটা করিয়া প্রদীপ

জলিয়া উঠে, সহসা দক্ষিণের দিক হইতে একটা বাতাস উঠিতে থাকে—
গাতা ঝর্ঝর করিয়া কাঁপিয়া উঠে, অন্ধকারে বেগবতী নদী বহিয়া যায়,
কুলের উপরে অবিশাম তরঙ্গ আঘাতে ছল্ছল্ করিয়া শব্দ হইতে থাকে—
আর কিছু ভাল দেখা যায় না, শোনা যায় না—কেবল ঝিঁঝি পোকার
শক্ষ উঠে—আর জোনাকিগুলি অন্ধকারে জনিতে নিভিতে থাকে। আরো
রাত্রি হয়। ক্রমে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ ঘোর অন্ধকার অশ্থ গাছের
মাথার উপর দিয়া ধীরে ধীরে আকাশে উঠিতে থাকে। নিমে বনের
শ্রেণীবদ্ধ অন্ধকার, আর উপরে মান চক্রের আভা। খানিকটা আলো
অন্ধকার-ঢালা গঙ্গার মাঝখানে একটা জায়গায় পড়িয়া তরঙ্গে তরঙ্গে
ভাঙিয়া ভাঙিয়া যায়। ও-পারের অস্পষ্ঠ বনরেধার উপর আর-থানিকটা
আলো পড়ে—সেই টুকু আলোতে ভাল করিয়া কিছুই দেখা যায় না;
কেবল ও-পারের স্বদ্বতা ও অন্ফুটতাকে মধুর রহস্তময় করিয়া তোলে।
এ-পারে নিদ্রার রাজ্য আর ও-পারে স্বণ্নের দেশ বলিয়া মনে হইতে থাকে।

এই বে সব গঙ্গার ছবি আমার মনে উঠিতেছে, এ কি সমস্তই এইবারকার টামার-যাত্রার কল ? তাহা নহে। এ সব কত দিনকার কত ছবি,
মনের মধ্যে আঁকা রহিয়াছে। ইহারা বড় স্থথের ছবি, আজ ইহাদের
চারিদিকে অশুজলের ক্ষটিক দিয়া বাঁধাইয়া রাধিয়াছি। এমনতর শোভা
আর এ জন্মে দেখিতে পাইব না।

মেরামৎ শেষ হইয়া গেছে—যাত্রীদের স্নানাহার হইয়াছে, বিস্তর
কোলাহল করিয়া নোঙর তোলা হইতেছে। জাহাজ ছাড়া হইল।
বামে মুচিথোলার নবাবের প্রকাণ্ড বাঁচা। ডান দিকে শিবপুর বটানিকেল
গার্ডেন। যত দক্ষিণে বাইতে লাগিলাম, গঙ্গা ততই চওড়া হইতে
লাগিল। বেলা ছটো তিনটের সময় ফলমূল সেবন করিয়া সদ্ধা
বেলায় কোথায় গিয়া থামা বাইবে তাহারি আলোচনায় প্রয়ত্ত হওয়া
গগেল। আমাদের দক্ষিণে বামে নিশান উড়াইয়া অনেক জাহাজ গেল

আদিল —তাহাদের সগর্ব্ব গতি দেখিয়া আমাদের উৎসাহ আরও বাডিয়া উঠিল। বাতাস যদিও উণ্টা বহিতেছে, কিন্তু স্রোত আমাদের অনুকূল। আমাদের উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের বেগও অনেক বাড়িয়াছে। জাহাজ বেশ হলিতে লাগিল। দূর হইতে দেখিতেছি এক একটা মস্ত ঢেউ বাড় তুলিয়া আদিতেছে, আমরা সকলে আনন্দের সঙ্গে তাহার জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া আছি—তাহারা জাহাজের পাশে ! নিফল রোষে ক্লোইয়া উঠিয়া গৰ্জন করিয়া জাহাজের লোহার পাঁজরায় সবলে মাথা ঠুকিতেছে, হতাশ্বাস হইয়া চুই পা পিছাইয়া পুনশ্চ আসিয়া আঘাত করিতেছে, আমরা সকলে মিলিয়া তাহাই দেখিতেছি। হঠাৎ দেখি কর্ত্তা বাবু মুখ বিবর্ণ করিয়া কর্ণধারের কাছে ছুটিয়া বাইতেছেন। হঠাং রব উঠিল, এই এই—রাথ রাথ, থাম থাম। গঙ্গার তরঙ্গ অপেকা প্রচণ্ডতর বেগে আমাদের সকলেরই হানয় তোলপাড় করিতে লাগিল। চাহিয়া দেখি সন্মুথে আমাদের জাহাজের উপর স্বেগে একটা লোহার বয়া ছুটিয়া আসিতেছে, অর্থাৎ আমরা বয়ার উপরে ছুটিয়া চলিতেছি। কিছুতেই সামলাইতে পারিতেছি না। সকলেই মন্ত্রমুগ্লের মত বয়াটার দিকে চাহিয়া আছি। সে জিনিষ্টা মহিষের মত ঢুঁ উন্নত করিয়া আসিতেছে। অবশেষে ঘা মারিল।

( 0 )

কোথার সেই অবিশ্রান জলকল্লোল, শত লক্ষ তরঙ্গের অহোরাত্র উৎসব, কোথার সেই অবিরল বনশ্রেণী, আকাশের সেই অবারিত নীৰিমা, ধরণীর নবযৌবনে পরিপূর্ণ হৃদরোক্ত্ব্যাদের ন্তায় সেই অনন্তের দিকে চির-উক্ত্ব্যুসিত বিচিত্র তক্ষতরঙ্গ, কোথার সেই প্রকৃতির শ্রামল ক্ষেহের মধ্যে প্রকল্পন শিশু লোকালয়গুলি—উর্দ্ধে সেই চিরন্থিক আকাশের নিম্নে সেই চির্তঞ্জলা শ্রোতস্বিনী!—চিরন্তর্কের সহিত্র চিরকোলাহলমন্ত্রের, সর্ব্ব্রস্থানের সহিত :চির্বিচিত্রের, নির্বিক্রারের সহিত চিরপরি বর্তনশীলের অবিচ্ছেদ প্রেমের মিলন কোথায়! এখানে স্থাকিতে ইঁটেতে, ধূলিতে নাসারদ্ধে, গাড়িতে বোড়াতে হঠ-বোগ চলিতেছে। এখানে চারিদিকে দেয়ালের সহিত দেয়ালের, দরজার সহিত হুড়কার, কড়ির সহিত বরগার চাপকানের সহিত বোতামের আঁটাআঁটি নিলন।

পাঠকেরা বোব করি বুঝিতে পারিয়াছেন, এতদিন সরেজমিনে লেখা চলিতেছিল – সরে-জমিনে না হউক্ সরে-জলে বটে—এখন আমরা ডাঙার ধন ডাঙার কিরিয়া আদিয়াছি। এখন সেথানকার কথা এখানে, পুর্বোকার কথা পরে লিখিতে হইতেছে—স্তুতরাং এখন যাহা লিখিব ভাহার ভুলচুকের জন্ম দায়ী হইতে পারিব না।

এখন মধ্যাছ। আমার সমুথে একটা ডেয়, পাপোষে একটা কালো মোটা কুকুর ঘুমাইতেছে – বারান্দায় শিক্লি-বাঁধা একটা বাঁদর লেজের উকুন বাছিতেছে, তিনটে কাক আলিসার উপরে বিসয়া অকারণ চেঁচাইতেছে এবং একএক-বার থপ করিয়া বাঁদরের ভুক্তাবশিষ্ট ভাত একচঞু লইয়া ছাতের উপরে উড়িয়া বিসতেছে। ঘরের কোণে একটা প্রাচীন হর্মোনিয়ম বাছের মধ্যে গোটাকতক ইছর থট্ থট্ করিতেছে। কশিকাতা সহরের ইমারতের একটা শুদ্দ কঠিন কামরা, ইহারি মধ্যে আমি গঙ্গার আবাহন করিতেছি—তপঃক্ষীণ জহ্মুন্নির শুদ্দ পাকস্থলীর অপেক্ষা এখানে চের বেশী স্থান আছে। আর, স্থান-সন্ধাণিতা বলিয়া কোনো পদার্থ প্রকৃতির মধ্যে নাই। সে আমাদের মনে। দেখ—বীজের মধ্যে অরণ্য, একটী জীবের মধ্যে তাহার অনন্ত বংশ পরম্পরা। কামিয়ে ঐ ষ্টাকেন সাহেবের এক বোতল ব্লুয়াক্ কালী কিনিয়া আনিয়াছি, উহারি প্রত্যেক ফোটার মধ্যে কত পাঠকের স্বযুপ্তি মাদার-টিংচার আকারে বিরাজ করিতেছে। এই কালীর বোতল দৈবক্রমে যদি স্থযোগ্য হাতে পড়িত তবে ওটাকে দেখিলে ভাবিতান, স্প্রেষ্টর পূর্মবত্তী অন্ধকারের

মধ্যে এই বিচিত্র আলোকময় অমর জগৎ যেমন প্রাক্তর ছিল, তেমনি ঐ এক বোতল অন্ধকারের মধ্যে কত আলোকময় নৃতন স্পৃষ্টি প্রাচ্ছন্ন আছে। একটা বোতল দেখিয়াই এত কথা মনে উঠে, যেখানে ষ্টাফেন সাহেবের কালীর কারখানা দেখানে দাঁড়াইয়া একবার ভাবিলে বোধ করি মাথা ঠিক রাখিতে পারি না। কত পুঁথি, কত চটি, কত যণ, কত কলক, কত জ্ঞান, কত পাগালামী, কত কাঁদির হ‡ম, যুদ্ধের ঘোষণা, প্রেমের লিপি কালো কালো হইয়া স্রোত বাহিয়া বাহির হইতেছে! ঐ স্রোত যথন সমস্ত জগতের উপর নিয়া বহিয়া গিয়াছে—তথন—দূর হউক্ কালী যে ক্রমেই গড়াইতে চলিল, ষ্টাফেন সাহেবের সমস্ত কারখানাটাই দৈবাং যেন উল্টাইয়া পড়িয়াছে;—এবারে ব্লটিং কাগজের কথা মনে পড়িতেছে।—স্রোত ফিরানো যাক। এদ এবার গঙ্গার স্রোতে এদ।

সত্য ঘটনায় ও উপস্থাদে প্রভেদ আছে, তাহার সাক্ষ্য দেখ, আমাদের জাহাজ বয়ায় ঠেকিল তবু ভূবিল না—পরম বীরত্ব সহকারে কাঁহাকেও উদ্ধার করিতে হইল না—প্রথম পরিছেদে জলে ভূবিয়া মরিয়া ষড়বিংশ পরিছেদে কেহ ডাঙায় বাঁচিয়া উঠিল না। না ভূবিয়া স্থখী হইয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু লিথিয়া স্থখ হইতেছে না। পাঠকেরা নিশ্চয়ই অত্যস্ত নিরাশ হইবেন, কিন্তু আমি যে ভূবি নাই দে আমার দোষ নয়, নিতান্তই অল্টের কারখানা। অতএব আমার প্রতি কেহ না কট হন এই আমার প্রার্থনা।

মরিলাম না বটে কিন্ত যমরাজের মহিষের কাছ হইতে একটা রীতিমত চুঁ থাইরা ফিরিলাম। স্কৃতরাং সেই ঝাঁকানীর কথাটা স্মরণফলকে খোদিত হইরা রহিল। থানিকক্ষণ অবাক্ ভাবে পরস্পারের মুখ চাওয়াচাওয়ি করা গেল—সকলেরই মুখে একভাব, সকলেই বাক্যবায় করা
নিতান্ত বাছল্য জ্ঞান করিলেন। বৌঠাকক্ষণ বৃহৎ একটা চৌকির মধ্যে
কেমন একরকম হইরা বিদিয়া রহিলেন। তাঁহার ছইটা কুদ্র আক্ষ্যক্ষিক

আমার ছই পার্য জড়াইরা দাঁড়াইয়া রহিল। দাদা কিয়ৎকণ ঘন ঘন গোঁফে তা' দিয়া কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না। কর্তাবার্ ক্রষ্ট হইয়া বলিলেন, "সমস্তই মাঝির দোষ," মাঝি কহিল, তাহার অধীনে যে ব্যক্তি হাল ধরিয়াছিল তাহার দোষ। সে কহিল—হালের দোষ। হাল কিছু না বলিয়া অধোবদনে সটান জলে ডুবিয়া রহিল—গঙ্গা দিধা হইয়া তাহার লজ্জা রক্ষা করিলেন।

এই খানেই নোঙর ফেলা হইল। যাত্রীদের উৎসাহ দেখিতে দেখিতে হ্রাস হইয়া গেল—সকাল বেলায় যেমনতর মুখের ভাব, কল্পনার এঞ্জিন-গঞ্জন গতি ও আওয়াজের উৎকর্ষ দেখা গিয়াছিল, বিকালে ঠিক তেমনটি দেখা গেল না। আমাদের উৎসাহ নোগুরের সঙ্গে সঙ্গে সাত হাত জলেব নীচে নামিয়া পড়িল। একমাত্র আনন্দের বিষয় এই ছিল যে, আমা-দিগকেও অতদুর নামিতে হয় নাই। কিন্তু সহসা তাহারই সন্তাবনা সম্বন্ধে "চৈতন্ত জন্মিল। এ সম্বন্ধে আমরা যতই তলাইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ততই আমাদের তলাইবার নিদারণ সম্ভাবনা মনে মনে উদয় হইতে লাগিল। এই সময় দিনমণি অন্তাচলচ্ডাবলম্বী হইলেন। বরিশালে যাইবার পথ অপেক্ষা বরিশালে না যাইবার পথ অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত এ বিষয়ে চিম্বা করিতে করিতে দাদা জাহাজের ছাতের উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন। একটা মোটা কাছির কুগুলীর উপর বসিয়া এই ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে হাস্তকৌতুকের আলো জালাইবার চেষ্ঠা করিতে লাগিলাম – কিন্তু বর্ষাকালের দেশলাই কাঠির মত সে গুলা ভাল করিয়া, জ্ঞলিল না। অনেক ঘৰ্ষণে থাকিয়া থাকিয়া অমনি এক্টু একটু চমক মারিতে লাগিল। যথন সরোজিনী জাহাজ তাঁহার যাত্রীসমেত গঙ্গা-গর্ভের পঞ্চিল বিশাম-শ্যায় চতুর্ব্বর্গ লাভ করিয়াছেন, তথন থবরের কাগজের Sad accident এর কোটায় একটা মাত্র প্যারাগ্রাফে চারিটা মাত্র লাইনের মধ্যে কেমন সংক্ষেপে নির্বাণ মুক্তি লাভ করিব সে বিষয়ে

নানা কথা অনুমান করিতে লাগিলাম। এই সম্বাদটী এক চামচ গরম চায়ের সহিত অতি ক্ষুদ্র একটা বটিকার মত কেমন অবাধে পাঠকদের গলা দিয়া নামিয়া যাইবে, তাহা কল্পনা করা গেল। বন্ধুরা বর্ত্তমান লেখকের সম্বন্ধে বলিবেন—"আহা কত বড় মহদাশ্ম লোকটাই গেছেন গো,—এমন আর হইবে না!" এবং লেখকের পূজনীয়া ল্রাভ্জায়া সম্বন্ধে বলিবেন—"আহা, দোমে গুণে জড়িত মায়ুষটা ছিল—যেমন তেমন হোক্ তব্ত ঘরটা জুড়ে ছিল!" ইত্যাদি ইত্যাদি। জাঁতার মধ্য হইতে যেমন বিমল শুল্র মন্ধা হাইর হইতে থাকে, তেমনি বোঠাকুরাণীর চাপা ঠোঁট জোড়ার মধ্য হইতে হাসিরাশি ভাঙিয়া বাহির হইতে লাগিল।

আকাশে তারা উঠিল – দক্ষিণে বাতাস বহিতে লাগিল। থালাসীদের ন্মাজ পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে। একজন ক্ষ্যাপা থালাসী তাহার তারের যদ্র বাজাইয়া, এক মাথা কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল নাড়াইয়া, প্রম উৎসাহে গান গাহিতেছে। ছাতের উপরে বিছানায় যে-যেথানে পাইলাম শুইয়া পড়িলাম—মাঝে মাঝে এক একটা অপরিক্ষুট হাই ও স্থপরিক্ষুট নাসাধ্বনি শ্তিগোচর হইতে লাগিল। বাক্যালাপ বন্ধ। মনে হইল ্যেন একটা বৃহৎ হঃস্বপ্ন পক্ষী আমাদের উপরে নিস্তব্ধভাবে চাপিয়া আমাদের কয়জনকে কয়টা ডিমের মত তা' দিতেছে। অমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমার মনে হইতে লাগিল মধুরেণ সমাপায়েৎ। যদি এমনই হয়—কোন স্কুযোগে যদি একেবারে কুন্তির শেষ কোঠায় আদিয়া পড়িয়া থাকি, যদি জাহাজ ঠিক বৈতরণীর পর পারের ঘাটে গিয়াই থামে— তবে বাজনা বাজাইয়া দাও--চিত্রগুপ্তের মজ্লিষে হাঁড়ি মুথ লইয়া যেন বেরদিকের মত দেখিতে না হই। আর, যদি দে জায়গাটা অন্ধকারই হয় তবে এথান হইতে অন্ধকার সঙ্গে-করিয়া রাণীগঞ্জে কয়লা বহিয়া লইয়া যাইবার বিজ্পনা কেন? তবে বাজাও! আমার ভ্রাতুষ্পুত্রটী সেতারে ঝঙ্কার দিল। ঝিনি ঝিনি ঝিন ঝিন ইমন কল্যাণ বাজিতে লাগিল।

তাহার পর দিন অনুসন্ধান করিয়া অবগত হওয়া গেল, জাহাজের এটা ওটা সেটা অনেক জিনিষেরই অভাব। সে গুলি না থাকিলেও জাহাজ চলে বটে কিন্তু যাত্রীদের আবশুক বুঝিয়া চলে না, নিজের থেয়ালেই চলে। কলিকাতা হইতে জাহাজের সরঞ্জান আনিবার জন্ত লোক পাঠাইতে হইল। এখন কিছু দিন এই খানেই স্থিতি।

গঙ্গার মাঝে মাঝে এক-এক বার না দাঁড়াইলে গঙ্গার মাধুরী তেমন উপভোগ করা যায় না। কারণ, নদীর একটী প্রধান দৌন্দর্য্য গতির দৌন্দর্য্য। চারিনিকে মধুর চঞ্চলতা, জোরার ভাঁটার আনাগোনা, তরঙ্গের উথান পতন, জলের উপর ছায়ালোকের উৎসব—গঙ্গার মাঝিথানে একবার হির হইয়া না দাঁড়াইলে এ সব ভাল করিয়া দেখা যায় না। আর, জাহাজের হাঁস-ফাঁসানি, আগুনের তাপ, থালাসীদের গোলমাল, মায়াবর দানবের মত দীপ্রনেত্র এঞ্জিনের গোঁ-ভরে সনিশ্বাস খাটুনি, ছই পাশে অবিশ্রান আবর্ত্তিত ছই সহস্রবাহু চাকার সরোব ফেন উন্গার এ সকল, গঙ্গার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার বলিয়া বোধ হয়। তাহা ছাড়া গঙ্গার সৌনর্য্য উপেক্ষা করিয়া ছুটিয়া চলা কার্যাতৎপর অতিসভ্য উনবিংশ শতান্দীকেই শোভা পায় কিন্তু রসজ্রের ইহা সন্থ হয় না। এ যেন আপিসে যাইবার সময় নাকে মুথে ভাত গোঁজা। অন্নের অপমান। যেন গঙ্গান্তার একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ গড়িয়া তোলা। এ যেন মহাভারতের স্থানিত্র গলাধ্যকরণ করা।

আমাদের জাহাজ লোহশৃষ্থল গলায় বাঁধিয়া থাড়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যাতস্থিনী থর-প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে। কথন তরঙ্গসন্থূল, কপ্পন শাস্ত, কোথাও ভাঙন ধরিয়াছে, কোথাও চড়া পড়িয়াছে। এক এক জায়গায় কূল কিনারা দেখা যায় না। আমাদের সন্থূপে পরপার মেথের রেখার মত দেখা যাইতেছে। চারিদিকে জেলেডিঙি ও পালতোলা নৌকা। বড় বড় জাহাজ প্রাচীন পৃথিবীর

বৃহদাকার সরীস্থপ জলজন্তর মত ভাসিয়া চলিয়াছে। এখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। মেরেরা গঙ্গার জলে গা ধুইতে আসিয়াছে রোল্ পড়িয়া আসিতেছে। বাঁশবন, খেজুর বন, আম বাগান ও ঝোপঝাপের ভিতরে ভিতরে এক একটা গ্রাম দেখা যাইতেছে। ডাঙায় একটা বাছুর আড়িকরিরা গ্রীবা ও লাঙ্গুল নানা ভঙ্গীতে আক্ষালন পূর্বক একটা বড় স্তীমারের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে। গুটিকতক মানব-সন্তান ডাঙায় দাঁড়াইয়া হাততালি দিতেছেন; যে চর্মাথানি পরিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার বেলী পোষাক পরা আবশ্রুক বিবেচনা করেন নাই। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল। তারের কুটারে আলো জলিল। সমস্ত দিনের জাগ্রত আলপ্তস্মাথ্য করিয়া রাত্রের নিদ্রায় শরীর মন সমর্পণ করিলাম।

2527

# য়ুরোপ-যাত্রী।

তথন স্থা অন্তপ্রায়। জাহাজের ছাদের উপর হালের কাছে দাঁড়িরে ভারতবর্ষের তীরের দিকে চেয়ে রইলুম। সমুদ্রের জল সবুজ, তীরের রেথা নীলাভ, আকাশ মেঘাছের। সন্ধ্যা রাত্রির দিকে এবং জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ক্রমশই অগ্রসর হচ্চে। বামে বোম্বাই বন্দরের এক দীর্মবেগা এখনো দেখা যাছেচ; দেখে' মনে হ'ল আমাদের পিতৃপিতামহের প্রাতন জননী সমুদ্রের বহদূর পর্যান্ত ব্যাকুলবাহ বিক্ষেপ করে' ডাক্চেন, বল্চেন আসন্ধাত্রকালে অকুল সমুদ্রে অনিশ্চিতের উদ্দেশে যাস্নে! এখনো ফিরে আয়!

ক্রমে বন্দর ছাড়িয়ে গেলুম। সন্ধার মেঘারত অন্ধকারটি সমুদ্রের অনস্ত শ্যায় দেই বিভার কর্লে। আকাশে তারা নেই। কেবল দূরে লাইট-হাউদের আলো জলে' উঠ্ল ; সমুদ্রের শিয়রের কাছে সেই কম্পিত দীপশিথা যেন ভাসমান সস্তানদের জন্তে ভূমিমাতার আশক্ষাকুল জাগ্রত-দৃষ্টি।

তথন আমার হৃদয়ের মধ্যে ঐ গানটা ধ্বনিত হতে লাগল "সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে"!

জাহাজ বোম্বাই বন্দর পার হয়ে গেল।

ভাদ্ল তরী সদ্ধেবেলা, ভাবিলাম এ জলথেলা, মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।—

কিন্তু সী-সিক্নেসের কথা কে মনে করেছিল!

বথন সবুজ জল ক্রমে নীল হয়ে এল এবং তরজে তরীতে মিলে' গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত করে' দিলে, তথন দেখ্লুম সমুদ্রের পক্ষে জলথেলা বটে কিন্তু আমার পক্ষে নর।

ভাব লুম এই বেলা মানে মানে কুঠরির মধ্যে ঢুকে কম্বলটা মুড়্ দিয়ে গ্রেম পড়িগে। যথাসন্থর ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ করে' কাঁব হতে কম্বলটি একটি বিছানার উপর কেলে' দরজা বন্ধ করে' দিলুম। মর অন্ধকার। বৃঝ্লুম, আলো নিবিয়ে দিয়ে দাদা তাঁর বিছানায় গুয়েচেন। শারীরিক ছঃখ নিবেদন করে' একটুখানি মেহ উদ্রেক কর্বার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা কর্লুম "দাদা, ঘৃমিয়েচেন কি?" হঠাৎ নিতান্ত বিজাতীয় মোটা গলায় কে একজন হত্কার দিয়ে উঠ্ল "হুজ ছাট্!" আমি বল্পম "বাস্রে! এ ত দাদা নয়!" তৎক্ষণাং বিনীত অন্থতপ্তপ্রেরে জ্ঞাপন কর্লুম "ক্ষমা করবেন দৈবক্রমে ভূল কুঠরিতে প্রবেশ করেচি।" অপরিদিত কপ্ঠ বল্পে "অল্ রাইট্!" কম্বলটি পুনশ্চ তুলে নিয়ে কাতর শারীরে সন্ধুটিত চিত্তে বেরোতে গিয়ে দেখি দরজা খুঁজে পাইনে। বাঝ তোরঙ্গ গাঠি বিছানা প্রভৃতি বিচিত্র জিনিষের মধ্যে খট্ খট্ শব্দে হাত্ডে বেড়াতে লাগ্লুম। ইত্র কলে পড়্লে তার মানসিক ভাব কিরকম হয় এই

অবসরে কতকটা বৃথ্তে পারা যেত, কিন্তু তার সঙ্গে সমুদ্রপীড়ার সংযোগ হওয়াতে ব্যাপারটা অপেকারুত জটিল হয়ে পড়েছিল।

এদিকে লোকটা কি মনে করচে! অন্ধকারে পরের ক্যাবিনে ঢুকে বেরোবার নাম নেই—খট খট শব্দে দশ মিনিট কাল জিনিষপত্র হাৎড়ে বেড়ান-এ কি কোন সহংশীয় সাধুলোকের কাজ! মন যতই ব্যাকুল শরীর ততই গলদঘর্ম এবং কণ্ঠাগত অন্তরিক্রিয়ের আক্ষেপ উত্তরোত্তর অবাধ্য হয়ে উঠ্চে। অনেক অনুসন্ধানের পর যথন হঠাং দার উদ্ঘাটনের গোলকটি, সেই মস্থা চিক্কণ শ্বেতকাচনির্মিত দারকর্ণ টি হাতে ঠেক্ল, তথন মনে হল এমন প্রিয়ম্পর্শস্থ বছকাল অমুভব করা হয় নি। দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে' নিঃসংশয়চিত্তে তার পরবত্তা ক্যাবিনের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত। গিয়েই দেখি, আলো জলচে; কিন্তু মেজের উপর পরিত্যক্ত গাউন পেটিকোট প্রভৃতি স্ত্রীলোকের গাত্রা-বরণ বিক্ষিপ্ত। আর অধিক কিছু দৃষ্টিপথে পড়বার পূর্ব্বেই পলায়ন করলুম। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে বার বার তিনবার ভ্রম করবার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু তৃতীয়বার পরীক্ষা করতে আমার আর সাহদ হল না, এবং দেরপে শক্তিও ছিল না। অবিলম্বে জাহাজের ছাতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সেথানে বিহ্বলচিত্তে জাহাজের কাঠরার পরে ঝুঁকে পড়ে' আভ্যন্তরিক উদ্বেগ এক দফা লাঘৰ করা গেল। তার পরে বহুলাঞ্ছিত অপরাধীর মত আন্তে আন্তে কম্বলটি গুটিয়ে তার উপর লজ্জিত নতমস্তক স্থাপন করে' একটি কাঠের বেঞ্চিতে শুয়ে প্রভলুম।

কিন্তু কি সর্বনাশ! এ কার কম্বল! এ ত আমার নয় দেখ ছি! যে স্থেস্থ বিশ্বস্ত ভদলোকটির ঘরের মধ্যে রাত্রে প্রবেশ করে' দশমিনিট-কাল অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলুম নিশ্চয় এ তারই। একবার তাবলুম ফিরেচু গিয়ে পিচুপি তার কম্বল স্বস্থানে রেথে আমারটি নিয়ে আদি; কিন্তু যদি তার যুম ভেঙে যায় ! পুনর্কার যদি তার ক্ষমা প্রার্থনা করবার আবশ্রক হয় তবে দে কি আর আমাকে বিশ্বাস করবে! যদি বা করে, তবু এক রাত্রের মধ্যে তু'বার ক্ষমা প্রার্থনা কর্লে নিদ্রাকাতর বিদেশীর খুইীয় সহিষ্ণুতার প্রতি অতিমাত্র উপদ্রব করা হবে না কি !—আরো একটা ভয়ন্ধর সন্থানার কথা মনে উদর হল। দৈববশতঃ দিতীরবার যে ক্যাবিনের দারে দিয়ে পড়েছিলুম তৃতীরবারও যদি ভ্রমক্রনে সেইখানে গিয়েই উপস্থিত হই এবং প্রথম ক্যাবিনের ভদ্রনোকটির কম্বলটি সেখানে রেখে সেথানকার একটি গাত্রাচ্ছাদন তুলে নিয়ে আসি তাহলে কিরকমের একটা রোমহর্মণ প্রমাদ-প্রহেলিকা উপস্থিত হয়! আর কিছু নর, পরদিন প্রাতে আমি কার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে যাব এবং কে আমাকে ক্ষমা করবে! প্রথম ক্যাবিনহারী হতবৃদ্ধি ভদ্রনোকটিকেই বা কি বল্ব এবং দ্বিতীর ক্যাবিনবাসিনী বজ্লাহতা ভদ্ররমণীকেই বা কি বেনাবা ! ইত্যাকার বছবিধ ছন্চিন্তায় তীব্রতামক্টবাসিত পরের কম্বলের উপর কাষ্টাসনে রাত্রি যাপন করলুম।

২০ আগষ্ট। আমার স্বদেশীয় দক্ষী বন্ধুটি সমস্ত রাত্রির স্থপনিলা-বিসানে প্রাত্তরকালে অত্যন্ত প্রফুল্ল পরিপুষ্ট স্কৃত্ত মুখে ডেকের উপর দর্শন দিলেন। আমি তাঁর ছুই হস্ত চেপে ধরে' বলুম, ভাই, আমার ত এই অবস্থা!—শুনে তিনি আমার বৃদ্ধির্ত্তির উপর কলক্ষ আরোপণ করে' হাদ্যদহকারে এমন ছুটো একটা বিশেষণ প্রয়োগ করলেন যা বিতালক্ষ পরিত্যাগের পর থেকে আর কথনো শোনা হয় নি। সমস্ত রজনীর ছুংথের পর প্রভাতের এই অপমানটাও নিক্তরে সম্ভ কর্লুম। অবশৈষে তিনি দয়াপরবশ হয়ে আমার ক্যাবিনের ভৃত্যাটকে ডেকে দিলেন। তাকেও আবার একে একে সমস্ত ঘটনাটি খুলে বল্তে হল। প্রথমে সে কিছুই বুঝ্তে পাবলে না, মুথের দিকে তাকিয়ে রইল। সে বেচারার দোষ দেওয়া যায় না। তার জীবনের অভিজ্ঞতার নিংসন্দেহ এরক্ষ

ঘটনা আর কথনো ঘটেনি, স্থতরাং শোন্বামাত্রই ধারণা হওরা কিছু কঠিন বটে। অবশেষে বন্ধতে আমাতে মিলে' যথন অনেকটা পরিষ্কার করে' বোঝান গেল, তথন সে ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে একবার মুথ ফোরালে এবং ঈষং হাস্লে; তার পর চলে' গেল। কম্বলের কাহিনী অন্তিবিলম্বেই সমাপ্ত হল।

কিন্তু সী-সিক্নেস্ ক্রমশং বৃদ্ধি পেতে লাগ্ল। সে ব্যাধিটার যন্ত্রণা অনভিজ্ঞ স্থলচরদের কিছুতে বোঝানো যেতে পাবে না। নাড়িতে ভারত-বর্ষের অন্ন আর তিলমাত্র অবশিষ্ট রইল না। নুরোপে প্রবেশ কর্বার পূর্বের সমুদ্র এই দেহ হতে ভারতবর্ষটাকে যেন ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে একে-বারে সাফ করে' ফেলবার চেষ্টা করচে। ক্যাবিনে চার দিন পড়ে' আছি।

২৬ আগষ্ট। শনিবার থেকে আর আজ এই মঙ্গলবার পর্যান্ত কেটে গেল। জগতে ঘটনা বড় কম হয়নি—সূর্য্য চারবার উঠেছে এবং তিনবার অন্ত গেছে; বৃহৎ পৃথিবীর অসংখ্য জীব দস্তধাবন থেকে দেশ-উদ্ধার পর্যান্ত বিচিত্র কর্ত্তবার মধ্যে দিয়ে তিনটে দিন মহা ব্যস্তভাবে অতিবাহিত করেচে—জীবনসংগ্রাম, প্রাক্ততিক নির্বাচন, আয়রক্ষা, বংশরক্ষা প্রভৃতি জীবরাজ্যের বড় বড় ব্যাপার সবেগে চল্ছিল—কেবল আমি শ্যাগিত জীবন্যুত হ'য়ে পড়ে' ছিল্ম। আধুনিক কবিরা কথনও মৃহ্র্ত্তকে অনন্ত কথনও অনন্তকে মৃহ্র্ত্ত আখ্যা দিয়ে প্রচলিত ভাষাকে নানাপ্রকার বিপরীত ব্যায়াম-বিপাকে প্রবৃত্ত করান্। আমি আমার এই চারটে দিনকে বড় রক্ষমের একটা মৃহ্র্ত্ত বল্ব, না এর প্রত্যেক মৃহ্র্ত্তকে একটা যুগ বল্ব স্থির কর্ত্ত পারচিনে।

বাই হোক্ কটের সীমা নেই। মামুষের মত এত বড় একটা উন্নত জীব যে সহসা এতটা উৎকট ছঃখ ভোগ করে তার একটা মহৎ নৈতিক কিম্বা আধ্যাত্মিক কারণ থাকাই উচিত ছিল; কিন্তু জলের উপরে কেবল খানিকটা ঢেউ ওঠার দুরুণ জীবাত্মার এতাধিক পীড়া নিতান্ত অন্তায় অসম্পত এবং অগৌরবজনক বলে' বোধ হয়। কিন্তু জাগতিক নিয়মের প্রতি দোষারোপ করে' কোন স্থখ নেই, কারণ, সে নিন্দাবাদে কারো গায়ে কিছু ব্যথা বাজে না এবং জগৎ-রচনার তিলমাত্র সংশোধন হয় না।

যন্ত্রণাশ্যার অচেতনপ্রার ভাবে পড়ে ' আছি। কথন কথন ডেকের উপর থেকে পিয়ানোর সঙ্গীত মৃত্ মৃত্ কর্ণে এসে প্রবেশ করে, তথন প্রবণ হয়, আমার এই সঙ্কীর্ণ শয়ন-কারাগারের বাইরে সংসারের নিত্য আমনক্রোত সমভাবে প্রবাহিত হচেচ। বহুদ্রে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমায় আমার সেই সঙ্গীতধ্বনিত স্লেহনধুর গৃহ মনে পড়ে। স্থথস্বাস্থাসান্দর্যময় জীবজগথকে অতিদ্রবত্তী ছায়ারাজ্যের মত বোধ হয়। মধ্যের এই স্ফনীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করে' কথন্ সেথানকার জীবন-উৎসবের মধ্যে ফিরে যেতে পারব, এই কথাই কেবল ভাবি। মঙ্গলবার প্রাতে যথন শরীরের মধ্যে প্রাণটা ছাড়া আর ভৌতিক পদার্থ কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, তথন আমার বন্ধু অনেক আখাদ দিয়ে আমাকে জাহাজের "ডেক্" অর্থাৎ ছাদের উপর নিয়ে গোলেন। সেখানে লম্বা বেতের চৌকিটর উপর পা ছড়িয়ে বসে' পুনর্ব্বার এই মর্ত্তা পৃথিবীর স্পর্শ এবং নবজীবনের আয়াদ লাভ করা গেল।

জাহাজের বাত্রীদের বর্ণনা কর্তে চাইনে। অতি নিকট হ'তে কোন
মসীলিপ্তা লেখনীর স্থচাগ্রভাগ যে তাদের প্রতি তীক্ষ লক্ষ্য স্থাপন করতে
পারে এ কথা তারা স্বপ্লেও না মনে করে' বেশ বিশ্বস্তচিত্তে ডেকের উপর
বিচরণ করচে, টুংটাং শব্দে পিয়ানো বাজাচ্চে, বাজি রেথে হারজিং পেল্চে,
ধ্মশালায় বসে' তাস পিটচেচ ; তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।
আমরা তিন বাঙালী তিন লম্বা চৌকিতে জাহাজের একটি প্রান্ত সম্পূর্ণ
অবিকার করে' অবশিষ্ট জনগণের প্রতি সত্যন্ত উনাত্তন্ত উপাত্তন্ত্রকরেও থাকি।

জাহাজে বন্ধুটির সঙ্গে দীর্ঘ দিন ছজনে মুথোমুখি চৌকি টেনে বসে পরস্পরের স্বভাব চরিত্র জীবনর্ত্তান্ত এবং স্পষ্টির যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম এবং স্কল্প ও স্থল সত্তা সম্বন্ধে যার যা-কিছু বক্তব্য ছিল সমস্ত নিঃশেষ করে' কেলেচি। আমার বন্ধু চুরোটের ধোঁয়া এবং বিবিধ উজ্ঞীয়মান করানা একত্র মিশিয়ে সমস্তদিন অপূর্ব্ব ধূমলোক স্বজন করেচেন। সেগুলোকে যদি মস্ত একটা ফুলো রবারের থলির মধ্যে বেঁধে রাথ্বার কোন স্থযোগ থাক্ত তা হলে সমস্ত মেদিন কৈ বেলুনে চড়িয়ে একেবারেছায়াপথের দিকে বেড়িয়ে নিয়ে আসা যেতে গারত।

একদিকে বন্ধুর যেমন কাব্যাকাশে উধাও হ'য়ে ওড়বার উভান, অক্তদিকে তেমনি তন্ন তন্ন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি। কিন্ত আক্ষেপের বিষয়, এই অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিটা অধিকাংশ সময়েই তাঁর চুরোটের পশ্চাতে ব্যাপত থাকে। তাঁর তামাকের থলি, দিগারেটের কাগজ এবং দেশালাইয়ের বাল মুহুর্ত্তে মুহুর্ত্তে হারাচ্চে, অসম্ভব স্থানে তার সন্ধান হচ্চে এবং সম্ভব স্থান থেকে তাকে পাওয়া যাচেচ। পুরাণে পড়া যায়, ইন্দ্রের একটি প্রধান কাজ হচ্চে, যিনি যজ্ঞ করেন বিম্ন ঘটিয়ে তাঁর যজ্ঞনাশ করা, যিন তপস্থা করেন অপারী পাঠিয়ে তাঁর তপস্থা ভঙ্গ করা। আমার বোধ হয় সেই পরশ্রীকাতর ইন্দ্র আমার বন্ধর বৃদ্ধিবৃত্তিকে সর্ব্বদাই বিক্ষিপ্ত করে' রাখবার অভিপ্রায়ে তাঁর কোন এক স্কুচতুরা কিন্নরীকে তামাকের থলিকপে আমার বন্ধর পকেটের মধ্যে প্রেরণ করেচেন। ছলনাপ্রিয় ললনার মত তাঁর দিগারেট মুহুর্মুহু কেবলি **লুকোচেচ** এবং ধরা দিচেচ এবং তাঁর চিত্তকে অহর্নিশি উদ্ভ্রাপ্ত করে' তুলচে। আমি তাঁকে বারম্বার সতর্ক করে' দিয়েছি যে, যদি তাঁর মুক্তির কোন ব্যাঘাত থাকে সে তাঁর চুরোট। মহর্ষি ভরত মৃত্যুকালেও হরিণ-শিশুর প্রতি চিত্তনিবেশ করেছিলেন বলে' পরজন্ম হরিণশাবক হ'য়ে হ্বন্দ্রগ্রহণ করলেন। আমার সর্বাদাই আশহা হয়, আমার বন্ধু জন্মান্তরে

ব্রহ্মদেশীয় কোন্ এক ক্ষাকের কুটীরের সন্থ্যে মস্ত একটা তামাকের ক্ষেত হ'য়ে উভূত হবেন। বিনা প্রমাণে তিনি শাস্ত্রের এ সকল কথা বিশ্বাস করেন না, বরঞ্চ তর্ক করে' আমারও সরল বিশ্বাস নষ্ট করতে চান এবং আমাকে পর্যান্ত চুক্রট ধরাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এ পর্যান্ত ক্রতকার্য্য হ'তে পারেন নি।

২৭।২৮ আগষ্ট। দেবাস্থরগণ সমুদ্র মন্থন করে' সমুদ্রের মধ্যে যা কিছু ছিল সমস্ত বাহির করেছিলেন। সমুদ্র দেবেরও কিছু করতে পারলেন না, অস্তরেরও কিছু করতে পারলেন না, হতভাগ্য হর্বল মান্থরের উপর তার প্রতিশোধ তুল্চেন। মন্দর পর্বত কোথার জানিনে এবং শেষ নাগ তদবধি পাতালে বিশ্রাম করচেন, কিন্তু সেই স্নাতন মন্থনের যুণী-বেগ যে এখনো সমুদ্রের মধ্যে রয়ে গেছে তা' নরজঠরধারীনাত্রেই অন্তত্তব করেন। যাঁরা করেন না তাঁরা বোধ করি দেবতা অথবা অস্তরবংশীয়। আমার বন্ধটিও শেবাক্ত দলের অর্থাৎ তিনিও করেন না।

আমি মনে মনে তা'তে কুণ্ণ হয়েছিলুম। আমি যথন বিন্ত্রভাবে বিছানায় পড়ে' পড়ে' অনবরত পূর্বোক্ত শাস্ত্রীয় বর্ণনার সত্যতা সশরীরে সপ্রমাণ করছিলুম তিনি তথন স্বচ্ছলে আহারামোদে নিযুক্ত ছিলেন এটা আমার চক্ষে অত্যস্ত অসাধু বলে' ঠেকেছিল। গুয়ে গুয়ে ভাবতুম এক একটা লোক আছে শাস্ত্রবাক্য ব্রহ্মবাক্যও তাদের উপর খাটে না। প্রাচীন মন্থনের সমসাময়িক কালেও যদি আমার এই বন্ধুটি সমুদ্রের কোথাও বর্তুমান থাক্তেন তাহলে লক্ষ্মী এবং চন্দ্রটির মত ইনিও দিব্য অনাময় স্বস্থ শরীরে উপরে ভেসে উঠতেন, কিন্তু মন্থনকুারী উভন্ন পক্ষের মধ্যে কার ভাগে পড়তেন আমি সে কথা বলতে চাইনে।

রোগশ্যা ছেড়ে এখন "ভেকে" উঠে বসেচি, এবং শরীরের যন্ত্রণা দুর হয়ে গেছে; এখন সমুদ্র এবং আমার সঙ্গীটির সম্বন্ধে সমন্ত শাস্ত্রীয় মত এবং অশাস্ত্রীয় মনোমালিনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়েছে। এমন বি বর্তুমানে আনি তাঁদের কিছু অধিক পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি।

এ ক'টা দিন দিনরাত্রি কেবল ডেকেই পড়ে আছি। তিল মাত্র কাল বন্ধুবিচ্ছেদ হয় নি।

২৯ আগষ্ট। আজ রাত্রে এডেনে পৌছব। সেখানে কাল প্রাতে জাহাজ বদল করতে হবে। সমুদ্রের মধ্যে ছটি একটি করে' পাহাড় পর্কতের রেখা দেখা যাচ্চে।

জ্যোৎসা রাত্রি। এডেন বন্দরে এসে জাহাজ থাম্ল। আহারের পর রহস্থালাপে প্রবৃত্ত হবার জন্তে আমরা তুই বন্ধু ছাতের এক প্রান্তে চৌকি তুটি সংলগ্ন করে' আরানে বসে' আছি। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র এবং জ্যোৎসাবিমুগ্ন পর্কতবেষ্টিত তটচিত্র আমাদের আলস্থ-বিজ্ঞভিত অর্ধ্ব-নিমীলিত নেত্রে স্বপ্র-মরীচিকার মত লাগচে।

এমন সময় শোনা গেল এখনি নৃতন জাহাজে চড়তে হবে। সে জাহাজ আজ রাত্রেই ছাড়বে। তাড়াতাড়ি ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক স্পাকার বিক্ষিপ্ত জিনিষপত্র যেমন তেমন করে' চর্মপেটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তার উপরে তিন চার জনে দাঁড়িয়ে নির্দ্দয় ভাবে নৃত্য করে' বহুকত্তে চাবি বন্ধ করা গেল। ভৃত্যদের যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়ে ছোট বড় নাঝারি নানা আকারের বাক্স তোরঙ্গ বিছানাপত্র বহন করে' নৌকারোহণপূর্ব্বক নৃতন জাহাজ "ম্যাদীলিয়া" অভিমূথে চল্লুম।

অনতিদ্বে মাস্তলকণ্টকিত ম্যাসীলিয়া তার দীপালোকিত ক্যাবিন-গুলির স্থণীর্যশ্রেণীবদ্ধ বাতায়ন উদ্যোটিত করে' দিয়ে পৃথিবীর আদিম কালের অতি প্রকাপ্তকার সহস্রচক্ষ্ জলজন্তুর মত স্থির সমূদ্রে জ্যোৎমালোকে নিস্তব্ধ ভাবে ভাস্চে। সহসা সেখান থেকে ব্যাপ্ত বেজে উঠ্ল। সঙ্গীতের ধ্বনিতে এবং নিস্তব্ধ জ্যোৎমানিশীথে মনে হ'তে লাগ্ল, অর্ধ্বনাত্রে এই আরবের উপকূলে আরব্য উপস্থাসের মত কি একটা মায়ার কাণ্ড ঘটুবে। ম্যাসীলিয়া অষ্ট্রেলিয়া থেকে যাত্রা নিম্নে আস্চে। কুভূহলী নরনারীগণ ডেকের বারান্দা ধরে' সকোতুকে নবযাত্রীসমাগম দেখচে। কিন্তু সেরাত্রে নৃতনত্ব সম্বন্ধে আমাদেরই তিনজনের সব চেয়ে জিত। বহুক্ষ্টে জিনিষপত্র উদার করে' ডেকের উপর যথন উঠ্লুম মুহূর্ত্তের মধ্যে এক-জাহাজ দৃষ্টি আমাদের উপর বর্ষিত হ'ল। যদি তার কোন চিহ্ন দেবার ক্ষমতা থাকত তাহলে আমাদের সর্বাঙ্গ কটা কালো ও নীল ছাপে ভরে' যেত। জাহাজটি প্রকাণ্ড। তার সঙ্গীতশালা এবং ভোজন গৃহের ভিত্তি খেত প্রথবে মণ্ডিত। বিহাতের আলো এবং ব্যাণ্ডের বাত্যে উৎসবময়।

অনেক বাত্রে জাহাজ ছেড়ে দিলে।

৩০ আগষ্ট। আমাদের এ জাহাজে ডেকের উপরে আর একটি দোতলা ডেকের মত আছে। সেটি ছোট এবং অপেক্ষাকৃত নিৰ্জ্জন। সেইথানেই আমরা আশ্রয় গ্রহণ করলুম।

আমার বন্ধটি নীরব এবং অভ্যমনত্ত। আমিও তদ্ধপ্। দূর সমুদ্র-তীরের পাহাড়গুলো রৌদ্রে ক্লান্ত এবং ঝাপ্সা দেখাচ্চে, একটা মধ্যাহ্ছ-তন্ত্রার ছারা পড়ে যেন অস্পষ্ট হয়ে এসেচে।

থানিকটা ভাব্চি, থানিকটা লিখ্চি, থানিকটা ছেলেদের ধেলা দেখচি। এ জাহাজে অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলে নেয়ে আছে; আজকের দিনে বেটুকু চাঞ্চল্য সে কেবল তাদেরই মধ্যে। জুতো মোজা খুলে' ফেলে' তারা আমাদের ডেকের উপর কমলালেবু গড়িয়ে ধেলা করচে—তাদের তিনটি পরিচারিকা বেঞ্চির উপরে বসে' নতম্ধে নিস্তন্ধভাবে শেলাই করে' বাচ্চে, এবং মাঝে মাঝে কটাক্ষপাতে যাত্রীদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করচে।

বহুদূরে এক আধটা জাহাজ দেখা যাচেচ। যেতে যেতে মাঝে মাঝে সমূদ্রে এক একটা পাহাড় জেগে উঠ্চে, অন্তর্মর কঠিন কালো দগ্ধ তথ্য জনশৃত্য। অন্তমনস্ক প্রহরীর মত সমূদ্রের মাঝথানে দাঁড়িয়ে তারা উদাসীনভাবে তাকিয়ে আছে, সাম্নে দিয়ে কে আসচে কে যাচেচ তার প্রতি কিছুমাত্র থেয়াল নেই।

এইরকম করে' ক্রমে স্থ্যান্তের সময় হল। "কাস্ল্ অফ্ ইণ্ডোলেস্" অর্থাৎ আলস্তের আলয়, কুঁড়েমির কেল্লা যদি কাকেও বলা যায় সে হচ্চে জাহাজ। বিশেষতঃ গরম দিনে, প্রশাস্ত লোহিতসাগরের উপরে। অন্থির ইংরাজতনম্বরাও সমস্ত বেলা ডেকের উপর আরাম-কেদারায় পড়ে' ক্রর উপরে টুপি টেনে দিয়ে দিবা-স্বপ্লে তলিয়ে রয়েচে। চল্বার মধ্যে কেবল জাহাজ চল্চে এবং তার ছই পাশের আহত নীল জল নাড়া পেয়ে অলস আপভির ক্ষীণ কলস্বরে পাশ কাটিয়ে কোন মতে একট্থানি মাত্র সরে' যাচে।

সূর্যা অস্ত গেল। আকাশ এবং জলের উপর চমংকার বং দেখা দিয়েচে। সমুদ্রের জলে একটি রেথা মাত্র নেই। দিগন্তবিস্থৃত অটুট জলরাশি যৌবন-পরিপূর্ণ পরিক্ষুট দেহের মত একেবারে নিটোল এবং **স্থডোল।** এই অপার অথগু পরিপূর্ণতা আকাশের এক প্রান্ত থেকে ষ্মার এক প্রান্ত পর্যান্ত থম্থম্ করচে। বুহৎ সমুদ্র হঠাৎ যেন এমন একটা জারগায় এসে থেমেচে যার উর্দ্ধে আর গতি নেই, পরিবর্ত্তন নেই; যা' অনস্তকাল অবিশ্রাম চাঞ্চল্যের পরম পরিণতি, চরম নির্ব্বাণ। সূর্য্যান্তের সময় চিল আকাশের নীলিমার যে একটি সর্ব্বোচ্চ সীমার কাছে গিয়ে সমস্ত বৃহৎ পাথা সমতলরেথায় বিস্তৃত করে' দিয়ে হঠাং গতি বন্ধ করে' দের, চিরচঞ্চল সমূদ্র ঠিক যেন সহসা সেইরকন একটা পরম প্রশান্তির শেষ দীমায় এদে ক্ষণেকের জন্মে পশ্চিম অন্তাচলের দিকে মুখ তুলে' এক্রেবারে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েচে। জলের যে চমৎকার বর্ণবিকাশ হয়েচে সে আকাশের ছায়া কি সমূদ্রের আলো ঠিক বলা যায় না। যেন একটা মাহেক্রক্ষণে আকাশের নীরব নির্নিমেষ নীল নেত্রের দৃষ্টিপাতে হঠাৎ সমুদ্রের অতলম্পর্শ গভীরতার নধ্যে থেকে একটা আকস্মিক প্রতিভাক দীপ্তি ক্ষুর্ত্তি পেয়ে তাকে অপূর্ব্ব মহিমান্বিত করে' তুলেচে।

সন্ধা হয়ে এল। চং চং চং ঘণ্টা বেজে গেল। সকলে বেশভ্ষা পরিবর্ত্তন করে' সাদ্ধাভোজনের জন্মে স্ক্রমজ্জিত হতে গেল। আধবণ্টা পরে আবার ঘণ্টা বাজ্ল। নরনারীগণ দলে দলে ভোজনশালায় প্রবেশ কর্লে। আমরা তিন বাঙালী একটি স্বতন্ত্র ছোট টেবিল অধিকার করে' বস্লুম। আমাদের সাম্নে আর একটি টেবিলে ছুটি মেয়ে একটি উপাসক-সম্প্রদারের ছারা বেষ্টিত হরে থেতে ব্সেচেন।

চেম্বে দেখ্লুম তাঁদের মধ্যে একটি যুবতী আপনার যৌবনপ্রী বছল পরিমাণে উদ্লাটিত করে দিয়ে সহাস্ত মুথে আহার এবং : আলাপে নিযুক্ত আছেন। তাঁর শুন্র স্রগোল স্রচিক্বণ গ্রীবাবক্ষবাহুর উপর সমস্ত বিহ্যাৎ-প্রদীপের অনিমেব আলো এবং পুরুষমণ্ডলীর বিশ্বিত সকৌতুক দৃষ্টি বর্ধিত হচ্ছিল। একটা অনাবৃত আলোক-শিখা দেখে দৃষ্টিগুলো যেন কালো কালো পতঙ্গের মত চারিদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লক্ষ্ক দিয়ে পড়ছে। এমন কি অনেকে মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে তাঁকে নিরীক্ষণ করছে এবং তাই নিমে ঘরের সর্ব্ধিত্র একটা হাস্তকোতুকের তরঙ্গ উঠেছে। অনেকেই সেই যুবতীর পরিছেদটিকে "ইণ্ডেকোরাস্" বলে' উল্লেখ করচে। কিন্তু আমাদের মত বিদেশী লোকের পক্ষে তার বেআক্র বেআদবীটা বোঝা একটু শক্ত। কারণ, নৃত্যশালায় এ রকম কিম্বা এর চেয়ে অনাবৃত বেশে গেলে কারো বিশ্বয় উদ্রেক করে না।

কিন্তু বিদেশের সমাজনীতি সম্বন্ধে বেশি উৎসাহের সঙ্গে কিছু বলা ভাল নয়। আমাদের দেশে দেখা যায় বাসর্বরে এবং কোন কোন বিশেষ উপলক্ষে মেয়েরা যেমন অবাধে লজ্জাহীনতা প্রকাশ করে অন্ত কোন সভায় তেমন করলে সাধারণের কাছে দুষ্য হত সন্দেহ নেই।

৩১ আগষ্ট। আজ রবিবার। প্রাভংকালে উঠে' উপরের ভেকে চৌকিতে বসে' সমুদ্রের বায়ু সেবন করচি, এমন সুময় নীচের ভেকে শ্বষ্টানদের উপাসনা আরম্ভ হল। যদিও জানি এদের মধ্যে অনেকেই শুদ্ধভাবে অভাস্ত মন্ত্র আউড়ে কলটেপা আমর্নিনের মত গান গেরে যাচ্ছিল—
কিন্তু তবু এই যে দৃশ্য—এই যে গুটিকতক চঞ্চল ছোট ছোট মন্ত্র্যাল অপার সমূদ্রের মাঝখানে স্থির বিনম্রভাবে দাঁড়িয়ে গন্তীর সমবেত কর্পে
এক চির-অক্তাত অনস্ত রহস্থের প্রতি ক্ষুত্র মানবহৃদয়ের ভক্তি উপহার
প্রেরণ করচে, এ অতি আশ্চর্যা।

কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ এক একবার অট্টহাস্থ শোনা যাচে। গত-রাত্রের সেই ডিনার-টেবিলের নায়িকাটি উপাসনার বোগ না দিরে উপরের ডেকে বসে' তাঁরি একটি উপাসক যুবকের সঙ্গে কৌতুকালাপে নিমগ্ন আছেন। মাঝে নাঝে উক্ত হাস্থা করে' উঠ্চেন, আবার মাঝে মাঝে গুন্গুন্ স্বরে ধর্মসঙ্গীতেও বোগ দিকেন। আমার মনে হ'ল সরল ভক্তমগুলীর মাঝখানে সয়তান পেটিকোট পরে' এসে মানবের উপাসনাকে পরিহাস করচে।

> সেপ্টেম্বর। সন্ধার পর আহারাস্তে উপরের ডেকে আমাদের যথাহানে আশার গ্রহণ করা গেল। মৃত্ শীতল বায়ুতে আমার বন্ধু ঘুমিয়ে পড়েচেন এবং দাদা অলসভাবে ধূমসেবন করচেন, এমন সময়ে নীচের ডেকে নাচের বাজনা বেজে উঠল। সকলে মিলে' জুড়ি জুড়ি ঘুর্ণনৃত্য আরস্ত হল।

তথন পূর্বনিকে নব ক্ষণশেক্ষর পূর্ণপ্রায় চন্দ্র বীরে ধীরে উদয় হচ্চে।
এই তীরবেথাশৃত্য জলময় মহামকর পূর্বকীমান্তে চন্দ্রের পাতৃর কিরণ
পড়ে' একটা অনাদি অনস্ত বিঘাদে পরিপূর্ণ হয়ে' উঠেছে। চাঁদের
উদায়পথের ঠিক নীচে থেকে আমাদের জাহাজ পর্যন্ত অন্ধকার সমুদ্রের
মধ্যে প্রশস্ত দীর্ঘ আলোকপথ ঝিক্ঝিক্ করচে। জ্যোৎস্লাময়ী সন্ধা
কোন এক অলোকিক বৃস্তের উপরে অপূর্ব্ব শুদ্র রজনীগন্ধার মত আপন
প্রশাস্ত সৌলর্ঘ্যে নিঃশব্দে চতুর্দ্দিকে প্রফ্টিত হয়ে' উঠ্ছে। আর
মাহ্যবপ্তলো পরম্পরকে জড়াজড়ি করে'ধরে' পাগলের মত তীব্র আমাদে

বুরপাক্ থাচে, হাঁপাচে, উত্তপ্ত হয়ে' উঠচে, সর্বাঞ্চের রক্ত উচ্চ্ কিত হয়ে' মাথার মধ্যে যুরচে, বিশ্বজ্ঞাৎ আদি স্পট্টকালের বাল্পচক্রের মত চারিদিকে প্রবল বেগে আবর্ত্তিত হচে। লোকলোকাস্তরের নক্ষত্র স্থিরভাবে চেয়ে রয়েচে এবং দ্রদ্রাস্তরের তরঙ্গ স্লান চন্দ্রালোকে গন্তীর. সমস্বরে অনস্তকালের পুরাতন সামগাথা গান করচে।

ত সেপ্টেম্বর। বেলা দশটার সময় স্থয়েজথালের প্রবেশমূথে এসে জাহাজ ।
থামূল। চারিদিকে চমৎকার রঙের থেলা। পাহাড়ের উপর রৌদ্র, ছায়া
এবং নীল বাস্প। ঘননীল সমুদ্রের প্রান্তে বালুকাতীরের রৌদ্রত্বঃসহ গাড়,
পীত রেখা।

থালের মধ্যে দিয়ে জাহাজ সমস্ত দিন অতি ধীরগতিতে চলচে।

ছ'ধারে তরুহীন বালি। কেবল মাঝে মাঝে এক একটি ছোট ছোট

কোটাখর বহুবত্ববর্দ্ধিত গুটিকতক গাছে- পালায় বেষ্টিত হয়ে বড় আরামজনক দেখাছে।

অনেক রাতে আধ্রধানা চাঁদ উঠ্ল। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে হুই তীর অস্পষ্ট
ধূধ্ করচে।—রাত হুটো তিনটের সময় জাহাজ পোটসৈয়েদে নোঙর করলে।
৪ সেপ্টেম্বর। এখন আমরা ভূমধ্যসাগরে, য়ুরোপের অধিকারের
মধ্যে। বাতাসও শীতল হয়ে' এসেচে, সম্জও গাঢ়তর নীল। আজ
বালে আব ডেকেব উপর শোওয়া হল না।

৬ সেপ্টেম্বর। থাবার ঘরে খোলা জান্লার কাছে বসে' বাড়ীতে চিঠি লিথ্ছি। একবার মুথ তুলে বামে চেয়ে দেথ্লুম "আয়োনিয়ান্" দ্বীপ দেখা দিয়েচে। পাহাড়ের কোলের মধ্যে সমুদ্রের ঠিক ধার্থেই মন্তুষারচিত ঘনসন্নিবিষ্ট একটি খেত মৌচাকের মত দেখা যাচেচ। এইটি হচ্চে জান্তিসহর (Zanthe)। দূরথেকে মনে হচ্চে বেন পর্ব্বতটা তার। প্রকাণ্ড করপুটে কতকগুলো খেত পুপা নিয়ে সমুদ্রুকে অঞ্জলি দেবার উপক্রম করচে।

ভেকের উপর উঠে' দেখি আমরা হুই শৈলশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে সঙ্কীর্ণ সমুদ্রপথে চলেছি। আকাশে মেঘ করে' এসেছে, বিহৃত্থে চমকাচ্চে, ঝড়ের সম্ভাবনা। আমাদের সর্ব্বোচ্চ ডেকের চাঁদোয়া খুলে ফেলে দিলে। পর্বতের উপর অত্যন্ত নিবিড় মেঘ নেমে এসেছে; কেবল দ্রে এক্টিমাত্র পাহাড়ের উপর মেঘছিদ্রমুক্ত সন্ধালোকের একটি দীর্ঘ রক্তর্ব্ব ইক্তিভ-অঙ্গুলি এসে স্পর্শ করেছে, অহ্য সবগুলো আসর ঝটিকার ছারায় আছের। কিন্তু ঝড় এল না। একটু প্রবল বাতাস এবং সবেগ রৃষ্টির উপর দিয়েই সমস্ত কেটে গেল। ভূমধ্যসাগরে আকাশের অবস্থা অত্যন্ত অনিশ্চিত। শুন্নুম, আমরা যে পথ দিয়ে যাচ্চি এখান দিয়ে জাহাজ সচরাচর যায় না। জারগাটা নাকি ভারি ঝোটো।

রাত্রে ভিনারের পর যাত্রীরা কাপ্তেনের স্বাস্থ্যপান এবং গুণগান করলে। কাল ব্রিন্দিসি পৌছব। জিনিষপত্র বাঁধুতে হবে।

৭.সেপ্টেম্বর। আজ সকালে ব্রিন্দিসি পৌছন গেল। মেলগাঙি
 প্রস্তুত ছিল, আমরা গাঙিতে উঠ্লুম।

গাড়ি যথন ছাড়্ল তথন টিপ্টিপ্ করে' বৃষ্টি আরম্ভ হয়েচে। আহার করে' এসে একটি কোণে জান্লার কাছে বদা গেল।

প্রথমে, ছইধারে কেবল আঙুরের ক্ষেত। তার পরে জলপাইয়ের বাগান। জলপাইয়ের গাছগুলো নিতাস্ত বাঁকাচোরা, গ্রন্থি ও ফাটল-বিশিষ্ট, বলি-অন্ধিত, বেঁটেখাটো রকমের; পাতাগুলো উদ্ধ্যুধ; প্রকৃতির হাতের কাজে যেমন একটি সহজ অনারাসের ভাব দেখা যায়, এই গাছ-শুলোয় তার বিপরীত। এরা নিতাস্ত দরিদ্র লক্ষীছাড়া, বহু কষ্ট বহু চেষ্টায় কায়জেশে অষ্টাবক্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; এক একটা এমন বেঁকে য়ুঁকে পড়েছে য়ে পাথর উঁচু করে' তাদের ঠেকো দিয়ে রাখ্তে হয়েচে।

বামে চধা মাঠ শাদা শাদা ভাঙা ভাঙা পাথরের টুক্রো চধা মাটির মধ্যে মধ্যে উৎক্ষিপ্ত। দক্ষিণে সমুদ্র। সমুদ্রের একেবারে ধারেই এক একটি ছোট ছোট সহর দেখা দিছে। চর্চ্চ্য-মুকুটিত শালা ধব্ধবে নগরীটি একটি পরিপাটি তথী নাগরীর মত কোলের কাছে সমুদ্র-দর্পণ রেখে নিজের মুখ দেখে হাদ্চে। নগর পেরিয়ে আবার মাঠ। ভূটার ক্ষেত, আঙুরের ক্ষেত, ফলের ক্ষেত জলপাইয়ের বন; ক্ষেতগুলি খণ্ড প্রস্তরের বেড়া। মাঝে মাঝে এক একটি বাঁধী কৃপ। দূরে দূরে ছটো একটা সঙ্গীহীন ভোট শালা বাড়ি।

স্থাতের সময় হয়ে এল। আমি কোলের উপর এক থোলো আঙুর নিয়ে বসে' বসে' এক আগটা করে' মুথে দিছি। এমন মিষ্ট টস্টসে, স্থান্ধ আঙুর ইতিপূর্বে কথন থাইনি। মাথায় রঙীন্ কুমাল বাঁধা ঐ ইতালীয়া যুবতীকে দেখে আমার মনে হর্টে, ইতালীয়ানীরা এথানকার আঙুরের গুছের মত, অম্নি একটি বুভভরা অজস্র স্থানোল সৌল্ধ্য, যৌবনরসে অম্নি উৎপূর্ণ,—এবং ঐ আঙুরেরই মত তাদের মুথের রং— অতি বেশি শাদা নয়।

এখন একটা উচ্চ সমুদ্রতটের উপর দিয়ে চলেচি। আমাদের ঠিক
নীচেই ডানদিকে সমুদ্র। ভাঙাচোরা জমি চালু হয়ে জলের মধ্যে
প্রবেশ করেচে। গোটা চার পাঁচ পালমোড়া নৌকা ডাঙার উপর তোলা।
নীচেকার পথ দিয়ে গাধার উপর চড়ে' লোক চলেচে। সমুদ্রতীরে
কতকগুলো গক চরচে—কি থাচেচ তারাই জানে;—মাঝে মাঝে কেবল
কতকগুলো শুক্নো খুড়কের মত আছে মাত্র।

৮ সেপ্টেম্বর। কাল আড্রিয়টিকের সমতল শ্রীহীন তীরভূমি দিয়ে আস্ছিল্ম আজ শহুশুমানা লম্বার্টির মধ্যে দিয়ে গাড়ি চল্চে। চারিপিকে আঙ্বর, জলপাই, ভূটা ও তুঁতের ক্ষেত। কাল যে আঙ্বের লতা দেখা গিয়েছিল সে গুলো ছোটো ছোটো গুলোর মত। আজ দেখ্চি, ক্ষেতময় লম্বা লম্বা কাঠি পোঁতা, তারি উপর দ্বলগুদ্পূর্ণ দ্রাক্ষালতা লতিয়ে উঠেচে।

ক্রমে পাহাঞ্চ দেখা দিচে। পাহাড়ের উপর থেকে নীচে পর্যান্ত দ্রাক্ষাদণ্ডে কণ্টকিত হয়ে উঠেচে, তারি মাঝখানে এক একটি লোকালয়।

রেলের লাইনের ধারে জাক্ষাক্ষেত্রের প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কুটীর;
এক হাতে তারি একটি ছয়ার ধরে' এক হাত কোমরে দিয়ে একটি
ইতালিয়ান যুবতী সকৌতুক কৃষ্ণনেত্রে আমাদের গাড়ীর গতি নিরীক্ষণ
করচে। অনতিদূরে একটি ছোট বালিকা একটা প্রথম্গঙ্গ প্রকাণ্ড
গরুর গলার দড়িট ধরে' নিশ্চিস্ত মনে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচেচ। তার
থেকে আমাদের বাঙ্গালা দেশের নব দম্পতির চিত্র মনে পড়ল। মস্ত
একটা চষমা-পরা দাড়িওয়ালা গ্রাজুয়েট্পুঙ্গর, এবং তারি দড়িটি ধরে'
ছোট একটি বারো-তেরো বৎসরের নোলকপরা নববগু; জস্কটি দিবি
পোষ মেনে চরে বেড়াচেচ, এবং মাঝে মাঝে বিক্ষারিত নয়নে কত্রীর
প্রিতি দৃষ্টিপাত করচে।

ট্যুরিন্ টেশনে আসা গেল। এদেশের সামান্ত পুলিবম্যানের সাজ দেখে অবাক্ হতে হয়। মস্ত চূড়াওয়ালা টুপি, বিস্তর জরিজরাও, লম্বা ভলোয়ার,—সকল ক'টিকেই সমাটের জ্যেষ্ঠপুত্র বলে' মনে হয়।

দক্ষিণে বামে তুষাররেথান্ধিত স্থনীল পর্কতশ্রেণী দেখা দিয়েচে।
বামে ঘনছায়া স্লিগ্ধ অরণ্য। যেখানে অরণ্যের একটু বিচ্ছেদ পাওয়া
যাচেচে সেইখানেই শস্তক্ষেত্র তরুশ্রেণীও পর্কাত সমত এক একটা নব নব
আশ্রুয়া দৃশ্য খুলে যাচেচ। পর্কাতশৃঙ্গের উপর পুরাতন হুর্গশিধর, তলদেশে এক একটি ছোট ছোট গ্রাম। যত এগোচিচ অরণ্যপর্কাত ক্রমশঃ
ঘন হয়ের আস্চে। মাঝে মাঝে যে গ্রামগুলি আস্চে সেগুলি তেমন উন্ধত
ভ্রুন্বীন পরিপাটি নয়; একটু যেন মান দরিদ্র নিভ্ত; একটি আর্ষ্টি
চচ্চের চুণ্না আছে মাঝ; কিন্তু কল কার্থানার ধ্যোদগারী বৃংহিতধ্বনিত
ভির্ম্বী ইপ্রকণ্ডও নেই।

ক্রমে অল্লে পাহাড়ের উপরে ওঠা যাচে। পার্ব্বত্যপথ সাপের

মত এঁকে বেঁকে চলেচে; ঢালু পাহাড়ের উপর চবা কৈত সোপানের মত থাকে থাকে উঠেচে। একটি গিরিনদী স্বচ্ছ সফেন জলরাশি নিয়ে সঙ্কীর্ণ উপলপথ দিয়ে ঝরে' পড়চে।

গাড়িতে আলো দিয়ে গেল। এখনি মণ্ট্সেনিসের বিখ্যাত দীর্ঘ রেলোয়ে স্কুড়েস্কর মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। গহররটি উত্তীর্ণ হতে প্রায় আধ্বণটা লাগ্ল।

এইবার ফ্রান্স। দক্ষিণে এক জলস্রোত ফেনিয়ে ফেনিয়ে চলেচে। ফরাদী জাতির মত দ্রুত চঞ্চল উচ্চ্যুদিত হাস্তপ্রিয় কলভাষী।

ফ্রান্সের প্রবেশদারে একবার একজন কর্মচারী গাড়িতে এসে জিজ্ঞাদা করে' গেল আমাদের মাশুল দেবার যোগ্য জিনিষ কিছু আছে কি না— আমরা বল্লুম, না। আমাদের একজন বৃদ্ধ সহ্যাত্রী ইংরেজ বল্লেন, I don't parlez-vous francais.

সেই শ্রেত এখনো আমাদের ডান দিক দিয়ে চলেচে। তার পূর্ব্বতীরে "ফার্" অরণা নিয়ে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। চঞ্চলা নিঝ রিণী
বেঁকে চুরে ফেনিয়ে ফুলে নেচে কলরব করে' পাথরগুলোকে সর্কাঙ্গ দিয়ে
ঠেলে রেলগাড়ীর সঙ্গে সমান দৌড়বার চেষ্টা করচে। মাঝে মাঝে এক
একটা লোহার সাঁকো মৃষ্টি দিয়ে তার ফীণ কটিদেশ পরিমাপ করবার
চেষ্টা করচে। এক জারগার জলরাশি থুব সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেচে; ছই
তীরের শ্রেণীবদ্ধ দীর্ঘ বৃক্ষগুলি শাখার শাখার বেষ্টন করে' ছরস্ত প্রোতকে
অন্তঃপুরে বন্দী করতে বুণা চেষ্টা করচে। উপর থেকে ঝরণা এক
দেই প্রবাহের সঙ্গে মিশ্চে। বরাবর পূর্বভীর দিয়ে একটি পার্ব্বত্য পথ
সমরেখার প্রোতের সঙ্গে বেঁকে বেঁকে চলে গেছে। এক জারগার আমাদের সহচরীর সঙ্গে বিছেদে হল। হঠাং সে দক্ষিণ থেকে বানে এসে
এক অজ্ঞাত সঙ্কীর্ণ শৈলপথে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

খ্যামল তৃণাচ্ছন্ন পর্বাতশ্রেণীর মধ্যে এক একটা পাহাড় তৃণহীন সহস্র

বেথান্ধিত পাবাণ-কন্ধাল প্রকাশ করে' নগ্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে; কেবল তার মাঝে নাঝে এক এক জারগার খানিকটা করে' অরণ্যের খণ্ড আবরণ রয়েচে। প্রচণ্ড সংগ্রামে একটা দৈত্য সহস্র হিংস্র নথের বিদারণরেখা বেথে যেন ওর খ্যামল ত্বক্ অনেকথানি করে' আঁচ্ছে ছিঁছে নিয়েচে।

আবার হঠাং ভান দিকে আমাদের সেই পূর্বসিদ্ধনী মুহুর্ত্তের জন্তে দেখা দিয়ে বামে চলে গেল। একবার দিফিলে একবার বামে, একবার অন্তরালে। বিচিত্র কৌতুকচাতুরী। আবার হয় ত মেতে ফোন্ এক পর্স্তাতের আড়াল থেকে সহসা কলহান্তে করতালি দিয়ে আচন্কা দেখা দেবে।

দেই জলপাই এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জ অনেক কমে' গেছে। বিবিধ শস্তের ক্ষেত্র এবং দীর্ঘ সরল পগার গাছের শ্রেণী। ভূটা, তামাক, নানবিধ শাক শব্ জি। মনে হয় কেবলি বাগানের পর বাগান আদ্চে। এই কঠিন পর্বতের মধ্যে মান্নর বহুদিন থেকে বহু বত্রে প্রকৃতিকে বশ করে' তার উচ্ছু অলতা হরণ করেচে। প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের উপর মান্নরের কত প্রয়াস প্রকাশ পাচ্ছে। এদেশের লোকেরা যে আপনার দেশকে ভালবাদ্বে ভাতে আর কিছু আশ্চর্যা নেই। এরা আপনার দেশকে আপনার যত্রে আপনার করে' নিরেচে। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে নাম্নরের বহুকাল থেকে একটা বোঝাপড়া হয়ে আস্চে, উভয়ের মধ্যে ক্রমিক আদান প্রদান চলচে, তারা পরস্পর স্থপরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। একদিকে প্রকাণ্ড প্রকৃতি উদাসীন ভাবে দাঁড়িয়ে আর একদিকে বৈরাগ্যান্র মানব উদাসীন ভাবে শুরে—যুরোপের সে ভাব নয়। এদের এই স্কেনরী ভূমি এনের একান্ত সাধনার ধন, একে এরা নিয়ত বহু আদর করে' রেথেচে। এর জন্তে যদি প্রাণ না দেবে ত কিসের জন্তে দেবে! এই প্রেয়দীর প্রতি কেউ তিলমাত্র হস্তক্ষেপ করলে কি আর সহু হয় প্

কিন্ত এ কি চমংকার চিত্র! পর্বতের কোলে, নদীর ধারে, হুদের

তীরে পপ্লার-উইলোবেষ্টিত কাননশ্রেণী। নিক্ষণ্টক নিরাপদ নিরাময় কলশস্ত্রপরিপূর্ণ প্রকৃতি প্রতিক্ষণে মান্তবের ভালবাসা পাচ্চে এবং মান্তবেক দিগুণ ভালবাস্চান। মান্তবের মত জীবের এইত যোগ্য আবাসস্থান। মান্তবের প্রেম এবং মান্তবের ক্ষমতা বদি আপনার চতুর্দ্দিককে সংযত স্থানর সমুজ্জল করে'না তুল্তে পারে তবে তক্সকোটর-গুহাগহ্বর-বনবাসী জন্তব সম্প্রতার প্রতেদ কি ?

৮ দেপ্টেম্বন। পথের মধ্যে আমাদের প্যারিদে নাব্বার প্রস্তাব হক্তে। রাত ছ'টোর সময় আমাদের জাগিরে দিলে। টেনুন বদল করতে হবে। জিনিবপত্র বেঁধে বেরিয়ে পড়লুম। বিবম ঠাণ্ডা। অনতিদ্বে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে। কেবলমাত্র একটি এক্সিন্, একটি ফাইক্সাম্ এবং একটি বেক্ভ্যান্। আরোহীর মধ্যে আমরা তিনটি ভারতব্বীয়। রাত তিনটের সমর প্যারিসের জনশৃত্য রহং ষ্টেশনে পৌছন গেল। স্থাপ্তোত্মিত ছই একজন "মাসিয়" আলো হত্তে উপস্থিত। অনেক হালাম করে' নিল্রিত কাইন্ হৌস্কে জাগিয়ে তার পরীকা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করলুম। তথন প্যারিস্ তার সমস্ত হার ক্ষম করে' স্কর্টা গাড়ি ভাড়া করলুম। তথন প্যারিস্ তার সমস্ত হার ক্ষম করে' স্কর্টা গাড়ি ভাড়া করলুম। তথন প্যারিস্ তার সমস্ত হার ক্ষম করে' স্কর্টা গাড়ি ভাড়া করলুম। তথন প্যারিস্ তার সমস্ত হার ক্ষম করে' স্কর্টা গাড়ি ভাড়া করলুম। তথন প্যারিস্ তার সমস্ত হার ক্ষম করে? স্কর্টা গাড়িভাড়া করলুম। তথন প্যারিস্ তার সমস্ত হার ক্ষম করে? স্কর্টাক্রিল্টে আমানের শ্রেনকক্ষে প্রবেশ করলুম। পরিপ্যাটি, পরিচ্ছেম, শির্মশালা; বিহ্গপক্ষপ্রকোমল শুর শ্রা।

বেশ পরিবর্ত্তন পূর্দ্ধক শরনের উদ্যোগ করবার সময় দেখা গেল আমাদের জিনিষপত্রের মধ্যে আর এক জনের ওভারকোট্ গাত্রবস্ত্র । আগরা তিনজনেই পরস্পরের জিনিষ চিনিনে; স্কুতরাং হাতের কাছে বেকান অপরিচিত বস্তু পাওয়া বায় দেইটেই আমাদের কারো-না কারো ত্তির করে' অনংশ্যে সংগ্রহ করে' আনি । অবশেবে নিজের নিজের জিনিষ পুথক্ পৃথক্ করে' নেবার পর ব্যন হুটো চারটে উর্ত্তাসান্গ্রা পাওয়া

ষায়, তথন তা' আর পূর্ব্বাধিকারীকে ফিরিয়ে দেবার কোন স্থযোগ থাকে না। ওভারকোটটি রেলগাড়ি থেকে আনা হয়েচে; যার কোট সে বেচারা বিশ্বস্তচিত্তে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। গাড়ি এতক্ষণে সমুদ্রতীরস্থ ক্যালে নগরীর নিকটবভী হয়েচে। লোকটি কে, এবং সমস্ত বৃটিশ রাজ্যের মধ্যে তার ঠিকানা কোথায়, আমরা কিছুই জানিনে। মাঝের থেকে তার লম্বা কৃর্ত্তি এবং আমাদের পাপের ভার স্কন্ধের উপর বহন করে বেডাক্সি—প্রায়শ্চিত্তের পথ বন্ধ। মনে হচ্চে, একবার যে লোকটির কম্বল হরণ করেছিলুম এ কুর্তিটিও তার। কারণ, রেলগাড়িতে সে ঠিক আমাদের পরবত্তী শ্য্যা অধিকার করেছিল। সে বেচারা বৃদ্ধ, শীতপীডিত, বাতে পঙ্গ, অ্যাংলো-ইণ্ডিয় পুলিদ অধ্যক্ষ। পুলিদের কাজ করে' মানব-চরিত্রের প্রতি সহজেই তার বিশ্বাস শিথিল হয়ে এসেছে, তার পরে যথন দেখ বে এক যাত্রায় একই রকম ঘটনা একই লোকের দ্বারা গভীর রাত্রে ছুইছুইবার সংঘটন হল তথন আরু যাই হোক কথনই আমাকে সে ব্যক্তি স্থশীল সচ্চরিত্র বলে ঠাওরাবে না। বিশেষতঃ কাল প্রভাষে ব্রিটিশ চানেল পার হবার সময় তীব্র শীতবায় যথন তার স্বতক্র্ত্তি জীণ্ দেহকে কম্পাদিত করে' তুলবে তথন সেই সঙ্গে মন্ত্যাজাতির সাধুতার প্রতিও তার বিশ্বাস চতগুণি কম্পিত হতে থাক বে।

প্রাত্যকালে আমরা তিন জনে প্যারিসের পথে পদত্রজে বেরিয়ে পছলুম। প্রকাণ্ড রাজপথ দোকান বাগান প্রাসাদ প্রস্তরমূর্দ্তি কোয়ারা লোকজন গাড়িঘোড়ার মধ্যে অনেক ঘূরে ঘূরে এক ভোজন-গৃহের বিরাট •ক্ষটিকশালার প্রাস্তটেবিলে বসে' অল্ল আহার করে' এবং বিস্তর মূল্য দিয়ে স্বৈকল্ স্তস্ত দেখতে গেলেম। এই লোইস্তম্ভ চারি পায়ের উপরে ভর দিয়ে এক কাননের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। কলের দোলায় চড়ে' এই স্তম্ভের চতুর্থ তলায় উঠে নিমে সমস্ত প্যারিসটাকে খুব একটা বড় ম্যাপের মত প্রসারিত দেখতে পেলুম।

বলা বাহুল্য, এমন করে' একদিনে তাড়াতাড়ি চক্ষু ঘারা বহির্ভাগ লেহন করে' প্যারিসের রসাস্বাদন করা যায় না। এ যেন, ধনীগৃহের মেয়েদের মত বন্ধ পান্ধির মধ্যে থেকে গঙ্গাস্থান করার মত—কেবল নিতাস্ত তীরের কাছে একটা অংশে একভূবে যতথানি পাওয়া सায়। কেবল হাঁপানিই সার।

>০ সেপ্টেম্বর । লগুন অভিমুখে চল্লুম । সন্ধার সময় লগুনে পৌছে ছুই একটা হোটেল অন্নেষণ করে' দেখা গেল স্থানাভাব । অবশেষে একটি ভদ্র পরিবারের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল।

১১ দেপ্টেম্বর। সকালবেলায় আমাদের পুরাতন বন্ধদের সন্ধানে বাহির হওয়া গেল।

প্রথমে, লগুনের মধ্যে আমার একটি পূর্ব্বপরিচিত বাড়ির দ্বারে গিয়ে আঘাত করা গেল। যে দাসী এসে দরজা থুলে দিলে তাকে চিনিনে। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম আমার বন্ধু বাড়িতে আছেন কি না। সে বল্লে তিনি এ বাড়িতে থাকেন না। জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় থাকেন? সে বলে, আমি জানিনে, আপনারা ঘরে এসে বহুন আমি জিজ্ঞাসা করে আস্চি। পূর্ব্বে যে ঘরে আমরা আহার কর্তুম সেই ঘরে গিয়ে দেখলুম সমস্ত বদল হয়ে গেছে—সেথানে টেবিলের উপর থবরের কাগজ এবং বই—সে ঘর এখন অতিথিদের প্রতীক্ষাশালা হয়েছে। খানিকক্ষণবাদে দাসী একটী কার্ডে লেখা ঠিকানা এনে দিলে। আমার বন্ধু এখন লণ্ডনের বাইরে কোন্ এক অপরিচিত হানে থাকেন। নিরাশ হদয়ে আমার সেই পরিচিত বাড়ি থেকে বেরলুম।

ননে কল্পনা উদয় হল, মৃত্যুর বহুকাল পরে আবার যেন পৃথিবীতে ফিরে এসেচি। আমাদের সেই বাড়ির দরজার কাছে এসে দারীকৈ জিজ্ঞাসা করলুম— সেই অমুক এথানে আছে ত দারী উত্তর করলে—না—সে অনেক দিন হল চলে গেছে।—চলে গেছে ? সেও

চলে গেছে! আমি মনে করেছিলুম কেবল আমিই চলে গিয়েছিলুম, পৃথিবী-স্থদ্ধ আর সবাই আছে। আমি চলে বাওরার পরেও সকলেই আগন আপন সময় অনুসারে চলে গেছে। তবে ত সেই সমস্ত জানা লোকেরা আর কেহ কারো ঠিকানা খুঁজে পাবে না! জগতের কোথাও তাদের আর নির্দিষ্ট মিলনের জারগা রইল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব চি এমন সময়ে বাড়ির কর্তা বেরিয়ে এলেন - জিপ্রাসা করলেন তুমি কে হে! আমি নমস্কার করে' বন্তুম, আজে, আমি কেউনা, আমি বিদেশী।—কেমন করে' প্রমাণ করব এ বাড়ি আমার এবং আমাদের ছিল! একবার ইচ্ছে হল, অন্তঃগুরের সেই বাগানটা দেখে আসি; আমার সেই গাছগুলো কত বড় হয়েছে। আর সেই ছাতের উপরকার দক্ষিণমুখো কুঠরি, আর সেই ঘর এবং সেই ছাতের উপরকার দক্ষিণমুখো কুঠরি, আর সেই ঘর এবং বারাণ্ডার উপর ভাঙা টবে গোটাকতক জীর্ণ গাছ ছিল—সেগুলো এত অকিঞ্ছিংকর যে হয়ত ঠিক তেমনি রয়ে গেছে, তাদের সরিয়ে ফেলতে কারো মনে প্রেছনি।

আর বেশিক্ষণ কল্লনা করবার সময় পেলুম না। লগুনের স্থারঙ্গপথে যে পাতাল-বাপেয়ান চলে, তাই অবলম্বন করে' বাসায় ক্ষেরগার চেষ্টা করা গোল। কিন্তু পরিণামে দেখ্তে পেলুম পৃথিবীতে সকল চেষ্টা সফল হয় না। আমরা ছই ভাই ত গাভ়িতে চড়ে' বেশ নিশ্চিন্ত বসে আছি; এমন সময় গাভ়ি যথন হামার্ত্মিথ্নামক দুরবত্তী ষ্টেশনে গিয়ে থাম্ল তথন আমাদের বিশ্বন্ত চিত্তে ঈষৎ সংশ্যেরগ্রু ক্রান্ত বিশ্বন্ত নিল্ল আমাদের গম্যস্থান যেদিকে এ গাভ়ির গম্যস্থান সেদিকে নয়। পুনর্কারভিনচার ষ্টেশন ফিরে গিয়ে গাভ়ি বদল করা আবশ্রন্ত। তাই করা গেল। অবশেষে গম্যু ষ্টেশনে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে আমাদের বাসা খুঁজে পাই নে। বিস্তর গবেষণার পর বেলা সাড়ে তিনটের সময় বাড়ি ফিরে ঠাণ্ডাঃ

টিফিন থাওয়া গেল। এইটুকু আত্মজ্ঞান জন্মেছে যে, আমরা ছটি ভাই লিভিংষ্টোন অথবা ষ্ট্যান্লির মত ভৌগোলিক আবিষ্কারক নই; পৃথিবীতে যদি অক্ষয় থ্যাতি উপার্জ্জন করতে চাই ত নিশ্চয়ই অন্ত কোন দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

১২ সেপ্টেম্বর। আমাদের যকুর একটি গুণ আছে তিনি যতই কল্পনার চর্চা করুন না কেন, কখনও পথ ভোলেন না। স্কৃতরাং তাঁকেই আমাদের লগুনের পাণ্ডাপদে বরণ করেছি। আমরা যেখানে যাই তাঁকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাই, এবং তিনি যেখানে যান আমরা কিছুতেই তাঁর সঙ্গ ছাড়িনে। কিন্তু একটা আশস্কা আছে এ রকম অবিচ্ছেত্ব ব্রুছ এ পৃথিবীতে সকল সময় সনাদৃত হয় না। হায়! এ সংসারে কুস্কুনে কণ্টক, কলানাথে কল্প্ক এবং ব্রুছে বিচ্ছেদ আছে—কিন্তু, ভাগ্যিদ্ আছে!

আজ বন্ধসহায় হয়ে নিশ্চিন্তমনে সহর বোরা গেল। ভাশনাল্ গ্যালারিতে ছবি দেখতে গেলুম। বড় ভয়ে ভয়ে দেখুলুম। কোন ছবি পুরোপুরি ভাল লাগতে দিতে দ্বিধা উপস্থিত হয়। সন্দেহ হয়, কোন প্রকৃত সমজ্দারের এ ছবি ভাল লাগা উচিত কি না। আবার বে ছবি ভাল লাগে না তার সম্বন্ধেও মুখ ফুটে কোন কথা বলতে পারিনে।

১৯ সেপ্টেম্বর। এথানে রাস্তায় বেরিয়ে স্থথ আছে। স্থলর মুথ চোথে পড়বেই। শ্রীয়ৃক্ত দেশালুরাগ যদি পারেন ত আমাকে ক্ষমা করবেন, ইংরাজ মেয়ে স্থলরা বটে। শুভালুরায়িরা শক্ষিত এবং চিস্তিত হবেন, এবং প্রিয় বয়স্তেরা পরিহাস করবেন কিন্তু এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে স্থলর মুথ আমার স্থলর লাগে। তাই যদি না লাগ্<sup>মু</sup>ত বিধাতার উদ্দেশ্তই ব্যর্থ হত। স্থলর হওয়া এবং মিষ্ট করে' হাসা মায়ুয়ের একটি পরমাশ্চর্য্য ক্ষমতা। আমার ভাগ্যক্রমে ঐ হাসিটা এদেশে এসে কিছু বাহল্য পরিমাণে দেখ্তে পাই। এমন অনেক সময় হয়, রাজপথে কোন নীলনয়না পাস্থরমনীর যেমন সম্মুখবর্ত্তী হই অম্নি সে আমার মুথের দিকে

চেয়ে আর হাসে সম্বরণ করতে পারে না। তথন তাকে ডেকে বলে' দিতে ইচ্ছা করে, "স্লুলুরি, আমি হাদি ভালবাদি বটে, কিন্তু এতটা নয়। তা ছাড়া বিশ্বাধরের উপর হাসি যতই স্লমিষ্ট হোক না কেন, তারো একটা যুক্তি-সঙ্গত কারণ থাকা চাই; কারণ, মান্ত্র্য কেবলমাত্র যে স্থব্দর তা নয়. মানুষ বৃদ্ধিমান জীব। হে নীলাজনয়নে, আমি ত ইংরাজের মত অসভ্য খাটো কৃৰ্ত্তি এবং অসঙ্গত লম্বা ধুচুনি টুপি পরিনে, তবে হাস কি দেখে'? আমি স্থান্ত্রী কি কুন্সী সে বিষয়ে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা কচিবিরুদ্ধ – কিন্তু এটা আমি খুব জোর করে বলতে পারি বিজ্ঞপের তুলি দিয়ে বিধাতা-পুরুষ আমার মুথমণ্ডল অঙ্কিত করেন নি। তবে যদি রংটা কালো এবং চুলগুলো কিছু লম্বা দেখে হাসি পায় তাহলে এই পর্যান্ত বলতে পারি, প্রকৃতিভেদে হাস্তরসমন্বন্ধে অন্তত কুচিভেদ লক্ষিত হয়। তোমরা বাকে "হিউমার" বল, আমার মতে কালো রঙের সঙ্গে তার কোন কার্যাকারণ সম্বন্ধ নেই। দেখেছি বটে, তোমাদের দেশে মুখে কালী মেখে কাফ্রি দেজে নৃত্যগীত করা একটা কৌতৃকের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু, কনক-কেশিনি, সেটা আমার কাছে নিতান্ত হৃদয়হীন বর্ষরতা বলে বোধ হয়।"

৬ অক্টোবর। এখনো আমাদের প্রবাসের সময় উত্তীর্ণ হয় নি, কিন্তু আমি আর এখানে পেরে উঠচিনে। বলতে লজা বোধ হর, আমার এখানে ভাল লাগচে না। সেটা গর্কের বিষয় নয়, লজ্জার বিষয়— সেটা আমার স্বভাবের ক্রাট।

<sup>4</sup>যথন কৈফিরং সন্ধান করি তথন মনে হর যে, রুরোপের যে ভারটা আমাদের মনে জাজ্জল্যমান হরে উঠেছে, সেটা সেথানকার সাহিত্য পড়ে'। অতএব সেটা হক্তে 'আইডিরাল্' রুরোপ। অন্তরের মধ্যে প্রবেশ না করলে সেটা প্রত্যক্ষ করবার জো নেই। তিন মাস, ছ'মাস কিম্বা ছ'বংসর এথানে থেকে আমরা রুরোপীয় সভ্যতার কেবল হাত্পা নাড়া দেখ্তে পাই মাত্র। বড় বড় বাড়ি, বড় বড় কারখানা, নানা আমোদের জায়গা;
লোক চল্চে ফিরছে, বাচ্চে আস্চে, খুব একটা সমাবোহ। সে যতই
বিচিত্র যতই আশ্চর্যা হোক্ না কেন, তাতে দর্শককে প্রাস্তি দেয়;
কেবলমাত্র বিশ্লয়ের আনন্দ চিত্তকে প্রিপূর্ণ করতে পারে না বরং তাতে
মনকে সর্বনা বিক্লিপ্ত করতে থাকে।

অবশেষে এই কথা মনে আসে—আছা ভালরে বাপু, আমি মেনে
নিচিত তুমি মন্ত সহর, মন্ত দেশ, তোমার ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্যের সীমা
নেই। আর অধিক প্রমাণের আবশ্রুক নেই। এখন আমি বাড়ি যেতে
পারলে বাচি। দেখানে আমি সকলকে চিনি, সকলকে বুঝি; সেখানে
সমত বাহাবরণ ভেল করে' মনুষ্যত্তের আসাদ সহজে পাই। সহজে
উপভোগ করতে পারি, সহজে চিন্তা কর্তে পারি, সহজে ভালবাস্তে
পারি। যেখানে আসল মানুষটি আছে সেখানে যদি অবাধে যেতে
পারতুম, তাহলে এখানকে আর প্রবাস বলে' মনে হত না।

এইথানে কথামালার একটা গল মনে পড়চে।

একটা চতুর শৃগাল একদিন স্থবিজ্ঞ বককে আহারে নিমন্ত্রণ করেছিল। বক সভায় গিয়ে দেখে বড় বড় থালা স্থমিষ্ট লেহা পদার্থে পরিপূর্ণ। প্রথম শিষ্ট সন্তারণের পর শৃগাল বললে "ভাই, এস, আরম্ভ করে' দেওয়া যাক্!" বলেই তংক্ষণাং অবলীলাক্রমে লেহন করতে প্রবৃত্ত হল। বক তার দীর্ঘ চঞ্চু নিয়ে থালার মধ্যে বছই ঠোকর মারে মুথে কিছুই তুলতে পারে না। অবশেষে চেষ্টায় নিয়ত্ত হয়ে স্বাভাবিক অটল গান্তীর্ঘ অবলম্বনপূর্বাক সরোবরকূলের ধানে নিমগ্ন হল। শৃগাল বোধ করি মাঝে মাঝে কটাক্ষণাত করে' বলছিল "ভাই থাক্ত না যে! এ কেবল ভোমাকে নিথাা কষ্ট দেওয়াই হল। তোমার যোগ্য আয়োজন হয় নি!" বক বোধ করি মাথা নেড়ে উত্তর দিয়েছিল "আহা সে কি কথা! রন্ধন অতি পরিপাটি হয়েছে! কিন্তু শরীরগতিকে আজ আমার কেমন ক্রমা

বোধ হচ্চে না!" পরদিন বকের নিমন্ত্রণে শৃগাল গিয়া দেখেন, লম্বা ভাঁড়ের মধ্যে বিবিধ উপাদের সামগ্রী সাজানো রয়েছে। দেখে' লোভ হয় কিন্তু তার মধ্যে শৃগালের মুথ প্রবেশ করে না। বক অনতিবিলম্বে চঞ্চালনা করে' ভোজনে প্রবৃত্ত হল। শৃগাল বাহিরের থেকে পাত্রলেহন এবং ছটো একটা উৎক্ষিপ্ত খাদ্যথণ্ডের স্বাদগ্রহণ করে' নিতান্ত ক্র্বাতুর ভাবে বাভি ফিরে গেল।

জাতীয় ভোজে বিদেশীর অবস্থা সেই রকম। থাগুটা উভরের পক্ষে সমান উপাদেয় কিন্তু পাত্রটা তকাং। ইংরাজ যদি শৃগাল হয় তবে তার স্থাবিস্ত গুত্র রজত থালের উপর উদ্লাটিত পায়সায় কেবল চক্ষে দর্শন করেই আমাদের কুধিতভাবে চলে' আস্তে হয়, আর আমরা যদি তপন্থী বক হই, তবে আমাদের প্রগভীর পাথরের পাত্রটার মধ্যে কি আছে শৃগাল তা ভাল করে' চক্ষেও দেখ্তে পায় না—দূর থেকে ঈষং আদ নিয়েই তাকে ফিরতে হয়।

প্রত্যেক জাতির অতীত ইতিহাস এবং বাহিক আচার ব্যবহার তার
নিজের পক্ষে স্থবিধা কিন্তু অন্ত জাতির পক্ষে বাধা। এই জন্ম ইংরাজ
সমাজ যদিও বাহতঃ সাধারণসমক্ষে উদ্লাটিত কিন্তু আমরা চকুর
অগ্রভাগটুকুতে তার ছই চার কোঁটার স্বাদ পাই মাত্র, কুধা নিবৃত্তি
করতে পারিনে। সর্ক্রজাতীয় ভোজ কেবল সাহিত্য-ক্ষেত্রেই সন্তব।
সেধানে, যার লম্বা চঞ্চু সেও বঞ্চিত হয় না, যার লোল জিহ্বা সেও
পরিতৃপ্ত হয়।

কারণটা সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হোক বা না হোক্, এথানকার লোকের সঙ্গে হৌ-ডু-য়ু-ডু বলে', হাঁ করে' রাস্তায় ঘাটে পর্যটন করে', থিয়েটার দেখে', দোকান ঘূরে', কল কারথানার তথা নির্গন্ন করে'— এমন কি স্থানার মুধ দেখে' আমার শ্রান্তি বোধ হয়েচে।

অতএব স্থির করেছি এখন বাড়ি ফিরব।---

প অক্টোবর। "টেমস্" জাহাজে একটা ক্যাবিন্ স্থির করে' আদা
 গেল। পশু জাহাজ ছাডবে।

৯ অক্টোবর। জাহাজে ওঠা গেল। এবারে আমি একা। আমার मश्रीता विनारक तरा शिलन। जागात निर्किष्ट कार्विस शिरा सिथ শেখানে এক কক্ষে চার জনের থাকবার স্থান ; এবং আর এক জনের জিনিষপত্র একটি কোণে রাশীরত হয়ে আছে। বাল্য তোরঙ্গের উপর নামের সংলগ্নে লেখা আছে "বেঙ্গল সিভিল সার্ভিদ্।" বলা বাছল্য, এই লিখন দেখে ভাবী সঙ্গস্তথের কল্পনায় আমার মনে অপরিমের নিবিড়ানন্দের সঞ্চার হয় নি। ভাব লম, কোথাকার এক ভারতবর্ষের বোদে ঝল্মা এবং শুক নো খটখটে হাড-পাকা অত্যন্ত ঝাঁঝালো ঝনো আাংলোইন্ডিয়ানের সঙ্গে আমাকে এক জাহাজে পুরেচে। নাদের মধ্যে শত হস্ত ব্যবধান যথেষ্ঠ নয় এইটুকু ক্যাবিনের মধ্যে তাদের ছজনের স্থান সংক্রলান হবে কি করে'? গালে হাত দিয়ে বসে' এই কথা ভাবচি এমন সময়ে এক অল্প বয়ম্ব স্থানী আইরিশ যুবক ঘরের মধ্যে চুকে আমাকে সহাস্ত্র মধে শুভ প্রভাত অভিবাদন করলেন—মুহুর্ত্তের মধ্যে আমার সমস্ত আশক্ষা দূর হয়ে গেল। সবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইনি ভারতবর্ষে যাতা করচেন। এঁর শরীরে ইংলওবাদী ইংরাজের স্বাভাবিক সহনয় ভদ্রতার ভাব এথনো সম্পর্ণ অশ্বয় রয়েচে।

>০ অক্টোবর। স্থন্দর প্রাত্তংকাল। সমুদ্র স্থির। আকাশ পরি-স্থার। সূর্যা উঠেচে। ভোরের বেলা কুয়াশার মধ্যে দিয়া আমাদের ডান দিক থেকে অল্ল অল্ল তীরের চিহ্ন দেখা যাছিল। অল্লে অল্লে কুয়াশীর যবনিকা উঠে গিল্লে ওয়াইট্ দ্বীপের পার্কাতা তীর এবং ভেন্ট্নর সহর ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

এ জাহাজে বড় ভিড়। নিরিবিলি কোণে চৌকি টেনে যে একটু লিথ্ব ভার জো নেই, স্কুতরাং সন্মুখে যা কিছু চোথে পড়ে ভাই চেয়ে চেয়ে দেখি। ইংরাজ মেয়ের চোথ নিয়ে আমাদের দেশের লোক প্রায়ই ঠাটা করে, বিড়ালের চোথের সঙ্গে তার তুলনা করে' থাকে। কিন্তু, এমন সর্ব্বনাই দেখা যায়, তারাই যথন আবার বিলাতে আদে তথন স্বদেশের হরিণ্নরনের কথাটা আর তাদের বড় মনে থাকে না। অভ্যাসের বাধাটা একবার অতিক্রম করতে পারলেই এক সময়ে যাকে পরিহাস করা গিয়েচে আর এক সময় তার কাছেই পরাভব মানা নিতান্ত অসম্ভব নয় - ওটা স্পিষ্ঠ স্বীকার করাই ভাল। যতক্ষণ দূরে আছি কোন বালাই নেই, কিন্তু লক্ষ্যপথে প্রবেশ করলেই ইংরাজ স্বন্দরীর দৃষ্টি আমাদের অভ্যাসের আবরণ বিদ্ধ করে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে। ইংরাজ স্বন্মনার চোধ মেঘমুক্ত নীলাকাশের মত পরিষ্কার, হীরকের মত উজ্জ্বল এবং ঘন পল্লবে আছিল, তাতে আবেশের ছায়া নেই। অন্ত কারো সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইনে, কিন্তু একটি মুগ্নহদ্বের কথা বলতে পারি, সে নীলনেত্রের কাছেও অভিভূত এবং হরিণনয়নকেও কিছুতেই উপেক্ষা কর্তে পারে না। কৃষ্ণ কেশপাশও সে মৃঢ়ের পক্ষে বন্ধন এবং কনককুন্তলও সামান্ত দৃঢ় নয়।

সঙ্গীত সম্বন্ধেও দেখা যায়, পূর্ব্বে যে ইংরাজী সঙ্গীতকে পরিহাস করে' আনন্দ লাভ করা গেছে, এখন তংপ্রতি মনোবোগ করে' ততোধিক বেশি আনন্দ লাভ করা বায়। এখন অভ্যাসক্রমে যুরোপীয় সঙ্গীতের এতটুকু আস্বান পাওয়া গেছে বার থেকে নিদেন এইটুকু বোঝা গেছে যে বদি চর্চা করা যায় তা হলে যুরোপীয় সঙ্গীতের মধ্যে থেকে পরিশূর্ণ রস পাওয়া বেতে পারে। আমানের দেশী সঙ্গীত যে আমার ভাল লাগে সে কথার নিশেষ উল্লেখ করা বাহলা। অথচ হুয়ের মধ্যে যে সম্পূর্ণ জাতিভেন আছে তার আর সন্দেহ নেই।

আজ অনেক রাত্রে নিরালায় একলা দাঁড়িয়ে জাহাজের কাঠ্রা ধরে সমূদ্রের দিকে চেয়ে অভ্যমনকভাবে গুনু গুনু করে একটা দিশি রাগিণী ধরেছিলুম। তথন দেখ্তে পেলুম অনেক দিন ইংরাজী গান গেয়ে গেয়ে মনের ভিতরটা যেন শ্রাস্ত এবং অতৃপ্ত হয়ে ছিল। হঠাং এই বাংলা স্করটা পিপাদার জলের মত বোধ হল। দেই স্করটি সমুদ্রের উপর অন্ধকারের মধ্যে যে রকম প্রসারিত হল, এমন আর কোন স্কর কোথাও পাওয়া যায় বলে' আমার মনে হয় না। আমার কাছে ইংরাজি গানের সঙ্গে আমাদের গানের এই প্রধান প্রভেদ ঠেকে যে, ইংরাজি সঙ্গীত লোকালয়ের সঙ্গীত, আর আমাদের সঙ্গীত প্রকাণ্ড নির্জ্জন প্রকৃতির অনির্দ্ধিই অনির্ব্ধচনীয় বিবাদের সঙ্গীত। কানাড়া টোড়ি প্রভৃতি বড় বড় রাগিণীর মধ্যে যে গভীরতা এবং কাতরতা আছে সে যেন কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়—সে থেন অকৃল অসীমের প্রান্তবত্ব এই সঙ্গীহীন বিশ্বজগতের।

১৭ অক্টোবর। বিকালের দিকে জাহাজ মন্টা দ্বীপে পৌছল। কঠিন হর্গপ্রাকারে বেষ্টিত অট্টালিকাথটিত তরুপ্তলাহীন সহর। এই শ্রামল পৃথিবীর একটা অংশ যেন ব্যাবি হয়ে কঠিন হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখে নাব্তে ইচ্ছে করে না। অবশেরে আমার নববদ্ধর অহ্ব-রোবে তাঁর সঙ্গে একত্রে নেবে পড়া গেল। সমুদ্রতীরে থেকে স্তৃত্বপথের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ঘাটের মত উঠেছে, তারি সোপান বেরে সহরের মধ্যে উঠ্লুম। অনেকগুলি গাইড্পাণ্ডা আমাদের ছেঁকে বরলে। আমার বন্ধু বছকঠে তাদের তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু একজন কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়লে না। বন্ধু তাকে বারবার ঝেঁকে ঝেঁকে গিয়ে বল্লেন— "চাইনে তোমাকে"—"একটি পয়পাও দেব না"—তবু সে সদ্ধ্যা পাতটা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে আমাদের সংল লেগে ছিল। তার পরে যথন তাকে নিতান্তই তাড়িয়ে দিলে তথন সে মানমুখে চলে' গেল। আমার তাকে কিছু দেবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বন্ধু বল্লেন লোকটা গরীব সন্দেহ নেই কিন্তু কোন ইংরাজ হলে এমন করত

না !—আসলে মান্নুব পরিচিত দোষ গুরুতর হলেও মার্জনা করতে পারে কিন্তু সামান্ত অপরিচিত দোষ সহু কর্তে পারে না। এই জন্তে এক জাতীয়ের পক্ষে আর এক জাতীয়কে বিচার করা কঠিন।

'মন্টা' সহরটা দেখে' মনে হয় একটা অপরিণত বিক্বত যুরোপীয় সহর। পাথরে বাধানো সক রাস্তা একবার উপরে উঠ্চে একবার নীচে নাম্চে। সমস্তই তুর্গন্ধ বেঁবাবেঁথি অপরিন্ধার। রাত্রে হোটেলে গিয়ে খেলুন। অনেক দান দেওয়া গেল, কিন্তু খাজল্রবা অতি কদর্যা। আহারাস্তে, সহরের মধ্যে একটি বাধানো চক্ আছে, সেইখানে ব্যাশ্ত্র্বাল্ল শুনে রাত দশ্টার সময় জাহাজে কিরে' আসা গেল। কেরবার সময় নৌকাওয়ালা আমাদের কাছ থেকে ক্রায় ভাড়ার চেয়ে কিছু বেশি আদায়ের চেটার ছিল। আমার বন্ধু এদের অসং ব্যবহারে বিষম রাগাদ্রিত। তাতে আমার মনে পড়ল এবারে লগুনে প্রথম যেদিন আমরা ছই ভাই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলুন গাড়োয়ান পাঁচ শিলিং ভাড়ার জায়গায় আমাদের কাছে বারো শিলিং ঠকিয়ে নিয়েছিল।

১৯ অক্টোবর। আজ সকালে জাহাজ বথন ব্রিন্দিশি পৌছল তথন ঘোর বৃষ্টি। এই বৃষ্টিতে একদল গাইরে বাজিয়ে হার্প্ বেয়ালা ম্যাণ্ডোলীন্ নিয়ে ছাতা মাথায় জাহাজের সন্মুখে বন্দরের পথে দাঁড়িয়ে গান বাজনা জুড়ে' দিলে।

র্ষ্টি গেনে গেলে বন্ধুর সঙ্গে ব্রিন্দিশিতে বেরোন গেল। সহর ছাড়িয়ে একটা থোলা জায়গায় গিয়ে পৌছলুন! আকাশ নেঘাজ্লয়, পাহাড়ে' রাস্থা শুকিয়ে গেছে, কেবল হুইধারে নালায় নাঝে মাঝে জল দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার গারে গাছে চড়ে' ছটো থালি-পা ইটালিয়ান ছোক্রা ফিগ্ পেড়ে থাজিল; আমাদের ডেকে ইসারায় জিজ্ঞাসা করলে তোমরা থাবে কি—আমরা বল্লুম, না। থানিক বাদে দেখি তারা ফলবিশিষ্ট একটা ছিল্ল অলিভ্শাথা নিয়ে এসে উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করলে, তালিভ্

থাবে ? আনরা অদশত হলুম। তার পরে ইদারায় তামাক প্রার্থনা করে' বন্ধুর কাছ থেকে কিঞ্চিং তামাক আদার করলে। তামাক থেতে থেতে ছজনে বরাবর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চল্ল। আমরা পরস্পরের ভাষা জানিনে—আমাদের উত্য পক্ষে প্রবল অঙ্গভিদিরারা ভাব প্রকাশ চল্তে লাগ্ল। জনশৃত্য রাভা ক্রমশঃ উচ্চ হয়ে শদ্যক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে বরাবর চলে' গিয়েছে। কেবল মাঝে মাঝে এক একটা ছোট বাড়ি, জান্লার কাছে কিগ্লল শুকোতে নিয়েছে। এক এক জায়গায় ছোট ছোট শাথাপথ বক্রগতিতে একপাশ দিয়ে নেমে নীচে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কেরবার মূথে একটা গোরস্থানে ঢোকা গেল। এথানকার গোর
নৃত্ন রকমের দেগ্লুন। অবিকাংশ গোরের উপরে এক-একটি ছোট ঘর
গোঁথেছে। সেই ঘর পদা নিয়ে ছবি দিয়ে রঙীন্ জিনিষ দিয়ে নানা রকমে
সাজানো, যেন মৃত্যুর একটা থেলাঘর—এর মধ্যে কেমন্ একটি ছেলেমালুলী আছে—মৃত্যুটাকে যেন যথেই থাতির করা হক্তে না।

গোরস্থানের একজারগার বিঁড়ি দিয়ে একটা নাটির নীচেকার 

যরে নাবা গেল। সেথালে সহস্র সহস্র মড়ার নাথা অতি স্থশ্যন ভাবে 
স্থাকারে সাজানো। তৈর্বলঙ্গ বিধবিজয় করে' একদিন এইরকম 
একটা উৎকট কোতুকদৃশু দেখেছিলেন। আনার সঙ্গে সঙ্গেই নিশিদিন 
বে একটা কঙ্কাল চলে বেড়াছে ঐ মুগুগুলো দেখে তার আরুতিটা মনে 
উদয় হল। জীবন এবং সৌন্দর্য এই অসীম জীবলোকের উপর একটা 
চিত্রিত পর্কা ফেলে রেখেছে—কোন নির্চুর দেবতা যদি হঠাং একদিন 
সেই লাবণাময় চর্মববনিকা সমস্ত নরসংসার থেকে উঠিয়ে ফেলে, আহলে 
অক্সাং দেখ্তে পাওরা বার আরক্ত অধরপল্লবের অন্তরালে গোপনে 
বসে' বসে' শুক্ত প্রত্তরা আনক বিভাবিকা প্রথা করেচেন —কিন্তু অনেকশ্বরেগ নীতিক্ত পণ্ডিতেরা অনেক বিভাবিকা প্রচার করেচেন —কিন্তু অনেকশ্বরেগ নীতিক্ত পণ্ডিতেরা অনেক বিভাবিকা প্রচার করেচেন —কিন্তু অনেকশ্বরেগ নীতিক্ত পণ্ডিতেরা অনেক বিভাবিকা প্রচার করেচেন —কিন্তু আনেক-

ক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখে' আমার কিছুই ভয় হল না! শুধু এই মনে হল, সীতাকুণ্ডের বিদীর্ণ জলবিশ্ব থেকে যেমন খানিকটা তপ্ত বাপ্প বেরিয়ে যায়, তেমনি পৃথিবীর কত যুগের কত ছন্চিন্তা, ছরাশা, জনিদ্রা ও শিরংপীড়া ঐনাধার খুলিগুলোর—ঐ গোলাকার অন্থিবুদ্বুদ্গুলোর মধ্যে থেকে অব্যাহতি পেংছে! এবং সেই সঙ্গে এও মনে হল, পৃথিবীতে জনেক ডাক্তার জনেক টাকের ওযুধ আবিশ্বার করে' চীংকার করে' মরচে, কিন্তু ঐ লক্ষ লক্ষ কেশহীন মন্তক তংপ্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, এবং দস্ত-মার্জ্জনওয়ালারা যতই প্রচুর বিজ্ঞাপন প্রচার করচে এই অসংখ্য দন্তশ্রেণী তার কোন খোঁজ নিচ্চেনা।

যাই হোক্, আপাততঃ আমার এই কপানফলকটার মধ্যে বাড়িক চিঠির প্রত্যাশা সঞ্চরণ করচে। যদি পাওয়া যায় তা হলে এই খুলিটার মধ্যে থানিকটা খুসির উদয় হবে, আর যদি না পাই তা হলে এই অস্থি-কোটরের মধ্যে ছঃথ নামক একটা ব্যাপারের উদ্ভব হবে — ঠিক মনে হবে আমি কণ্ঠ পাচিচ।

২৩ অক্টোবর। স্থারেজ থালের মধ্যে দিয়ে চলেছি। জাহাজ অতি মন্তর গতিতে চলেচে।

উজ্জ্বল উত্তপ্ত দিন। একরকম মধুর আলস্তে পূর্ণ হয়ে আছি।
মুরোপের ভাব একেবারে দূব হয়ে গেছে। আমাদের সেই রৌদ্রতপ্ত
শ্রান্ত দরিদ্র ভারতবর্ষ, আমাদের সেই ধরাপ্রান্তবত্তী পৃথিবীর অপরিচিত
নিভ্ত নদীকলধ্বনিত ছায়াস্থপ্ত বাংলা দেশ, আমার সেই অকর্মণ্য
সৃহপ্রিয় বাল্যকাল, কল্পনাঞ্জি যৌবন, নিশ্চেট নিক্তম চিন্তাপ্রিয় জীবনের
মৃতি এই স্থাক্রিরণে, এই তপ্ত বায়্হিল্লোলে স্লদ্র মরীচিকার মত আমার
দৃষ্টির সম্মুথে জেগে উঠছে।

ভেকের উপরে' গলের বই প ছছিলুম। মাঝে একবার উঠে' দেখলুম, ছ'ধারে ধুদরবর্ণ বালুকাতীর —জলের ধারে ধারে একটু একটু বনঝাউ

এবং অদ্ধশুক তৃণ উঠেছে। আমাদের ডানদিকের বালুকা-রাশির মধ্যে দিয়ে একদল আরব শ্রেণীবদ্ধ উট্ বোঝাই করে'নিয়ে চলেচে। প্রথর স্থ্যালোক এবং বৃদর মক্তৃমির মধ্যে তাদের নীল কাপড় এবং দাদা পাগ্ডি দেখা যাচেচ। কেউ বা এক জায়গায় বালুকাগছবরের ছায়ায় পাছড়িয়ে অলম ভাবে গুয়ে আছে—কেউ বা নমাজ পড়চে, কেউ বা নাসারজ্জু ধরে' অনিজ্ঞুক উট্কে টানাটানি করচে। সমস্তটা মিলে খররৌদ্র আরব-মক্তৃমির একগণ্ড ছবির মত মনে হল।

২৪ অক্টোবর। আমাদের জাহাজের মিসেস্—কে দেখে একটা নাট্যশালার ভগ্নাবশেষ বলে' মনে হয়। সেথানে অভিনয়ও বন্ধ, বাসের পক্ষেও স্থবিধা নয়। রমণীটি খুব তীক্ষধার—বোবনকালে বোধ করি অনেকের উপর অনেক থরতর শর চালনা করেছে। যদিও এখনো নাকে মুখে কথা কয় এবং অচিরজাত বিড়ালশাবকের মত ক্রীড়াচাতুরী-শালিনী, তবু কোন যুবক এর সঙ্গে ছটো কথা বলবার জন্মে ছুতো অন্থেষণ করে না, নাচের সময় আহ্বান করে না, আহারের সময় সবত্রে পরিবেষণ করে না। তার চঞ্চলতার মধ্যে খ্রী নেই, প্রথরতার মধ্যে জ্যোতি নেই, এবং প্রোঢ়তার সঙ্গে রমণীর মুখে যে একটি স্নেহময় স্থপ্রসর স্থপতীর মাতৃভাব পরিক্ট,ট হয়ে ওঠে তাও তার কিছুমাত্র নেই।

ওদিকে আবার মিস্ অমুক এবং অমুককে দেথ! কুমারীষয় অবি-শ্রাম পুরুষসমাজে কি থেলাই থেলাচেচ! আর কোন কাজ নেই, আর কোন ভাবনা নেই, আর কোন স্লখ নেই,—মন নেই, আত্মা নেই, কেবল চথে মুথে হাসি এবং কথা এবং উত্তর-প্রভ্যাত্তর।

২৬ অক্টোবর। জাহাজের একটা দিন বর্ণনা করা যাক।

সকালে ডেক্ ধুরে গেছে, এখনো ভিজে রয়েছে। ছইধারে ডেক্-চেয়ার বিশৃথালভাবে পরস্পরের উপর রাশীকৃত। থালিপারে রাত-কাপড়-পরা পুরুষণণ কেউবা বন্ধুসঙ্গে কেউবা একলা মধ্যপথ দিয়ে হুছ করে' বেড়াচে । ক্রমে যথন আটটা বাজ্ল এবং একটি আধটি করে' মেরে উপরে উঠ তে লাগ্ল তথন একে একে এই বিরলবেশ পুরুষদের অস্তর্ধান । সানের ঘরের সম্মুথে বিষম ভিড় ! তিনটি মাত্র সানাগার ; আমরা অনেকগুলি দারস্থ ৷ তোরালে এবং স্পঞ্জ হাতে দারমোচনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি ৷ দশ মিনিটের অধিক স্নানের ঘর অধিকার করবার নিয়ম নেই ৷

মান এবং বেশভূষা সমাপনের পর উপরে গিয়ে দেখা যায় ডেকের উপর পদচারণনীল প্রভাতবায়ুদেবী অনেকগুলি স্ত্রীপুরুবের সমাগম হয়েচ। ঘন ঘন টুপি উদ্ঘাটন করে' মহিলাদের এবং শিরঃকম্পে পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে শুভপ্রভাত অভিবাদনপূর্বক গ্রীম্মের তারতম্য সম্বন্ধে পরস্পরের মতামত ব্যক্ত করা গেল।

নয়টার ঘণ্টা বাজ্ল। ব্রেক্লাষ্ট প্রস্তত। বৃভূক্ষ নরনারীগণ সোপানপথ দিয়ে নিমকক্ষে ভোজনবিবরে প্রবেশ করলে। ডেকের উপরে আর জনপ্রাণী অবশিষ্ট রইল না। কেবল সারিসারি শৃগুদ্ধদয় চৌকি উর্দ্ধায়ে প্রভূদের জন্তে অপেকা করে' রইল।

ভৌজনশালা প্রকাণ্ড ঘর। মাঝে ত্ইসার লম্বা টেবিল, এবং তার ত্ইপার্থে থণ্ড থণ্ড ছোট ছোট টেবিল। আমরা দক্ষিণ পার্থে একটি ক্ষুত্র টেবিল অধিকার করে' সাতটি প্রাণী দিনের মধ্যে তিনবার ক্ষুথা নিবৃত্তি করে' থাকি। মাংস রুটি ফলমূল মিষ্টান্ন মদিরায় এবং হাস্ত-কোতৃক গল্ল-গুজবে এই অনতি উচ্চ স্থপ্রশস্ত ঘর কানান্ন কানান্ন পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

আহারের পর উপরে গিন্ধে যে যার নিজ নিজ চৌকি অন্তেষণ এবং যথাস্থানে স্থাপনে ব্যস্ত। চৌকি খুঁজে পাওয়া দায়। ডেক্ ধোবার সময় কার চৌকি কোথায় ফেলেচে ভার ঠিক নেই।

তারপর চৌকি খুঁজে নিয়ে আপনার জায়গাটুকু গুছিয়ে নেওয়া বিষম

ব্যাপার। বেথানে একটু কোণ, বেথানে একটু বাতাস, বেথানে একটু রৌদ্রের তেজ কম, বেথানে বার অভ্যাস সেইথানে ঠেলেচুলে টেনেটুনে পাশ কাটিয়ে পথ করে' আপনার চৌকিটি রাথতে পারলে সমস্ত দিনের মত নিশ্চিস্ত।

তারপরে দেখা বায় কোন চৌকিহারা মানমুখী রমণী কাতরভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করচে, কিম্বা কোন বিপদ্গ্রস্ত অবলা এই চৌকি-অরণ্যের মধ্যে থেকে নিজেরটি বিশ্লিষ্ট করে' নিয়ে অভিপ্রেত স্থানে স্থাপন করতে পারচে না—তথন পুরুষগণ নারীসহায়ত্রতে চৌকি-উদ্ধারকার্য্যে নিযুক্ত হয়ে স্থাণিষ্ট ও স্থানিষ্ট ধন্যবাদ অর্জ্জন করে' থাকে।

তার পরে যে যার চৌকি অধিকার করে' বসে' যাওয়া যায়। প্**মসেবি-**গাণ, হয় ধূমকক্ষে নয় ডেকের পশ্চাদ্রাগে সমবেত হয়ে পরিতৃপ্ত মনে ধ্**মপান**করচে। মেয়েরা অর্দ্ধনিলীন অবস্থায় কেউ বা নবেল পড়চে, কেউবা
শেলাই করচে; মাঝে মাঝে তুই একজন যুবক ক্ষণেকের জন্তে পাশে
বসে' মধুকরের মত কানের কাছে গুনু গুনু করে' আবার চলে' যাচেচ।

আহার কিঞ্চিং পরিপাক হবামাত্র এক দলের মধ্যে রুয়ট্দ্ পেলা আরম্ভ হল। ছই বাল্তি পরস্পর হতে হাত দশেক দূরে স্থাপিত হল। ছই জুড়ি স্ত্রাপুক্রর বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করে' পালাক্রমে স্ব স্থান থেকে কল্দার বিজের মত কতকগুলি রজ্কুচক্র বিপরীত বাল্তির মধ্যে ফেলবার চেষ্টা কর্তে লাগ্ল। যে পক্ষ সর্বাত্রে একুশ করতে পারবে তারই জিত। মেয়ে থেলোয়াড়েরা কথনো জয়োজ্ঞানে কথনো নৈরাশ্রে উর্কর্তে চীংকার করে' উর্চেন। কেউ বা দাঁড়িয়ে দেখ্চে, কেউবা গণনা করিটে, কেউবা থেলায় যোগ দিচ্চে, কেউবা আপন আপন পড়ায় কিম্বা গয়ে নিবিষ্ট হয়ে আছে।

একটার সময় আবার ঘণ্টা। আবার আহার। আহারান্তে উপরে কিরে এসে ভুইস্তর থাত্তের ভারে এবং মধ্যান্তের উত্তাপে আলশু অভ্যন্ত ষনীভূত হয়ে আদে। সমুদ্র প্রশাস্ত, আকাশ স্থনীল মেঘমুক্ত, অল্প অল্প বাতাস দিকে। কেনারায় হেলান্ দিয়ে নীরবে নভেল পড়তে পড়তে অবিকাংশ নীলনয়নে নিজাবেশ হয়ে আস্চে। কেবল হই একজন দাবা, ব্যাক্গ্যামন্ কিয়া ভুক্ট্ থেলাচে, এবং হই একজন অশাস্ত অধ্যবসায়ী যুবক সমস্ত দিনই ক্য়উ্স থেলায় নিযুক্ত। কোন রমণী কোলের উপর কাগজ কলম নিয়ে একাগ্রমনে চিঠি লিখ্চে, এবং কোন নিল্লকুশলা কোত্তকপ্রিয়া যুবতী নিজিত সহ্যাত্রীর ছবি আঁকতে চেটা করচে।

ক্রমে রোদ্রের প্রথরতা হ্রাস হয়ে এল। তথন তাপক্লিষ্ট ক্লান্তকায়গণ
নীচে নেমে গিয়ে কটিমাথনমিষ্টান্ন সহবোগে চা-রস পান করে শরীরের
অভ্তা পরিহারপূর্ব্ধক পুনর্বার ডেকে উপস্থিত। পুনর্বার মৃগল মূর্ত্তির
নোৎসাহ পদচারণা এবং মৃত্যুন্দ হাস্থালাপ আরম্ভ হল। কেবল হ'চার
অন পাঠিকা উপস্থাসের শেষ পরিচ্ছেদ থেকে কিছুতেই আপনাকে বিচ্ছিন্ন
করতে পারচে না,—দিবাবসানের ন্লান ক্ষীণালোকে একাগ্রনিবিষ্ট দৃষ্টিতে
নারক নাম্মিকার পরিণান অনুসরণ করচে।

দক্ষিণে জলন্ত কনকাকাশ এবং অগ্নিবর্ণ জলরাশির মধ্যে স্থ্য অন্ত গেল এবং বামে স্থান্তের কিছু পূর্ক হতেই চল্রোদয় হয়েচে। জাহাজ থেকে পূর্কিদিগন্ত পর্যান্ত বরাবর জ্যোহল-রেখা ঝিক্ঝিক্ করচে। পূর্ণিমার সন্ধ্যা নীল সমুদ্রের উপর আপনার শুত্র অঙ্গুলি স্থাপন করে' জামাদের সেই জ্যোৎস্লাপুল্কিত পূর্ক্তারতবর্ষের পথ নির্দ্দেশ করে' দিকে।

জাহাজের ডেকের উপরে এবং কক্ষে কক্ষে বিহ্নৃদ্দীপ জলে' উঠ্ল। ছটার সময় ডিনারের প্রথম ঘণ্টা বাজ্ল। বেশ পরিবর্ত্তন উপলক্ষে সকলে স্ব কক্ষে প্রবেশ করলে। আধ্যণ্টা পরে দিতীয় ঘণ্টা বাজ্ল। ভোজনগৃহে প্রবেশ করা গেল। সারিসারি নরনারী বসে' গেছে। কারো বা কালো কাপড়, কারো রঙীন কাপড়, কারো বা শুত্রবক্ষ অর্ক-অনার্ত। মাথার উপরে শ্রেণীবদ্ধ বিহাৎ-আলোক জল্চে। শুন্গুন্ আলাপের সঙ্গে কাঁটাচামটের টুং টুং ঠুং ক্ষ উঠ্চে, এবং বিচিত্র থাতের পর্যায় পরিচারকের হাতে হাতে নিঃশব্দ স্রোতের মত যাতারাত করচে।

আহারের পর ডেকে গিয়ে শীতল বায়ু সেবন। কোথাও বা য়ুবকযুবতী অন্ধকার কোণের মধ্যে চৌকি টেনে নিয়ে গুন্গুন্ করচে,
কোথাও বা ফু'জনে জাহাজের বারান্দা ধরে' ঝুঁকে পড়ে' রহস্তালাপে নিমার,
কোন কোন জুড়ি গল্ল করতে করতে ডেকের আলোক ও অন্ধকারের
মধ্য দিয়ে জুতপদে একবার দেখা দিচে, একবার অদৃষ্ঠ হয়ে যাচে,
কোথাও বা একধারে পাঁচসাত জন স্ত্রীপুরুষ এবং জাহাজের কর্মচারী জটলা
করে' উচ্চ-হাস্তে প্রমোদকল্লোল উচ্ছ্বিত করে' তুল্চে। অলস পুরুষরা
কেউবা বসে' কেউবা দাঁড়িয়ে কেউবা অর্ছশান অবস্থায় চুরুট থাচে,
কেউবা মোকিং সেলুনে কেউবা নীচে থাবার ঘরে হইস্কি-সোডা পাশে
রেথে চারজনে দল বেঁধে বাজি রেথে তাদ থেলচে। ওদিকে সঙ্গীতশালায় সঙ্গীতপ্রিয় হ'চার জনের সমাবেশ হয়ে গান বাজনা এবং মাঝে
মাঝে করতালি শোনা যাচেচ।

ক্রমে সাড়ে দশটা বাজে,—মেরের। নেবে যায়,—ডেকের উপরে আলো হঠাং নিবে যায়,—ডেক্ নি:শন্দ নির্জ্ঞন অন্ধকার হয়ে আদে, এবং চারিদিকে নিনীথের নিস্তব্ধতা, চক্রালোক এবং অনন্ত সমুদ্রের অপ্রান্ত কলধ্বনি পরিক্ষুট হয়ে ওঠে।

২৭ অক্টোবর। লোহিত সমুদ্রের গরম ক্রমেই বেড়ে উঠ্চে। ডেকের উপর মেয়েরা সমন্ত দিন ত্যাত্রা হরিণীর মত ক্লিষ্ট কাতর হয়ে রয়েচে। তারা কেবল অতি ক্লাস্তভাবে পাথা নাড়চে, স্মেলিং দণ্ট্ ভাঁকচে, এবং সকরুণ যুবকেরা যথন পাশে এসে কুশল জিজাদা করচে তথন নিমীলিত-প্রায় নেত্রপল্লব ক্লবং উন্মীলন করে' শ্লান্থান্ত কেবল গ্রীবাভঙ্গী হারা আপন স্কুকুমার দেহলতার একান্ত অবদরতা ইন্ধিতে জানাচে। যতই পরিপূর্ণ করে' টিফিন্ এবং লেবুর সরবং থাচেচ ততই জড়ত্ব এবং ক্লান্তি বাছচে, নেত্র নিদ্রানত ও সর্কশরীর শিথিল হয়ে আসচে।

২৮ অক্টোবর। আজ এডেনে পৌছন গেল।

২ নবেম্বর। ভারতবর্ধের কাছাকাছি আসা গেছে। কাল বোম্বাই পৌছবার কথা।

আজ স্থন্দর সকালবেলা। ঠাগু বাতাস বচ্চে—সমূদ্র সফেন তরঙ্গে নৃত্য করচে, উজ্জ্ব রৌদ্র উঠেচে; কেউ করট্স্ থেল্চে, কেউ নবেল পড়চে, কেউ গল্প করচে; ম্যুজিক সেলুনে গান চল্চে, ম্যোকিং সেলুনে তাস চল্চে, ডাইনিং সেলুনে থানার আয়োজন হচ্চে, এবং একটি সঙ্কীর্ণ ক্যাবিনের মধ্যে আমাদের একটি বুদ্ধ সহ্যাত্রী মরচে।

সন্ধ্যা আটটার সময় ডিলন্ সাহেবের মৃত্যু হল। আজ সন্ধ্যার সময় একটি নাটক অভিনয় হবার কথা ছিল।

ও নবেশ্বর। সকালে অস্ত্যেষ্টি অন্তর্ভানের পর ডিলনের মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হল্ক। আজ আমাদের সমুদ্রবাতার শেব দিন।

অনেক রাত্রে জাহাজ বোমাইবন্দরে পৌছল।

8 নবেম্বর। জাহাজ তাগে করে' ভারতবর্ষে নেমে এখন সংসারটা মোটের উপরে বেশ আনন্দের স্থান বোধ হচ্চে। কেবল একটা গোল বেধেছিল টাকাকড়িসমেত আমার বাগাট জাহাজের ক্যাবিনে কেলে' এসেছিলুম। তাতে করে' সংসারের আরুতির হঠাৎ অনেকটা পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হোটেল থেকে অবিশ্বন্ধে জাহাজে কিরে গিয়ে সেটি সংগ্রহ করে' এনেছি। এই ব্যাগ্ ভূলে যাবার সম্ভাবনা কাল চকিতের মত একবার মনে উদর হয়েছিল। মনকে তথনি সাবধান করে' দিলুম ব্যাগাট যেন না ভোলা হয়। মন বললে, ক্ষেপেছ! আমাকে তেমনি লোক প্রেছ!—আজ সকালে তাকে বিলক্ষণ একচোট ভর্ণসনা করেচি—

সে নতমুথে নিক্ষন্তর হয়ে রইল। তার পর ধখন ব্যাগ্ ফিরে পাওয়া গেল তখন আবার তার পিঠে হাত বুলতে বুলতে হোটেলে ফিরে এসে স্নান করে'বড় জারাম বোধ হচ্চে! এই ঘটনা নিয়ে জামার স্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রতি কটাক্ষপাত করে' পরিহাস করবেন সোভাগ্যক্রমে এমন প্রিয়বন্ধু কেউ উপস্থিত নেই। স্থতরাং রাত্রে যখন কলিকাতামুখী গাড়িতে চড়ে'বসা গেল, তখন যদিও জামার বালিশটা ভ্রমক্রমে হোটেলে ফেলে এসেছিলুম তবু জামার স্থানিজার বিশেষ ব্যাঘাত হয় নি।

# পঞ্চভুত।

## পরিচয়।

রচনার স্থবিধার জন্ম আমার পাঁচটি পরিপার্থিককে পঞ্চত্ত নাম দেওয়া যাক্। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুং, ব্যোম।

একটা গড়া নাম দিতে গেলেই মানুষকে বদল করিতে হয়। তলো-যারের যেমন থাপ, মানুষের তেমন নামটি ভাষায় পাওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ ঠিক পাঁচ ভূতের সহিত গাঁচটা মানুষ অবিকল মিলাইব কি করিয়া?

আমি ঠিক মিলাইতে চাহি না। আমি ত আদালতে উপস্থিত হইতেছি না। কেবল পাঠকের এজলাসে লেখকের একটা এই ধর্মাশপথ আছে, বে, সত্য বলিব। কিন্তু সে সত্য বানাইয়া বলিব।

এথন পঞ্চভূতের পরিচয় দিই।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতি আমাদের সকলের মধ্যে গুরুভার। তাঁহার অধিকাংশ বিষয়েই অচল অটল ধারণা। তিনি যাহাকে প্রত্যক্ষভাবে একটা দৃঢ় আকারের মধ্যে পান, এবং আবশুক হইলে কাজে লাগাইতে পারেন তাহাকেই সত্য বলিয়া জানেন। তিনি বলেন, যে সকল জ্ঞান আবশুক তাহারই ভার বহন করা যথেষ্ট কঠিন। বোঝা ক্রমেই ভারী এবং শিক্ষা ক্রমেই হুংসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীনকালে যথন জ্ঞান বিজ্ঞান এত স্তরে স্থের জনা হয় নাই, মানুষের নিতান্তশিক্ষণীয় বিষয় যথন যৎসামান্ত ছিল, তথন সোথীন শিক্ষার অবসর ছিল। কিন্তু এখন আর ত সে অবসর নাই। ছোট ছেলেকে কেবল বিচিত্র বেশবাস এবং অলক্ষারে আছয়য় করিলে কোন ক্ষতি নাই, তাহার খাইয়ালাইয়া আর কোন কর্ম্ম নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া, বয়:প্রাপ্ত লোক, বাহাকে করিয়া-কর্মিয়া, নড়িয়া-চড়িয়া, উঠিয়া হাঁটিয়া ফিরিতে হইবে, তাহাকে পায়ে নৃপ্র, হাতে কঙ্কণ, শিথায় ন্যুরপুচ্ছ দিয়া সাজাইলে চলিবে কেন? তাহাকে কেবল মালকোঁচা এবং শিরস্ত্রাণ জাঁটিয়া জতপদে অগ্রসর হইতে হইবে। এই কারণে সভ্যতা হইতে প্রতিদিন অলঙ্কার থসিয়া পড়িতেছে। উন্নতির অর্থ ই এই, ক্রেমশঃ আবশ্যকের সঞ্জয় এবং অনাবশ্যকের পরিহার।

শ্রীমতী অপ্ (ইহাকে আমরা স্রোতিধিনী বলিব ) ক্ষিতির এ তর্কের করিতে পারেন না। তিনি কেবল মধুর কাকলীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বলিতে থাকেন—না, না, ও কথা কথনই সত্য না। ও আমার মনে লইতেছে না, ও কথনই সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে না। কেবল বারবার "না না, নহে নহে"। তাহার সহিত আর কোন যুক্তি নাই কেবল না না, নহে নহে। আমি অনাবশ্রককে ভালবাসি, অতএব অনাবশ্রকও আবশ্রক। অনাবশ্রক আমাদের আর কোন উপকার করে না, কেবলমাত্র আমাদের সেহ, আমাদের ভালবাসা, আমাদের করুণা, আমাদের স্বার্থবিসর্জনের ম্পৃহা উদ্রেক করে, পৃথিবীতে সেই ভালবাসার আবশ্রকতা কি নাই? শ্রীমতী স্রোত্তির দারা তাঁহাকে পরাস্ত করিবার সাধ্য কি?

শ্রীমতী তেজ (ইহাঁকে দীপ্তি নাম দেওয়া গেল) একেবারে নিদ্ধাসিত অসিলতার মত ঝিক্মিক্ করিয়া উঠেন এবং শাণিত স্থানর স্বরে ক্ষিতিকে বলেন, ইদ্! তোমরা মনে কর পৃথিবাতে কাজ তোমরা কেবল একলাই কর! তোমাদের কাজে যাহা আবশুক নয় বলিয়া ছাঁটিয়া ফেলিতে চাও, আমাদের কাজে তাহা আবশুক হইতে পারে। তোমাদের আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তী, বিশ্বাস, শিক্ষা এবং শরীর হইতে অলঙ্কারমাত্রই তোমরা ফেলিয়া দিতে চাও, কেন না, সভ্যতার ঠেলাঠেলিতে স্থান এবং

সময়ের বড় অনটন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের যাহা চিরস্তন কাঙ্গ, ঐ আলক্কারগুলো ফেলিয়া দিলে তাহা একপ্রকার বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের কত টুকিটাকি, কত ইটি-উটি, কত মিষ্টতা, কত শিষ্টতা, কত কথা, কত কাহিনী, কত তাব, কত ভঙ্গী, কত অবসর সঞ্চয় করিয়া তবে এই পৃথিবীর গৃহকার্যা চালাইতে হয়! আমরা মিষ্ট করিয়া হাসি, বিনয়্ম করিয়া বলি, লজ্জা করিয়া কাজ করি, দীর্ঘকাল যত্ত্ব করিয়া যেখানে যেটি পরিলে শোভা পায় সেটি পরি, এই জন্মই তোমাদের মাতার কাজ, তোমাদের স্ত্রীর কাজ এত সহজে করিতে পারি। যদি সতাই সভ্যতার তাড়ায় অত্যাবশ্রক জ্ঞানবিজ্ঞান ছাড়া আর সমস্তই দ্র হইয়া যায়, তবে, একবার দেখিবার ইজ্ছা আছে অনাথ শিশুসস্তানের এবং প্রক্রের মত এত বড় অসহায় এবং নির্কোণ জাতির কি দশাটা হয়।

শ্রীযুক্ত বায়ু (ইহাঁকে সমীর বলা যাক্) প্রথমটা একবার হাসিয়া সমস্ত উড়াইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, ক্ষিতির কথা ছাড়িয়া দাও; একট্ঝানি পিছন হঠিয়া, পাশ কিরিয়া, নড়িয়া-চড়িয়া একটা সত্যকেনানা দিক্ হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে গেলেই উহার চলংশক্তিহীন মানসিক রাজ্যে এমনি একটা ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, য়ে, বেচারার বহুবত্বনির্মিত, পাকা মতগুলি কোনটা বিদীর্ণ, কোনটা ভূমিসাং হইয়া য়য়। কাজেই ও ব্যক্তি বলে, দেবতা হইতে কীট পর্যান্ত সকলি মাটি হইতে উৎপন্ন; কারণ মাটির বাহিরে আর কিছু আছে স্বীকার করিতে গেলে আবার মাটি হইতে অনেকথানি নডিতে হয়।

•শ্রীযুক্ত ব্যোম কিয়ৎকাল চক্ষু মুদিয়া বলিলেন—ঠিক মানুষের কথা যদি বল, যাহা অনাবশুক তাহাই তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আবশুক।
বে কোন-কিছুতে স্থবিধা হয়, কাজ চলে, পেট ভরে, মানুষ তাহাকে
প্রতিদিন দ্বণা করে। এই জন্ম ভারতের ঋবিরা ক্ষ্পাভৃষ্ণা শীতগ্রীম্মএকেবারেই উড়াইয়া দিয়া মনুষ্যুত্বের স্বাধীনতা প্রচার করিয়াছিলেন। বাহিরের কোন কিছুরই যে অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা আছে ইহাই জীবাস্থার পক্ষে অপমানজনক। অত্যাবশুকটাকেই যদি মানব-সভ্যতার সিংহাসনে, রাজা করিয়া বসানো হয় এবং তাহার উপরে যদি আর কোন সম্রাটকে স্বীকার না করা যায়, তবে, সে সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা বলা যায় না।

ব্যাম যাহা বলে তাহা কেহ মনোযোগ দিয়া শোনে না। পাছে তাহার মনে শাঘাত লাগে এই আশস্কায় প্রোত্তিমনী যদিও তাহার কথা প্রণিধানের ভাবে শোনে, তবু মনে মনে তাহাকে বেচারা পাগল বলিয়া বিশেষ দরা করিয়া থাকে। কিন্তু দীপ্তি তাহাকে সহিতে পারে না। অধীর হইয়া উঠিয়া মাঝখানে অহ্য কথা পাড়িতে চায়। তাহার কথা ভাল ব্যাতে পারে না বলিয়া তাহার উপর দীপ্তির যেন একটা আন্তরিক বিদ্বেষ আছে।

কিন্তু ব্যোমের কথা আমি কথন একবারে উড়াইয়া দিই না। আমি তাহাকে বলিলাম, ঋষিরা কঠোর সাধনায় যাহা নিজের নিজের জন্ম করি-য়াছিলেন, বিজ্ঞান তাহাই সর্বসাধারণের জন্ম করিয়া দিতে চায়। ক্ষ্ণাত্রুয়া, শীতগ্রীয় এবং মার্মের প্রতি জড়ের য়ে শত শত অত্যাচার আছে, বিজ্ঞান তাহাই দ্র করিতে চায়। জড়ের নিকট হইতে পলায়নপূর্ব্বক তপোবনে মন্ত্র্যানের মুক্তিসাধন না করিয়া জড়কেই ক্রীতদাস করিয়া ভৃত্যশালায় প্রয়া রাখিলে এবং মন্ত্র্যাকেই এই প্রকৃতির প্রাসাদে রাজ-রূপে অভিষিক্ত করিলে আর ত মান্ত্রের অবমাননা থাকে না। অতএব স্থায়ীয়পে জড়ের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন আধ্যাত্মিক সভ্যতায় উপনীত হইতে গেলে মাঝখানে একটা দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক সাধনা অতিবাহিত করা নিতান্ত আবশ্রক।

ক্ষিতি যেমন তাঁর বিরোধী পক্ষের কোন যুক্তি খণ্ডন করিতে বসা নিভাস্ত বাহুল্য জ্ঞান করেন, আমাদের ব্যোমও তেমনি একটা কথা বলিয়া চুপ মারিয়া থাকেন, তাহার পর যে যাহা বলে তাঁহার গান্তীর্য্য নষ্ট করিতে পারে না। আমার কথাও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। ক্ষিতি যেথানে ছিল সেই খানেই অটল হইয়া রহিল এবং ব্যোমও আপনার প্রচুর গোঁফদাড়ি ও গাস্তীর্যোর মধ্যে সমাহিত হইয়া রহিলেন।

এই ত আমি এবং আমার পঞ্চূত সম্প্রদায়। ইহার মধ্যে প্রীমতী দীপ্তি একদিন প্রাতঃকালে আমাকে কহিলেন, "তুমি তোমার ডায়ারি রাখনা কেন ?"

●

নেয়েদের মাথায় অনেকগুলি অন্ধসংস্কার থাকে, শ্রীমতী দীপ্তির মাথায় তন্মধ্যে এই একটি সংস্কার ছিল যে, আমি নিতান্ত যে-সে-লোক নহি; বলা বাহুল্য এই সংস্কার দূর করিবার জন্ম আমি অত্যধিক প্রশ্নাস পাই নাই।

সমীর উদার চঞ্চলভাবে আমার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন "লেখনা হে!" ক্ষিতি এবং ব্যোম চপ করিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, ডায়ারি লিথিবার একটি মহন্দোষ আছে। দীপ্তি অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, তা থাক্, তুমি লেথ! স্রোতস্বিনী মৃত্ত্বরে কহিলেন, কি দোষ, শুনি!

আমি কহিলাম—ভারারি একটা ক্লব্রম জীবন। কিন্তু যথনি উহাকে রচিত করিয়া তোলা যার, তথনি ও আমাদের প্রকৃত জীবনের উপর কিয়ৎ পরিমাণে আবিপত্য না করিয়া ছাড়ে না। ভিতরে একটা লোক প্রতিদিন সংসারের উপর নানা চিন্তা, নানা কাজ গাঁথিয়া গাঁথিয়া এক অনাবিষ্কৃত নিরমে একটি জীবন গড়িয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ভারারি লিথিয়া গেলে আর একটি লোক গড়িয়া আর একটি দ্বিতীয় জীবন থাড়া করা হয়।

ক্ষিতি হাসিয়া কহিল—ডান্নারিকে কেন যে দ্বিতীয় দ্বীবন বলিতেছ আমি ত এ পর্যাস্ত বুঝিতে পারিলাম না।

আমি কহিলাম, আমার কথা এই, জীবন একনিকে একটা পধ আঁকিয়া চলিতেছে, তুমি যদি ঠিক তার পাশে কলম হত্তে তাহার অহরণ আর একটা রেথা কাটিয়া যাও, তবে ক্রমে এমন অবস্থা আদিবার সম্ভাবনা, যথন বোঝা শক্ত হইরা দাঁড়াইবে, তোমার কলম তোমার জীবনের সমপাতে লাইন কাটিয়া যায়, না, তোমার জীবন তোমার কলমের লাইন ধরিয়া চলে। জীবনের গতি স্বভাবতই রহস্তময়, তাহার মধ্যে অনেক আত্মথগুন, অনেক স্তোবিরোধ, অনেক পূর্বাপরের অসামপ্রস্থাকে। কিন্তু লেখনী স্বভাবতই একটা স্থনির্দ্ধিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে চাহে। সে, সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করিয়া, সমস্ত অসামপ্রস্থামান করিয়া, কেবল একটা মোটামুটি রেখা টানিতে পারে। সে একটা ঘটনা দেখিলে তাহার যুক্তিসঙ্গত সিন্ধান্তে উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারে না। কাজেই তাহার রেখাটা সহজেই তাহার নিজের গড়া সিন্ধান্তের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং জীবনকেও তাহার সহিত মিলাইয়া আপনার অন্প্রবর্ত্তী করিতে চাহে।

কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য আমার ব্যাকুলতা দেখিয়া শ্রোতিষিনী দয়ার্জনিতে কহিল—বুঝিয়াছি তুমি কি বলিতে চাও। স্বভাবতঃ আমাদের মহাপ্রাণী তাঁহার অতি গোপন নির্মাণশালার বিসয়া এক অপুর্ব্ধ নিয়মে আমাদের জীবন গড়েন, কিন্তু ডায়ারি লিখিতে গেলে ছুই ব্যক্তির উপর জীবন গড়েবার ভার দেওয়া হয়। কতকটা জীবন অমুসারে ডায়ারি হয়, কতকটা ডায়ারি অমুসারে জীবন হয়।

শ্রোতিষিনী এমনি সহিষ্ণুভাবে নীরবে সমনোযোগে সকল কথা শুনিরা যার যে, মনে হয় যেন বছষত্নে সে আমার কথাটা ব্রিবার চেষ্টা করিতেছে— কিন্তু হঠাৎ আবিকার করা যার যে, বছপূর্বেই সে আন্দর কথাটা ঠিক ব্রিয়া লইয়াছে।

আমি কহিলাম—সেই বটে।

**দীপ্তি কহিল—তাহাতে ক্ষতি কি** ?

ইহার উত্তরে আমার অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু দেখিলাম

স্রোত্ত্বিনা একটা কি বলিবার জন্ম ইতন্ততঃ করিতেছে, এমন সময় যদি আমি আমার বক্ততা আরম্ভ করি তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ নিজের কথাটা ছাড়িয়া দিবে। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে দে বলিল-কি জানি ভাই, আমার মনে হয় প্রতিদিন আমরা যাহা অমুভব করি তাহা প্রতিদিন লিপিবদ্ধ করিতে গেলে তাহার যথায়থ পরিমাণ ধাকে না। আমাদের অনেক স্থগ্রংথ, অনেক রাগদ্বেষ অকস্মাৎ দামান্ত কারণে গুরুতর হইয়া দেখা দেয়। হয়ত অনেক দিন যাহা অনায়াদে সঞ্চ করিয়াছি একদিন তাহা একেবারে অসহ হইয়াছে, যাহা আসলে অপরাধ নহে একদিন তাহা আমার নিকটে অপরাধ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে. ভচ্ছকারণে হয় ত একদিনকার একটা তঃথ আমার কাছে অনেক মহন্তর জঃথের অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া মনে হইয়াছে. কোন কারণে আমার মন ভাল নাই বলিয়া আমরা অনেক সময় অন্তের প্রতি অন্তায় বিচার করিয়াছি, তাহার মধ্যে যেটুকু অপরিমিত, যেটুকু অন্তার, যেটুকু অসত্য তাহা কাল্জমে আমাদের মন হইতে দুর হইয়া যায়—এইরূপে ক্রমশই জীবনের বাড়াবাড়িগুলি চুকিয়া গিয়া জীবনের মোটামুটিটুকু টিঁ কিয়া যায়, ্সেইটেই আমার প্রকৃত আমাম। তাহা ছাড়া আমাদের মনে অনেক কথা অর্দ্ধন্ট আকারে আদে যায় মিলায়, তাহাদের সবগুলিকে অতিক্ষট ক্রিয়া ত্লিলে মনের সৌকুমার্যা নষ্ট হইরা যায়। ডায়ারি রাখিতে গেলে একটা ক্তুত্রিম উপায়ে আমরা জীবনের প্রতি ভুচ্ছতাকে বুহৎ করিয়া তুলি, এবং অনেক কচি কথাকে জোর করিয়া ফুটাইতে গিয়া ছিড়িয়া অথবা বিক্লত করিয়া ফেলি।

সংসা স্রোতস্থিনীর চৈতন্ত হইল—কণাটা সে অনেকক্ষণ ধরিয়া এবং
কিছু আবেগের সহিত বলিয়াছে, অমনি তাহার কর্ণমূল আরক্ত হইয়া
উঠিল—মুখ ঈবং ফিরাইয়া কহিল—কি জানি, আমি ঠিক বলিতে পারি
না, আমি ঠিক ব্রিয়াছি কি না কে জানে!

দীপ্তি কথন কোন বিষয়ে তিলমাত্র ইতস্তত করে না—সে একটা প্রবাদ উত্তর দিতে উত্তত হইয়াছে দেখিয়া আমি কহিলাম—তৃমি ঠিক ব্রিয়াছ। আমিও ঐ কথা বলিতে বাইতেছিলাম, কিছু অমন ভাল করিয়া বলিতে পারিতাম কি না :সন্দেহ। শ্রীমতী দীপ্তির এই কথা মনে রাখা উচিত, বাড়িতে গেলে ছাড়িতে হয়। অর্জন করিতে গেলে বায় করিতে হয়। জীবন হইতে প্রতিদিন অনেক ভূলিয়া, অনেক ফেলিয়া, অনেক বিলাইয়া তবে আমরা অগ্রসর হইতে পারি। প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক ঘটনার উপর যে ব্যক্তি বুক দিয়া চাপিয়া পড়ে সে অতি হতভাগ্য!

দীপ্তি মৌথিক হাস্ত হাসিয়া করবোড়ে কহিল—আমার ঘাট হইয়াছে তোমাকে ভায়ারি লিখিতে বলিয়াছিলাম, এমন কাজ আর কথন করিব না।

সমার বিচলিত হইরা কহিল—সমন কথা বলিতে আছে! পৃথিবীতে অপরাধ স্বীকরে করা মহাত্রম। আমরা মনে করি দোব স্বীকার করিলে বিচারক দোব কম করিয়া দেখে, তাহা নহে; অন্ত লোককে বিচার করিবার এবং ভংসনা করিবার স্থথ একটা ছর্লভ স্থথ, তুমি নিজের দোব নিজে যতই বাড়াইরা বল না কেন, কঠিন বিচারক দেটাকে তভই চাপিয়া ধরিয়া স্থথ পায়। আমি কোন্পথ অবলম্বন করিব ভাবিতেছিলাম, এথন স্থির করিতেছি আমি ডায়ারি লিথিব।

আমি কহিলাম—আমিও প্রস্তত আছি। কিন্তু আমার নিজের কথা লিখিব না। এমন কথা লিখিব যাহা আমাদের সকলের। এই আমরা যে সব কথা প্রতিদিন আলোচনা করি—

ে স্রোত্ধিনী কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া উঠিল। সমীর করজোড়ে কহিল—
"লোহাই তোমার, সব কথা যদি লেথায় ওঠে, তবে বাড়ি হইতে কথা
মুখস্থ করিয়া আসিয়া বলিব, এবং বলিতে বলিতে যদি হঠাৎ মাঝখানে

ভূলিয়া যাই, তবে আবার বাড়ি গিয়া দেখিয়া আসিতে হইবে। তাহাতে ফল হইবে এই যে, কথা বিস্তর কমিবে এবং প্রিশ্রন বিস্তর বাড়িবে। যদি খুব ঠিক সত্য কথা লেখ, তবে তোমার সঙ্গ হইতে নাম কাটাইয়া আমি চলিলাম।

আমি কহিলাম—আরে না, সত্যের অমুরোধ পালন করিব না, বন্ধুর অমুরোধই রাথিব। তোমরা কিছু ভাবিও না, আমি তোমাদের মুখে কথা বানাইয়া দিব।

ক্ষিতি বিশাল চক্ষু প্রাসারিত করিয়া কহিল - সে যে আরো ভয়ানক।
আমি বেশ দেখিতেছি তোমাব হাতে লেখনী পড়িলে যত স্ব কুযুক্তি আমার
মুখে দিবে আর তাহার অকাট্য উত্তর নিজের মুখ দিয়া বাহির করিবে।

আমি কহিলাম—মুথে যাহার কাছে তর্কে হারি, লিথিয়া তাহার প্রতিশোধ না নিলে চলে না। আমি আগে থাকিতেই বলিয়া রাখিতেছি, তোমার কাছে যত উপদ্রব এবং পরাভব সহ্থ করিয়াছি এবারে তাহার প্রতিফল দিব।

সর্বাসহিষ্ণু ক্ষিতি সম্ভূষ্টিচিত্তে কহিল—তথাস্ত ।

ব্যোম কোন কথা না বলিগ্না ক্ষণকালের জন্য ঈবং হাদিল, তাহার স্থগভীর অর্থ আমি এ পর্যান্ত ব্রিতে পারি নাই।

### দৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ।

বর্ধায় নদী ছাপিয়া ক্ষেতের মধ্যে জল প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের বোট অর্দ্ধমগ্ন ধানের উপর দিয়া সর সর্ শব্দ করিতে করিতে চলিয়াছে।

অদ্বে উচ্চভূমিতে একটা প্রাচীরবেষ্টিত একতালা কোটা বাড়ি এবং ছই চারিটি টিনের ছাদবিশিষ্ট কুটীর, কলা কাঁঠাল আম বাঁশঝাড় এবং বৃহৎ বাঁথানো অশ্বগাছের মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছে। সেখান হইতে একটা সক্ষ স্থরের সানাই এবং গোটাকতক ঢাক-ঢোলের শব্দ শোনা গেল। সানাই অত্যন্ত বেস্থরে একটা মেঠো রাগিণীর আরম্ভ অংশ বারশ্বার ফিরিয়া ফিরিয়া নির্চুর ভাবে বাজাইতেছে এবং ঢাকঢোলগুলা যেন অকক্ষাৎ বিনা কারণে ক্ষেপিয়া উঠিয়া বায়ুরাজ্য লওভও করিতে উন্মত হইয়াছে।

স্রোতস্থিনী মনে করিল নিকটে কোথাও বুঝি একটা বিবাহ আছে। একাস্ত কৌতৃহলভরে বাতায়ন হইতে মুথ বাহির করিয়া তরুদমাছের তীরের দিকে উৎস্থক দৃষ্টি চালনা করিল।

আমি ঘাটে বাধা নৌকার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি রে, বাজনা কিসের ? সে কহিল, আজ জমিদারের পুণ্যাহ।

পুণাহে বলিতে বিবাহ বুঝার না গুনিরা স্রোত্মিনী কিছু কুগ্র হইল।
সে ঐ তরুজারাবন গ্রাম্য পথটার মধ্যে কোন এক জারগার মনুবপংখীতে
একটি চন্দনচর্চিত অজাতশাশ নব বর অথবা লজানিওতা রক্তাম্বরা
নববধুকে দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল।

আমি কহিলাম—পুণাহ অর্থ জমিলারী বংসরের আরম্ভ দিন।
আজ প্রজারা বাহার যেমন ইচ্ছা কিছু কিছু থাজনা লইরা কাছারি-ঘরে
টোপর-পরা বরবেশধারী নায়েবের সমূথে আনিয়া উপস্থিত করিবে। সে
টাকা সে দিন গণনা করিবার নিয়ম নাই। অর্থাৎ থাজনা দেনা-পাওনা
যেন কেবলমাত্র স্বেচ্ছাক্বত একটা আনন্দের কাজ। ইহার মধ্যে একদিকে
নীচ লোভ অপর দিকে হীন ভয় নাই। প্রকৃতিতে তর্জ্লতা য়েমন
আনন্দ-মহোংসবে বসস্তকে পুস্পাঞ্জলি দেয় এবং বসস্ত তাহা সঞ্চয়-ইচ্ছায়
গণনা করিয়া লয় না সেইজ্লপ ভাবটা আর কি।

দীপ্তি কহিল, কাজটা ত থাজনা আদায়, তাহার মধ্যে আবার বাজনা-বাস্ত কেন !

ক্ষিতি কহিল, ছাগশিশুকে যথন বলিদান দিতে শইয়া যায় তথন

কি তাহাকে মালা পরাইয়া বাজনা বাজায় না? আজ থাজনা-দেবীর নিকটে বলিদানের বাছ বাজিতেছে।

আমি কহিলাম, সে হিসাবে দেখিতে পার বটে, কিন্ত বলি যদি দিতেই হয় তবে নিতান্ত পশুর মত পশুহত্যা না করিয়া উহার মধ্যে যতটা পারা যায় উচ্চভাব রাখাই ভাল!

ক্ষিতি কহিল, আমি ত বলি বেটার যাহা সত্য ভাব তাহাই রক্ষা করা ভাল; অনেক সময়ে নীচকাজের মধো উচ্চভাব আরোপ করিয়া উচ্চভাবকে নীচ করা হয়।

আমি কহিলাম, ভাবের সত্য মিথ্যা অনেকটা ভাবনার উপরে নির্ভর করে। আমি একভাবে এই বর্ষার পরিপূর্ণ নদীটিকে দেখিতেছি আর ঐ জেলে আর একভাবে দেখিতেছে, আমার ভাব যে একচুল মিথ্যা এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারি না।

সমীর কহিল—অনেকের কাছে ভাবের সত্য মিথা। ওজনদরে পরিমাপ হয়। যেটা যে পরিমাণে মোটা সেটা সেই পরিমাণে সত্য। সৌন্দর্য্যের অপেক্ষা ধূলি সত্য, ক্লেহের অপেক্ষা স্থার্থ সত্য, প্রেমের অপেক্ষা ক্ষুধা সত্য।

আমি কহিলাম, কিন্তু তবু চিরকাল মান্ত্র্য এই সমস্ত ওজনে-ভারি মোটা জিনিষকে একেবারে অস্থীকার করিতে চেষ্টা করিতেছে। ধূলিকে আর্ত্ত করে, স্বার্থকে লজ্জা দেয়, ক্ষুধাকে অন্তরালে নির্ন্ধাদিত করিরা রাথে। মলিনতা পৃথিবীতে বছকালের আদিম স্বষ্টি; ধূলিজ্ঞালের অপেক্ষা প্রাচীন পদার্থ মেলাই কঠিন; তাই বলিয়া দেইটেই স্ব চেয়ে সত্য হইল, আর অন্তর-অন্তঃপুরের যে লক্ষীর্মপিণী গৃহিণী আদিরা ভাহাকে ক্রমাগত ধৌত করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহাকেই কি মিথ্যাবলিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে?

ক্ষিতি কহিল, তোমরা ভাই এত ভন্ন পাইতেছ কেন? আমি

তোমাদের সেই অস্তঃপুরের ভিত্তিতলে ডাইনামাইট্ লাগাইতে আদি নাই। কিন্তু একটু ঠাণ্ডা হইয়া বল দেখি পুণ্যাহের দিন ঐ বেস্থরো সানাইটা বাজাইয়া পৃথিবীর কি সংশোধন করা হয়! সঙ্গীতকলা ত নহেই।

সমীর কহিল, ও আর কিছুই নহে একটা স্থর ধরাইয়া দেওয়া। সংবৎসরের বিবিধ পদখলন এবং ছলঃপতনের পর পুনর্বার সমের কাছে আদিয়া একবার ধুয়ায় আনিয়া ফেলা। সংসাবের স্বার্থকোলাহলের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা পঞ্চম স্থর সংযোগ করিয়া দিলে নিদেন ফণকালের জন্ম পৃথিবার ঐ ফিরিয়া যায়, হঠাৎ হাটের মধ্যে গৃহের শোভা আদিয়া আবিভূত হয়, কেনাবেচার উপর ভালবাদার স্লিগ্রন্থটি চন্দ্রালাকের ন্যায় নিপতিত হইয়া তাহার শুক্ত কঠোরতা দূর করিয়া দেয়। যাহা হইয়া থাকে পৃথিবীতে তাহা চাৎকার স্থরে হইতেছে, আর, যাহা হওয়া উচিত তাহা মাঝে মাঝে এক এক দিন আদিয়া মাঝথানে বিদয়া স্থকোমল স্থলর স্থরে স্থর দিতেছে, এবং তথনকার মত সমস্ত চাৎকারস্বর নরম হইয়া আদিয়া সেই স্থরের সহিত আপনাকে মিলাইয়া লইতেছে—পুরায়াহ সেই দঙ্গীতের দিন।

আমি কহিলাম, উৎসবমাত্রই তাই। মান্ত্রই প্রতিদিন যে ভাবে কাজ করে এক একদিন তাহার উন্টাভাবে আপনাকে সারিয়া লইতে চেষ্টা করে! প্রতিদিন উপার্জ্জন করে একদিন থরচ করে, প্রতিদিন দার ক্ষন্ধ করিয়া রাথে একদিন দার উন্তুক্ত করিয়া দেয়, প্রতিদিন গৃহের মধ্যে আমিই গৃহকর্ত্তী, আর একদিন আমি সকলের সেবায় নিযুক্ত। সৈই দিন শুভদিন, আনন্দের দিন, সেই দিনই উৎসব। সেই দিন সম্বংসরের আদর্শ। সে দিন কুলের মালা, ক্ষাটকের প্রদীপ, শোভন ভূষণ। সেদিন দ্বে একটি বাঁশি বাজিয়া বলিতে থাকে, আজিকার এই স্করই ষথার্থ স্কর, আর সমস্কট বেস্করা। ব্রিতে পারি আমরা

মান্থবে মাত্রবে হৃদরে হৃদরে মিলিত হইয়া আনন্দ করিতে আদিয়াছিলাম কিন্তু প্রতিদিনের দৈন্তবশতঃ তাহা পরিয়া উঠি না;—বে দিন পারি সেই দিনই প্রধান দিন।

সনীর কহিল, সংসারে দৈছের শেষ নাই। সেদিক ইইতে দেখিতে গেলে নানবজীবনটা অত্যন্ত শীর্ণশৃত শ্রীহানরপে চক্ষে পড়ে। মানবাঝা জিনিবটা যতই উক্ত হউকু না কেন ছইবেলা ছই মৃষ্টি তঙুল সংগ্রহ করিতেই হইবে, একখণ্ড বস্ত্র না হইলে সে মাটিতে মিশাইয়া যায়। এদিকে আপনাকে অবিনাশী অনস্ত বলিয়া বিশ্বাস করে, ওদিকে যে দিন নজ্মের ভিবাটা হারাইয়া যায় সে দিন আকাশ বিদীর্ণ করিয়া কেলে। যেনন করিয়াই হোক্, প্রতিদিন তাহাকে আহারবিহার কেনাবেচা দরদাম মারামারি ঠেলাঠেলি করিয়েতই হয়—সে জন্ত সে লজ্জিত। এই কারণে সে এই ভক্ত ধ্লিময় লোকাকীর্ন হাটবাজারের ইতরতা ঢাকিবার জন্ত সর্ব্বন পায়। আহারে বিহারে আদানে প্রদানে আঝা আপনার সৌলর্ন্যবিভা বিন্তার করিবার চেইণ করিতে থাকে। সে আপনার আবশুকের সহিত আপনার মহত্ত্বের স্ক্রের সামঞ্জন্ত সাধন করিয়া লইতে চায়।

আমি কহিলাম, তাহারই প্রমাণ এই পুণ্যাহের বাঁণি। একজনের ভূমি, আর একজন তাহারই মৃল্য দিতেছে, এই শুক চুক্তির মধ্যে লজ্জিন্ত মানবাঝা একটি ভাবের সৌলর্থ্য প্রয়োগ করিতে চাহে। উভরের মধ্যে একটি আঝ্রীয় সম্পর্ক বাঁধিয়া দিতে ইচ্ছা করে। বুঝাইতে চাহে ইহা ছুক্তি নহে, ইহার মধ্যে একটি প্রেমের স্বাধীনতা আছে; রাজাপ্রজা ভাবের সম্বন্ধ, আদানপ্রদান হাদরের কর্ত্তব্য। প্রাজনার টাকার সহিত্ত রাগরাগিণীর কোন যোগ নাই, খাতাঞ্বিখানা নহবৎ বাজাইবার স্থান নহে, কিন্তু যেখানেই ভাবের সম্পর্ক আদিয়া দাঁড়াইল অমনি সেখানেই বাঁশি তাহাকে আহ্বান করে, রাগিণী তাহাকে প্রকাশ করে, সৌল্ব্য্য তাহাক্

সহচর। গ্রামের বাঁশি যথাদাধ্য প্রকাশ করিতে চেটা করিতেছে আদ আমাদের পুণাদিন, আমাদের রাজাপ্রজার মিলন। জমিদারী কাছারিতেও মানবায়া আপন প্রবেশপথ নির্মাণের চেটা করিতেছে, সেধানেও একথানা ভাবের আদন পাতিয়া রাধিয়াছে।

স্রোত্ধিনী আপনার মনে ভাবিতে ভাবিতে কহিল, আমার বোধ
হয় ইহাতে যে কেবল সংসারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তাহা নহে, যথার্থ
হঃখভার লাঘব করে। সংসারে উক্তনীচতা যথন আছেই, স্পৃষ্টিলোপ
ব্যতীত কথনই যথন তাহা ধ্বংস হইবার নহে, তথন উচ্চ এবং নীচের
মধ্যে একটা অবিভিন্ন সম্বন্ধ থাকিলে উচ্চতার ভার বহন করা সহজ হয়।
চরণের পক্ষে দেহভার বহন করা সহজ; বিভিন্ন বাহিরের বোঝাই বোঝা।

উপনাপ্রনোগ পূর্স্কক একটা কথা ভাল করিয়া বলিবামাত্র স্রোত-স্বিনীর লজ্ঞা উপস্থিত হয়, বেন একটা অপরাধ করিয়াছে। অনেকে অন্যের ভার চুরি করিয়া নিজের বলিয়া চালাইতে এরূপ কুণ্টিত হয় না।

ব্যাম কহিল, যেথানে একটা পরাত্র অবগ্র স্থাকার করিতে হইবে সেথানে মাহ্র্য আপনার হীনতা-ছৃঃথ দূর করিবার জন্ত একটা ভাবের সম্পর্ক পাতাইয়া লয়। কেবল মাহ্র্যের কাছে বলিয়া নয়, সর্ব্যক্রই। পৃথিবীতে প্রথম আগমন করিয়া মাহ্র্য্য যথন দাবাগ্রি ঝাটকা বস্তার সহিত কিছুতেই পারিয়া উঠিল না, পর্বত যথন শিবের প্রহরী নন্দীর ন্তায় ভর্জনী দিয়া পথরোধ পূর্বক নীরবে নীলাকাশ স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আকাশ যথন স্পর্শাতীত স্ববিচল মহিমার অমোব ইচ্ছাবলে কথন বৃষ্টি কথন বজ্র বর্ষণ করিতে লাগিল, তথন মাহ্র্য্যে তাহাদের সহিত দেবতা পাতাইয়া বসিল। নহিলে চিরনিবাসভূমি প্রকৃতির সহিত কিছুভেই মাহ্র্যের সদ্ধিস্থাপন হইত না। অজ্ঞাতশক্তি প্রকৃতির যথন দে ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল তথনই মানবান্ধা ভাহার মধ্যে গৌরবের সহিত বাস করিতে পারিল।

ক্ষিত্তি কহিল, মানবাস্থা কোন মতে আপনার গৌরব রক্ষা করিবার জন্ত নানাপ্রকার কৌশল করিয়া থাকে সন্দেহ নাই। রাজা যথন যথেচ্ছাচার করে, কিছুতেই তাহার হস্ত হইবে নিঙ্গতি নাই; তথন প্রজা তাহাকে দেবতা গড়িয়া হীনতাত্ত্বখ বিশ্বত হইবার চেষ্টা করে। প্রকৃষ যথন সবল এবং একাধিপত্য করিতে সক্ষম তথন অসহায় ত্রী তাহাকে দেবতা দাঁড় করাইয়া তাহার স্বার্থপর নিষ্ঠুর অত্যাচার কথঞ্চিৎ গৌরবের সহিত বহন করিতে চেষ্টা করে। এ কথা স্বীকার করি বটে মানুষের যদি এইরূপ ভাবের দ্বারা অভাব চাকিবার ক্ষমতা না থাকিত তবে এতদিনে দে পশুর অধম হইরা যাইত।

স্রোত্রিনী ঈষং বাধিতভাবে কহিল, মানুষ যে কেবল অগতাা এইরূপ আত্মপ্রতারণা করে তাহা নহে। যেথানে আমরা কোনরূপে অভিভূত নহি বরং আমরাই যেথানে সবল পক্ষ সেথানেও আত্মারতা স্থাপনের একটা চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। গাভীকে আমানের দেশের লোক মা বলিয়া ভগবতী বলিয়া পূলা করে কেন ? সে ত অসহায় পশুমাত্র; পীড়ন করিলে তাড়না করিলে তাহার হইয়া হু'কথা বলিবার কেহ নাই। আমরা বলিষ্ঠ, সে হর্বল, আমরা মাহ্ম্ম, সে পশু; কিন্তু আমাদের সেই শ্রেষ্ঠতাই আমরা গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছি। যথন তাহার নিকট হইতে উপকার গ্রহণ করিতেছি তথন যে সেটা বলপুর্বক করিতেছি, কেবল আমরা সক্ষম এবং সে নিরুপায় বলিয়াই করিতেছি, আমাদের অন্তর্যায়া সে কথা স্বীকার করিতে চাহে না। সে এই উপকারিনী পরম ধৈর্যবিত্তী প্রশাস্তা পশুমাতাকে মা বলিয়া তবেই ইহার হয় পান করিয়া যথার্থ ভৃষ্টি অনুভব করে; মানুবের সহিত পশুর একটি ভাবের সম্পর্ক, একটি সৌন্দর্য্যের সহন্ধ স্থাপন করিয়া তবেই তাহার স্থলনেটেষ্টা বিশ্রাম লাভ করে।

ব্যোম গভারভাবে কহিল তুমি একটা খুব বড় কথা কহিয়াছ ৷

শুনিয়া স্রোত্ধিনী চমকিয়া উঠিল। এমন হৃদ্র্য কথন্ করিল দে জানিতে পারে নাই। এই অজ্ঞানক্ত অপরাধের জন্ম সল্জভ্জ সন্ধূচিত-ভাবে সে নীরবে মার্জনা প্রার্থনা করিল।

ব্যোম কহিল, ঐ যে আত্মার স্থলনচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়াছ উহার দম্বন্ধে অনেক কণা আছে। মাক্ত্যা বেমন মাঝ্যানে থাকিয়া চারিদিকে জাল প্রসারিত করিতে থাকে, আমাদের কেন্দ্রবাদী আত্মা সেইরূপ চারিনিকের সহিত আত্মীয়তা-বন্ধন স্থাপনের জন্ম ব্যস্ত আছে; সে ক্রমাগতই বিসর্শকে সদৃশ, দুরকে নিকট, পরকে আপনার করিতেছে। বিসিয়া বিসিয়া আত্মপরের মধ্যে সহস্র সেত নির্ম্মাণ করিতেছে। ঐ বে আমরা যাহাকে সৌন্ধ্য বলি সেটা ভাহার নিজের স্কৃষ্টি। সৌন্ধ্য আয়ার সহিত জডের মাঝগানকার সেত। বস্তু কেবল পিওমাত্র: আমরা তাহা হইতে আহার গ্রহণ করি, তাহাতে বাদ করি, তাহার নিকট হংতে আঘাতও প্রাপ্ত হই। তাহাকে যদি পর বলিয়া দেখিতাম তবে বস্তুসন্তির মত এমন পর আরে কি আছে। কিন্তু আয়ার কার্য্য আত্মীয়তা করা। দে মাঝখানে একটি সৌন্দর্য্য পাতাইয়া বসিল। সে যথন জড্কে বলিল স্থানর, তথন সেও জ্ডের অম্বরে প্রবেশ করিল, জ্জত তাহার অন্তরে আশ্র গ্রহণ করিল, দেদিন বড়ই পুলকের সঞ্চার ছইল। এই সেতৃনির্মাণকার্য্য এখনো চলিতেছে। কবির প্রধান গৌরব ইহাই। পৃথিবীতে চারিদিকের সহিত সে আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ দৃঢ় ও নব নব সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতেছে। প্রতিদিন পর-পৃথি-বীকে আপনার, এবং জড়-পৃথিবীকে স্বাস্থার বাসযোগ্য করিতেছে । বলা বালুলা, প্রচলিত ভাষায় যাহাকে জড় বলে আমিও তাহাকে জড় বলিতেছি। জড়ের জড়ত্ব সম্বন্ধে আমার মতামত ব্যক্ত করিতে বসিলে উপস্থিত সভায় সচেতন পদার্থের মধ্যে আমি একমাত্র অবশিষ্ট থাকিব।

সমীর ব্যোমের কথায় বিশেষ মনোযোগ না করিয়া কছিল,

**শ্রোতিমিনী** কেবল গাভীর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে দৃষ্টাম্বের অভাব নাই। সেদিন যথন দেখিলাম এক ব্যক্তি রৌজে তাতিয়া-পুড়িয়া আদিয়া মাথা হুইতে একটা কেরোদিন তেলের শুক্ত টিনপাত্র কুলে নামাইয়া মা গো বলিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, মনে বড় একটু লাগিল। এই যে রিশ্ব স্থনার স্থগভীর জলরাশি স্থমিষ্ট কলম্বরে ছই তীরকে স্তনদান করিয়া চলিয়াছে ইহারই শীতল ক্রোডে তাপিত শরীর সমর্পণ করিয়া দিয়া ইহাকে মা বলিয়া আহ্বান করা, অন্তরের এমন স্বমধুর উচ্ছাস আরে কি আছে। এই ফলশস্যস্করা বস্তন্ধরা হইতে পতৃপিতামহ-দেবিত আজন্মপরিচিত বাস্ত্রগৃহ পর্যাস্ত যথন স্লেহসজীব আত্মীয়রূপে দেখা দেয় তখন জীবন অতান্ত উর্বর ফুলর হইয়া উঠে। তখন জগতের সঙ্গে স্থগভীর যোগদাধন হয়: জড হইতে জভ এবং জ ৰ হইতে মানুষ পৰ্যাম্ভ যে একটি অবিচেছত ঐক্য আছে এ কথা আমাদের কাছে অত্যন্তত বোধ হয় না; কারণ, বিজ্ঞান এ কথার আভাস দিবার পূর্বের আমরা অন্তর হইতে এ কথা জানিয়াছিলাম; পণ্ডিত আদিয়া আমাদের জ্ঞাতিসম্বন্ধের কুলজি বাহির করিবার পুর্ব্বেই আমরা নাডির টানে সর্বত্ত ঘরকরা পাতিয়া বসিয়াছিলাম।

আমাদের ভাষার "থ্যাক্ষ" শব্দের প্রতিশক্ষ নাই বলিয়া কোন কোন মুরোপীয় পণ্ডিত সন্দেহ করেন আমাদের ক্রতজ্ঞতা নাই। কিন্তু আমি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতে পাই। ক্রতজ্ঞতা স্বীকার করিবার জন্তু আমাদের অন্তর যেন লালান্নিত হইয়া আছে। জন্তুর নিকট হইতে যাহা পাই তাহাকেও আমরা মেহ দল্পা উপকার জ্ঞান করিয়া প্রতিদান দিবার জন্তু ব্যত্রহই। যে জাতির লাঠিয়াল আপনার লাঠিকে, ছাত্র আপনার গ্রন্থকে এবং শিল্পী আপনার মন্ত্রকে ক্রতজ্ঞতা অর্পণ লালসায় মনে মনে জীবন্ত করিয়া তোলে, একটা বিশেষ শব্দের অভাবে সে জাতিকে অক্তজ্ঞ বলা যার না।

আমি কহিলাম, বলা যাইতে পারে। কারণ, আমরা ক্বতপ্ততার দীমা লব্দন করিয়া চলিয়া গিয়াছি। আমরা যে পরম্পরের নিকট অনেকটা পরিমাণে সাহায্য অসকোচে গ্রহণ করি অক্বত্ততা তাহার কারণ নহে, পরম্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্রভাবের অপেকাক্কত অভাবই তাহার প্রধান কারণ। ভিক্ষক এবং দাতা, অভিথি এবং গৃহস্ত, আশ্রিত এবং আশ্রেয়দাতা, প্রভূ এবং ভূত্যের সম্বন্ধ মেন একটা স্বভাবিক সম্বন্ধ। স্কৃতরাং সে স্থলে ক্কত্ত্বতা প্রকাশপূর্বক ঋণমুক্ত হইবার কথা কাহারও মনে উদয় হয় না।

ব্যাম কহিল, বিলাতী হিসাবের ক্তজ্ঞতা আমাদের দেবতাদের প্রেতিও নাই। যুরোপীয় যথন বলে থ্যাঙ্ক্ গড় তথন তাহার অর্থ এই, ঈশ্বর যথন মনোযোগপূর্ব্বক আমার একটা উপকার করিয়া দিলেন তথন সে উপকারটা স্বীকার না করিয়া বর্ববের মত চলিয়া যাইতে পারি না। আমাদের দেবতাকে আমরা ক্তজ্ঞতা দিতে পারি না, কারণ, কৃতজ্ঞতা দিলে তাঁহাকে অল্প দেওয়া হয়, তাঁহাকে কাঁকি দেওয়া হয়। তাঁহাকে বলা হয়, তোমার কাজ তুমি করিলে, আমার কর্তব্যও আমি সারিয়া দিয়া গেলাম। বরঞ্চ মেহের একপ্রকার অক্তজ্ঞতা আছে, কারণ, মেহের দাবীর অস্ত নাই। সেই মেহের অক্তজ্ঞতাও স্বাতয়্রোর ক্তজ্ঞতা অপেকা গভীরতর মধুবতর। রামপ্রসাদের গান আছে—

"তোমার মা মা বলে" আর ডাকিব না, আমার দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা।"

এই উদার অক্কতজ্ঞতা কোন য়ুরোপীয় ভাষায় তর্জ্জমা হইতে পারে না।

ক্ষিতি কটাক্ষসহকারে কহিল, য়ুরোপীয়দের প্রতি আমাদের যে অকৃতজ্ঞতা, তাহারও বোধ হয় একটা গভীর এবং উদার কারণ কিছু থাকিতে পারে। জড়প্রকৃতির সহিত আত্মীয়দম্পর্ক স্থাপন সম্বন্ধে যে ক্থাগুলি হইল ভাহা সম্ভবত অত্যস্ত স্থালর; এবং গভীর যে, তাহার আর সন্দেহ নাই, কারণ, এপর্যান্ত আমি সম্পূর্ণ তলাইয়া উঠিতে পারি নাই। সকলেই ত একে একে বলিলেন যে, আমরাই প্রকৃতির সহিত ভাবের সম্পর্ক পাতাইয়া বসিয়াছি আর য়ুরোপ তাহার সহিত দুরের লোকের মত বাবহার করে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যদি য়ুরোপীয় সাহিত্য ইংরাজি কাব্য আমাদের না জানা থাকিত তবে আজিকার সভায় এ আলোচনা কি সন্তব হইত ? এবং যিনি ইংরাজি কথনো পড়েন নাই তিনি কি শেষ প্র্যান্ত ইহার মন্দ্রগ্রহণ কবিতে পারিবেন ?

আনি কহিলান, তাহার একটু কারণ আছে। প্রায়ুতির সহিত আমাদের যেন ভাইবোনের সম্পর্ক এবং ইংরাজ ভারুকের যেন স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক। আমরা জ্বাবিধিই আত্মীর, আমরা স্থভাবতই এক। আর ইংরাজ, প্রকৃতির বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতেছে। সে প্রথমে প্রকৃতিকে জড় বলিয়া জানিত, হঠাং একদিন যেন যৌবনারস্তে তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তাহার অনির্কাচনীয় অপরিমের আধ্যাত্মিক সৌন্ধ্য আবিদ্ধার করি নাই, কারণ আমরা সন্দেহও করি নাই, প্রায়ুও করি নাই।

আত্মা অত্য আত্মার সংঘর্ষে তবেই আপনাকে সম্পূর্ণনপে অমুভব করিতে পারে, তবেই সে মিলনের আধ্যাত্মিকতা পরিপূর্ণমাত্রার মন্থিত ছইরা উঠে। একাকার হইরা গাকা কিছু না গাকার ঠিক পরেই। কোন কবি লিথিরাছেন, ঈর্থর আপনারই পিতৃ-অংশ এবং মাতৃ-অংশকে স্থাপুরুষরূপে পৃথিবীতে ভাগ করিরা দিয়াছেন; সেই ছই বিচ্ছিন্ন অংশ এক হইবার জন্ত পরম্পরের প্রতি এমন অনিবার্য্য আনন্দে আকৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু এই বিচ্ছেদটি না হইলে পরম্পরের মধ্যে এমন প্রগাঢ় পরিচয় হইত না। ঐক্য অপেক্ষা মিলনেই আধ্যান্ধিকতা অধিক।

আমরা পৃথিবীকে নদীকে মা বলি, আমরা ছায়াময় বট অশ্বথকে

পূজা করি, আমরা প্রস্তরপাষাণকে সজীব করিয়া দেখি, কিন্তু আন্থার মধ্যে তাহার আধ্যান্মিকতা অন্থত্ব করি না। আমরা তাহাতে মনঃকলিত মূর্ত্তি আরোপ করি, আমরা তাহার নিকট স্থপসম্পদ সফলতা প্রার্থনা করি। কিন্তু আধ্যান্মিক সম্পর্ক কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য কেবলমাত্র আনন্দের সম্পর্ক, তাহা স্কবিধা অস্কবিধা সক্ষম অপচয়ের সম্পর্ক নহে। মেহসৌন্দর্যাপ্রবাহিনী জাহুরী যথন আন্থার আনন্দ দান করে তথনই সে আধ্যান্মিক; কিন্তু যথনই তাহাকে মূর্ত্তিবিশেষে নিবদ্ধ করিয়া তাহার নিকট হইতে ইহকাল অথবা প্রকালের কোন বিশেষ স্কবিধা প্রার্থনা করি তথন তাহা সৌন্দর্যাহীন মোহ, অন্ধ অজ্ঞানতা মাত্র। তথনি আমরা দেবতাকে পুর্তুলিকা করিয়া দিই।

ইহকালের সম্পদ এবং পরকালের পুণা, হে জাহ্রবি, আমি তোমার নিকট চাহি না এবং চাহিলেও পাইব না, কিন্তু শৈশবকাল হইতে জীবনের কতদিন স্ব্যাদের ও স্থ্যান্তে, ক্রুপক্ষের অন্ধ্যক্রটনালেকে, ঘনবর্ষার মেঘগ্যামল মধ্যাহ্রে আমার অন্তরাস্থাকে যে এক অবর্ণনীয় অলৌকিক পুলকে পরিপূর্ণ করিয়া দিরাছ সেই আমার ছর্লভ জীবনের আননদম্পত্তর-শুলি বেন জন্মজন্মান্তরে অক্ষয় হইরা থাকে; পৃথিবী হইতে সমস্ত জীবন যে নিক্রপম সৌন্দর্য্য চয়ন করিতে পারিছাছ ঘাইবার সময় যেন একথানি পুর্ণশতদলের মত সেটি হাতে করিয়া লইয়া ঘাইতে পারি এবং যদি আমার প্রিয়তনের সহিত সাক্ষাং হয় তবে তাঁহার করপল্লবে সমর্পণ করিয়া দিয়া একটিবারের মানবজন্ম ক্রতার্থ করিতে পারি।

#### नजनाती ।

সমীর এক সমস্থা উথাপিত করিলেন, তিনি বলিলেন ইংরাজি সাহিত্যে গল্প অথবা পদ্ম কাব্যে নায়ক এবং নায়িকা উভয়েরই মাহান্স্য পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। ভেস্ডিমোনার নিকট ওথেলো এবং ইয়াগো

কিছুমাত্র হীনপ্রভ নহে, ক্লিয়োপাটা আপনার খ্রামল বঙ্কিম বন্ধনজালে আাণ্টনিকে আছে করিয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি লতাপাশ-বিজড়িত ভগ্নজগন্তত্ত্বে ভাগ আণ্টিনির উচ্চতা সর্বাদমকে দুখ্যমান রহিয়াছে। লামার্যরের নাম্নিকা আপনার সকরণ, সরল স্কুমার সৌন্দর্যো যতই আমাদের মনোহরণ করুক না কেন, রেভ্নস্থডের বিষাদ-ঘনবোর নায়কের নিকট হইতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় নায়িকারই প্রাথান্ত। कुन्तनिन्ती এवः स्र्याप्रशीत निकंछ नरशन ज्ञान इरेबा আছে, রোহিণী এবং ভ্রমরের নিকট গোবিন্দলাল অদুশুপ্রায়, জ্যোতিশ্বয়ী কপালকুণ্ডলার পার্ষে নবকুমার ক্ষীণতম উপগ্রহের হায়। প্রাচীন বাংলা কাব্যেও দেখ।— বিত্যাস্থলরের মধ্যে সঙ্গীব মূর্ত্তি যদি কাহারও থাকে তবে দে কেবল বিত্যার ও মালিনীর, স্থলর চরিত্রে পদার্থের লেশমাত্র নাই। কবিকঙ্কণচ**্ডীর** মধ্যে কেবন ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিক্তত বৃহৎ স্থাণুমাত্র এবং ধনপতি ও তাহার পুত্র কোন কাজের নহে। বঙ্গদাহিত্যে পুরুষ মহাদেবের ভার নিশ্চলভাবে ধুলিশয়ান এবং রমণী তাহার বক্ষের উপর জাগ্রত জীবস্থভাবে বিরাজমান। ইহার কারণ কি ?

সমীরের এই প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্ম স্রোত্স্বিনী অত্যন্ত কৌতৃহনী হইয়া উঠিলেন এবং দীপ্তি নিতান্ত অমনোযোগের ভাগ করিয়া টেবিলের উপর একটা গ্রন্থ খুলিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাথিলেন।

ু ক্ষিতি কহিলেন, তুমি বিশ্বিম বাবুর যে কয়েকথানি উপস্থাসের উল্লেখ করিয়াছ সবগুলিই মানসপ্রধান, কার্যাপ্রধান নহে; মানসগ্রগতে স্ত্রীলাকের প্রভাব অধিক, কার্যাজগতে পুরুষের প্রভুষ। যেথানে কেবলমাত্র প্রদয়বৃত্তির কথা সেথানে পুরুষ স্ত্রীলোকের সহিত পারিয়া উঠিবে কেন প কার্যাক্ষেত্রেই তাহার চালিত্রের যথার্থ বিকাশ হয়।

দীথি স্বার থাকিতে পারিল না—গ্রন্থ ফেলিয়া এবং ওদাসীত্মের ভাণ পরিহার করিয়া বলিয়া উঠিল—কেন ? তুর্ণেশনন্দিনীতে বিমলার চরিত্র কি কার্য্যেই বিকশিত হয় নাই ? এমন নৈপুণা, এমন তংপরতা, এমন অধ্যবসায় উক্ত উপভাসের কয়জন নায়ক দেখাইতে পারিয়াছে ? স্থানন্দমঠ ত কার্য্যপ্রধান উপভাস। সভ্যানন্দ, জীবানন্দ, ভবানন্দ প্রভৃতি সন্তানসম্প্রদায় তাহাতে কাজ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা কবির বর্ণনা মাত্র, যদি কাহারও চরিত্রের মধ্যে যথার্থ কার্য্যকারিতা পরিক্ষুট হইয়া থাকে তাহা শান্তির। দেবীচৌধুরাণতে কে কত্রীত্বপদ লইয়াছে ? রমণী। কিন্তু সে কি অন্তঃপুরের কত্রীত্ব ? নহে।

সমীর কহিলেন, ভাই ক্ষিতি, তর্কশান্তের সরল রেখার ছারা সমস্ত জিনিয়কে প্রিপাটিরূপে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় না। সতরঞ্চ ফলকেই ঠিক লাল কাল রঙের সমান চক কাটিয়া ঘর আঁকিয়া দে ওয়া যায়, কারণ, তাহা নিজ্জীব কাষ্টমূর্ভির রঙ্গভূমি মাত্র; কিন্তু মনুষ্যচরিত বড় নিধা জিনিষ নহে; তুনি যুক্তিবলে ভাবপ্রধান কর্মপ্রধান প্রভৃতি তাহার যেমনই অকাট্য সীমা নির্ণয় করিয়া দেও না কেন. বিপ্রল সংসারের বিচিত্র কার্য্যক্ষেত্রে সমস্তই উল্টুপাল্ট হইয়া যায়। সমাজের লোহকটাহের নিমে যদি জীবনের অগ্নি না জ্বলিত, তবে মনুষ্টোর শ্রেণীবিভাগ ঠিক সমান অট্যভাবে থাকিত। কিন্তু জীবনশিখা যথন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে. তথন টগ্ৰগ্ করিলা সমস্ত মানবচরিত্র ফুটতে পাকে, তথন নবনৰ বিশ্বয়জনক বৈচিত্র্যের আর সীমা থাকে না। সাহিত্য সেই পরিবর্ত্তামান জগতের চঞ্চল প্রতিবিশ্ব। তাহাকে সমালোচনশাস্তের বিশেষণ দিয়া বাঁধিবার টেষ্টা মিথ্যা। হানয়-বুভিতে স্ত্রীলোকই শ্রেষ্ঠ এমন কেহ লিথিয়া পড়িয়া নিতে পারে না। ওথেলো ত মানসপ্রধান নাটক, কিন্তু তাহাতে নায়কের জন্মাবেগের প্রবলতা কি প্রচণ্ড। কিং লিয়ারে ফ্রদয়ের: ঝটিকা কি ভয়ন্তর।

ব্যোম সহসা অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আহা, তোমরা বুথা তর্ক করিতেছ। যদি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, তবে দেখিবে কার্যাই স্ত্রীলোকের। কার্যাক্ষেত্র ব্যতীত স্ত্রীলোকের অন্তব্র স্থান নাই। যথার্থ পুরুষ যোগী, উদাদীন, নির্জ্জনবাদী। ক্যালডিয়ার মরুক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া পড়িয়া মেষপাল পুরুষ যথন একাকী উর্নানতে নিশীথগগণের গ্রহতারকার গতিবিধি নির্ণয় করিত, তথন সে কি স্লুখ পাইত। কোন নারী এমন অকাজে কালক্ষেপ করিতে পারে ? যে জ্ঞান কোন কার্য্যে লাগিবে না কোন নারী তাহার জন্ম জীবন বায় করে? যে ধাান কেবলমাত্র সংসারনির্দ্ম ক্ত আত্মার বিশুদ্ধ আনন্দজনক, কোন রমণীর কাছে তাহার মলা আছে ? ফিতির কথামত পুরুষ যদি যথার্থ কার্য্যশীল হইত, তবে মনুষ্য সমাজের এমন উন্নতি হইত না তবে একটি নৃতন তত্ত্ব একটি নৃত্ন ভাব বাহির হইত না। নির্জ্ঞানের মধ্যে, অবসরের মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ, ভাবের আবির্ভাব। যথার্থ পুরুষ সর্বনাই সেই নির্লিপ্ত নির্জ্জনতার মধ্যে থাকে। কার্য্যবীর নেপোলিয়ানও কথনই আপনার কার্য্যের মধ্যে সংলিপ্ত হইরা থাকিতেন না : তিনি যথন যেখানেই থাকন একটা মহা-নির্জ্জনে আপন ভাবাকাশের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন-তিনি সর্বনাই আপনার একটা মস্ত আইডিয়ার দ্বারা পরিবক্ষিত হুইয়া তমল কার্যাক্ষেত্রের মাঝখানেও বিজনবাস যাপন করিতেন। ভীন্ন ত করুক্ষেত্র-বন্ধের একজন নায়ক কিন্তু সেই ভীষণ জন-সংঘাতের মধ্যেও তাঁহার মত একক প্রাণী আর কে ছিল। তিনি কি কাজ করিতেছিলেন. না ধ্যান করিতেছিলেন ? স্ত্রীলোকই যথার্থ কাজ করে। সে ও তাহার কাজের মাঝখানে কোন ব্যবধান নাই। সে একেবারে কাজের মধ্যে লিপ্ত জড়িত। সেই যথার্থ লোকালয়ে বাস করে, সংসার রক্ষা করে। স্ত্রীলোকই যথার্থ সম্পূর্ণরূপে সঙ্গদান করিতে পারে, তাহার বেন অব্যবহিত স্পর্শ পাওয়া যায়, সে স্বতম্ভ হইয়া থাকে না।

দীপ্তি কহিল, তোমার সমস্ত স্ষ্টেছাড়া কথা—কিছুই বুঝিবার জো নাই। নেয়েরা যে, কাজ করিতে পারে না এ কথা আমি বলি না, তোমরা তাহাদের কাজ করিতে দাও কই ?

বোম কহিলেন, স্ত্রীলোকেরা আপনার কর্ম্বন্ধনে আপনি বন্ধ ইইয়া পড়িয়াছে। জলস্ত অসার যেমন আপনার ভন্ম আপনি সঞ্চয় করে, নারী তেমনি আপনার স্তৃপাকার কার্যাবশেষের দ্বারা আপনাকে নিহিত্ত করিয়া ফেলে—সেই তাহার অন্তঃপুর—তাহার চারিদিকে কোন অবসর নাই। তাহাকে যদি ভন্মমুক্ত করিয়া বহিঃসংগারের কার্যারাশির মধ্যে নিক্ষেপ করা যায় তবে কি কম কাণ্ড হয়! পুরুষের সায়্য কি তেমন ফ্রুত্রের তেমন তুমুল ব্যাপার করিয়া তুলিতে! পুরুষের কাজ করিতে বিলম্ব হয়; সে এবং তাহার কার্যেয় মাঝখানে একটা দীর্য পথ থাকে, সে পথ বিস্তর চিন্তার দ্বারা আকীর্ণ। রমণী যদি একবার বহিবিপ্লবে যোগ দেয়, নিমেষের মধ্যে সমস্ত ধূর্ করিয়া উঠে। এই প্রলয়কারিশী কার্যান্সক্রিকে সংসার বাঁধিয়া রাখিয়াছে, এই অগ্লিতে কেবল শয়নগৃহের সক্ষ্যালাপ জলিতেছে, শাতাঠ প্রাণীর শাত নিবারণ ও ক্ষ্পার্ত্ত প্রাণীর ক্ষম্ব প্রস্তুত হইতেছে। বাদি আমাদের সাহিত্যে এই স্কন্ধরী বহি শিখাগুলির তেজ দীপামান হইয়া থাকে তবে তাহা লইয়া এত তর্ক কিসের জন্ত !

আমি কহিলাম আমানের সাহিত্যে স্ত্রীলোক যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহার প্রধান কারণ, আমানের দেশের স্ত্রীলোক আমাদের দেশের পুরুষের অপেকা অনেক শ্রেষ্ঠ।

স্রোতস্বিনীর মুখ ঈবং রক্তিম এবং সহাস্য হইরা উঠিল। দীপ্তি কহিল, এ আবার তোমার বাড়াবাড়ি।

বুঝিলাম দীপ্তির ইচ্ছা আমাকে প্রতিবাদ করিয়া স্বজাতির গুণগান বেশী করিয়া শুনিয়া লইবে। আমি তাহাকে সে কথা বলিলাম, এবং কহিলাম স্ত্রাজাতি স্থতিবাক্য গুনিতে অত্যম্ভ ভালবাদে। দীপ্তি সবলে মাথা নাডিয়া কহিল, কথনই না।

প্রোত্যাবনী মৃহভাবে কহিল—সে কথা সত্য। অপ্রিয় বাক্য আমানের কাছে অত্যস্ত অধিক অপ্রিয় এবং প্রিয় বাক্য আমানের কাছে বড় বেশী মধুর।

শ্রোত্রিনী রনণী ইইলেও সত্য কথা স্বীকার করিতে কুণ্টিত হয় না ।
আনি কহিলান, তাহার একটু কারণ আছে। গ্রন্থকারনের নথে
কবি এবং গুণীনের মধ্যে গায়কগণ বিশেষরূপে স্ততি মিন্তার প্রিয় । আসল
কথা, মনোহরণ করা যাহাদের কাজ, প্রশংসাই তাহাদের ক্রতকার্যতা
পরিমাপের একমাত্র উপার। অন্ত সমস্ত কার্যাক্রের নানারূপ প্রত্যক্ষ
প্রনাণ আছে, স্ততিবাদলাভ ছাড়া মনোরপ্রনের আর কোন প্রনাণ নাই।
সেই জন্ত গারক প্রত্যেকবার সনের কাছে আসিয়া বাহবা প্রত্যাশা
করে। সেই জন্ত অনানর গুণীনাত্রের কাছে এত অধিক স্বপ্রীতিকর।

সনীর কহিলেন—কেবল তাহাই নান, নিরুৎসাহ মনোহরণকার্য্যের একটি প্রধান অন্তরায়। শ্রোতার মনকে অগ্রসর দেখিলে তবেই গারকের মন আপনার সমস্ত ক্ষমতা বিকশিত করিতে পারে। অতএব, স্ততিবাদ শুদ্ধ বে তাহার পুরুষার তাহা নহে, তাহার কার্যাসাবনের একটি প্রধান অন্তর্

আনি কহিলান, স্ত্রালোকেরও প্রধান কার্য্য আনন্দর্নন করা। তাহার সমস্ত অন্তিহকে সঙ্গাত ও কবিতার ভাগে সম্পূর্ণ গৌন্দর্যানয় করিয়া তুলিলে তবে গাহার জাবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সেই জন্মই স্ত্রালোক স্থতিবাদে বিশেষ আনন্দলাত করে। কেবল অহঙ্কারপরিতৃপ্তির জন্ম নহে; তাহাতে সে আপনার জীবনের সার্থকতা অন্তব করে। ক্রাটি অসম্পূর্ণত দেখাইলে একেবারে তাহাদের মর্দ্যের মূলে গিরা আঘাত করে। এই জন্ম লোকনিনা স্ত্রালোকের নিকট বড় ভয়ানক।

ক্ষিতি কহিলেন—ভূমি যাহা বলিলে দিবা কবিত্ব করিয়া বলিলে, ভানিতে বেশ লাগিল, কিন্তু আসল কথাটা এই যে, স্ত্রীলোকের কার্য্যের পরিসর সঙ্কীর্ণ। বৃহৎ দেশে ও বৃহৎকালে তাহার স্থান নাই। উপস্থিতনত স্থামী পুত্র আত্মীয়-স্কলন প্রতিবেশীদিগকে সন্তুপ্তি ও পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেই তাহার কর্ত্তব্য সাধিত হয়। যাহার জীবনের কার্য্যক্ষেত্র দ্রদেশ ও দ্রকালে বিস্তর্গি, যাহার কর্ম্মের ফলাফল সকল সময় আত্ম প্রত্যক্ষগোচর নহে, নিকটের লোকের ও বর্তমান কালের নিন্দান্ততির উপর তাহার তেমন একান্ত নির্ভ্তর নহে, স্থপূর আশা ও বৃহৎ কল্পনা, আনাদর উপেক্ষা ও নিন্দার মধ্যেও তাহাকে অবিচলিত বল প্রদান করিতে পারে। লোকনিন্দা, লোকস্তরতি, সোভাগ্যগর্ম এবং মান-অভিমানে স্ত্রীবন লইয়া তাহাদের নগদ কারবার, তাহাদের সম্দায় লাভলোকসান বর্ত্তমানে; হাতে হাতে যে ফলপ্রাপ্ত হয় তাহাই তাহাদের একমাত্র পাওনা; এই জন্ত তাহারা 'কিছু ক্যাক্ষি করিয়া আদায় করিতে চায়, এক কানাকড়ি ছাড়তে চায় না।

দীপ্তি বিরক্ত হইয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার বড় বড় বিশ্বহিতৈথিনী রমনীর দৃষ্টান্ত অন্বেখন করিতে লাগিলেন। স্রোভিস্থনী কহিলেন, বৃহত্ব ও মহত্ব সকল সময়ে এক নহে। আমরা বৃহৎক্ষেত্রে কার্য্য করি না বলিয়া আমাদের কার্য্যের গৌরব অন্ধ এ কথা আমি কিছুতেই মনে করিতে পারি না। পেশী, সায়, অহিচর্ম্ম রহৎ স্থান অধিকার করে, মর্ম্মস্থানটুকু অতি ক্ষুদ্র এবং নিভ্ত। আমরা সমস্ত মানবসমাজের সেই মর্মকেলে বিরাজ করি। পুরুষদেবতাগণ রুষ মহিষ প্রভৃতি বলবান পশুবাহন আশ্রম্ম করিয়া ভ্রমণ করেন, স্ত্রীদেবীগণ হৃদয়-শতললবাসিনী, তাঁহার। একটি বিকশিত জব সৌলর্য্যের মাঝথানে পরিপূর্ণ মহিমায় সমাসীন। পৃথিবীতে যদি পুনর্জন্মলাভ করি তবে আমি যেন পুনরায়

নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করি, যেন ভিথারি না হইয়া অরপূর্ণ হই।

একবার ভাবিরা দেণু, সমস্ত মানবসংসারের মধ্যে প্রতি দিবসের
রোগশোক, ক্ষুধাশান্তি কত বৃহৎ, প্রতিমুহুর্ত্তে কর্ম্বচক্রোৎক্ষিপ্ত
ধূলিরাশি কত স্পাকার হইয়া উঠিতেছে; প্রতি গৃহের রক্ষাকার্য্য
কত অসীমগ্রীতিসাধ্য; বিদ কোন প্রসম্মূর্ত্তি, প্রজুল্লমূখী, বৈর্য্যমন্ত্রী
লোকবংসলা দেবা প্রতিদিবসের শিয়রে বাস করিয়া তাহার
তথ্য ললাটে রিদ্ধম্পর্শ দান করেন, আপনার কার্য্যকুশল স্থানর হস্তের
দ্বারা প্রত্যেক মূহুর্ত্ত হইতে তাহার মলিনতা দূর করেন এবং
প্রত্যেক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অশান্ত সেহেই তাহার কল্যাণ ও শান্তি
বিধান করিতে থাকেন, তবে তাহার কার্যান্তল্য স্থান বিলার তাহার মহিমা
কে অস্বীকার করিতে পারে? যদি সেই লক্ষ্মীমূর্ত্তির আনশ্রানি হাদয়ের
মধ্যে উজ্জল করিয়া রাথি, তবে নারীজন্মের প্রতি আর অনাদর জন্মিতে
পারে না।

ইহার পর আমরা সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। এই অকস্মাৎ নিস্তর্মভার স্রোভারনী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়। উঠিয়া আমাকে বলিলেন, তুমি আমাদের দেশের স্ত্রালোকের কথা কি বলিভেছিলে—
মাঝে হইতে অন্ত তর্ক আসিয়া সে কথা চাপা পড়িয়া গেল।

আমি কহিলাম—আমি বলিতেছিলাম, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা আমাদের পুরুষের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ।

ক্ষিতি কহিলেন, তাহার প্রমাণ ?

ে আমি কহিলাম, প্রমাণ হাতে হাতে। প্রমাণ বরে বরে। প্রমাণ বিজ্ঞান করিব করে। প্রমাণ বরের মধ্যে। পশ্চিমে ভ্রমণ করিব রি সমর কোন কোন নদী দেখা বায়, যাহার অধিকাংশে তপ্ত শুদ্ধ বাদুকা ধূধু করিতেছে—কেবল একপার্শ্ব দিয়া ফটিকস্বছ্দিশিলা নিশ্ব নদীটি অতি নম্রমধুর স্রোতে প্রাহিত হইয়া যাইতেছে। সেইয়ুল্ভাঃদেখিলে আমাদের সমাজ মনে

পড়ে। আমরা অকর্মণ্য নিক্ষণ নিক্ষণ বাসুকারাশি অপুণাকার হইরা পড়িয়া আছি, প্রত্যেক সমারশ্বাদে হুছ করিয়া উড়িয়া যাইতেছি এবং বে কোন কার্ত্তিস্ত নির্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছি তাহাই ছুই দিনে ধদিয়া ধদিয়া পড়িয়া যাইতেছে। আর মামাদের বামপার্শ্বে আমাদের রমণীগণ নিমপথ দিয়া বিনম্র দেবিকার মত আপনাকে সঙ্কুতিত করিয়া স্বদ্ধ স্থাপ্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে। তাহাদের এক মুহুর্ত্ত বিরাম নাই। তাহাদের গতি, তাহাদের প্রীতি, তাহাদের সমস্তজীবন এক প্রব লক্ষ্য ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। আমরা লক্ষ্যহান, প্রক্যহান, সহস্র পনতলে দলিত হইয়াও মিলিত হইতে অকম। যে দিকে জলম্রোত, যে দিকে আমাদের নারীগণ, কেবল সেইদিকে সমস্ত শোভা, ছায়া এবং সক্ষ্যতা, এবং যে দিকে আমরা, দেদিকে কেবল মক্ষ্যক্তিক্যা, বিপুল শৃস্তা এবং দক্ষ দাস্তর্ত্তি। সমীর তুমি কি বল ?

দনীর স্নোত্রিনী ও দীপ্তির প্রতি কটাক্ষপাত করিরা হাদির। কহিলেন—অত্তকার সভার নিজেনের অসারতা স্বীকার করিবার হুইট মূর্ত্তিনতী বাবা বর্ত্তনান। আনি তাঁহানের নাম করিতে চাহি না। বিধসংসারের মধ্যে বাঙালী পুরুলের আদর কেবল আপন অন্তঃপুরের মধ্যে।
দেখানে তিনি কেবলনাত্র প্রত্তনিকামাত্র, সে কথা আনালের উপাসকদের নিক্ট প্রকাশ করিবার প্রেলিকামাত্র, সে কথা আনালের উপাসকদের নিক্ট প্রকাশ করিবার প্রেলিকামাত্র, সে কথা আনালের উপাসকদের নিক্ট প্রকাশ করিবার প্রেলিকামাত্র, সে কথা আনালের উপাসকদের নিক্ট প্রকাশ করিবার প্রেলাজন কি ভাই ? ঐ বে আনালের
মুগ্ধ বিশ্বস্ত ভক্তট আপন হারকুল্লের সমুন্র বিকশিত স্থলের প্রশা;
দোনার থালে সাজাইয়া আনালের চরণতলে আনিয়া উপস্থিত করিবাছে,
ও কোথার ফ্রিরাইয়া নিব ? আনালিগকে দেবসিংহাসনে বসাইয়া ঐ বে
চিন্নব্রত্থারিণী সেবিকাটি আপন নিভ্ত নিত্তা প্রেনের সন্ধালিপটি
লইয়া আনালের এই গৌরবহীন মুপের চতুর্দ্ধিকে অনম্ব অত্তিত্বের

শত সহস্রবার প্রদক্ষিণ করাইয়া আরতি করিতেছে, উহার কাছে যদি খুব উচ্চ হইয়া না বিদয়া রহিলাম, নীরবে পূজা না গ্রহণ করিলাম তবে উহাদেরই বা কোথায় স্থথ আর আমাদেরই বা কোথায় সন্মান! যথন ছোট ছিল তথন মাটির পুতুল লইয়া এম্নিভাবে থেলা করিত যেন তাহার প্রাণ আছে, যথন বড় হইল তথন মানুষপুতুল লইয়া এম্নি ভাবে পূজা করিতে লাগিল যেন তাহার দেবত্ব আছে—তথন যদি কেহ তাহার থেলার পুতুল ভাঙিয়া দিত তবে কি বালিকা কাঁদিত না, এখন যদি কেহ ইহার পূজার পুতুল ভাঙিয়া দের তবে কি রমণী বাথিত হয় না ? যেথানে মহুয়াত্বের যথার্থ গৌরব আছে সেথানে মহুয়াত্বর অভাব সেথানে দেবত্বের আরেজন করিতে পারে, যেথানে মহুয়াত্বর অভাব সেথানে দেবত্বের আরোজন করিতে হয় । পৃথিবীতে কোথাও যাহাদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা নাই তাহারা কি সামাত্ত মানবভাবে স্ক্রীর নিকট সন্মান প্রত্যাশা করিতে পারে ? কিন্তু আমরা যে এক একটি দেবতা, সেইজত্য এমন স্কুল্র স্থকুমার হাদয়গুলি লইয়া অসক্ষেচে আপনার পদ্ধিল চরণের পাদপীঠ নিশ্মাণ করিতে পারিয়াছি।

দীপ্তি কহিলেন, যাহার যথার্থ মহুবাত্ব আছে, সে মান্থর হইয়া দেবতার পূজা গ্রহণ করিতে লজ্জা অন্ধুভব করে এবং যদি পূজা পায় তবে আপনাকে সেই পূজার যোগ্য করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাংলা দেশে দেখা যায়, পুরুষসম্প্রদায় আপন দেবত্ব লইয়া নির্লুজ্জভাবে আক্ষালন করে। যাহার যোগ্যতা যত অন্ধ তাহার আড়ম্বর তত বেনী। আজকাল স্ত্রীদিগকে পতিমাহান্ম্য পতিপূজা শিথাইবার জন্ম পুরুষগণ কায়মনোবাক্যে লাগিয়াছেন। আজকাল নৈবেত্যের পরিমাণ কিঞ্চিৎ কমিয়া আসিতেছে বিলয়া তাঁহাদের আশ্বলা জন্মতেছে। কিন্তু পত্নীদিগকে পূজা করিতে শিখানো অপেক্ষা পতিদিগকে দেবতা হইতে শিখাইলে কাজে লাগিত। পতিদেবপূজা হাস হইতেছে বলিয়া যাহারা আধুনিক স্ত্রীলোকদিগকে

পরিহাদ করেন, তাঁহাদের যদি লেশমাত্র রদবোধ থাকিত তবে দে বিজ্ঞপ ফিরিয়া আদিয়া তাঁহাদের নিজেকে বিদ্ধ করিত। হায় হায়, বাঙালীর মেয়ে পূর্বজন্মে কত পুণাই করিয়াছিল তাই এমন দেবলোকে আদিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিবা দেবতার শ্রী। কিবা দেবতার মাহান্মা।

প্রোত্ধিনীর পক্ষে ক্রমে অস্থ হইয়া আসিল। তিনি মাথা নাড়িয়া গন্তীরভাবে বলিলেন—তোমরা উত্তরোত্তর স্থ্র এম্নি নিথাদে চড়াইতেছ যে, আমাদের স্তবগানের মধ্যে যে মাধুর্যটুকু ছিল তাহা ক্রমেই চলিয়া যাইতেছে। এ কথা যদি বা সত্য হয় যে, আমরা তোমাদের যতটা বাড়াই তোমরা তাহার যোগ্য নহ, তোমরাও কি আমাদিগকে অযথারূপে বাড়াইয়া তুলিতেছ না? তোমরা যদি দেবতা না হও, আমরাও দেবী নহি। আমরা যদি উভয়েই আপোষের দেবদেবী হই, তবে আর ঝগড়া করিবার প্রয়োজন কি ? তা'ছাড়া আমাদের ত সকল গুণ নাই—হ্বদ্ধন্মাহাত্ম্যে যদি আমরা শ্রেষ্ঠ হই, মনোমাহাত্ম্যে ত তোমরা বড়।

আমি কহিলাম—মধুর কণ্ঠন্বরে এই মিশ্ব কণাগুলি বলিয়া তুমি বড় ভাল করিলে, নতুবা দীপ্তির বাক্যবাণবর্ষণের পর সত্যকণা বলা হুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। দেবি, তোমরা কেবল কবিতার মধ্যে দেবী, মন্দিরের মধ্যে আমরা দেবতা। দেবতার ভোগ যাহা কিছু সে আমাদের, আর তোমাদের জন্য কেবল মন্দুমংহিতা হইতে হুইখানি কিছা আড়াইখানি মাত্র মন্ত্র আছে। তোমরা আমাদের এমনি দেবতা যে, তোমরা যে স্থেম্বাস্থ্যসম্পদের অধিকারী এ কথা মুখে উচ্চারণ করিলে হাস্থাম্পদ হইতে হয়। সমগ্র পৃথিবী আমাদের, অবশিষ্ট্র-ভাগ তোমাদের; আহারের বেলা আমরা, উচ্ছিষ্টের বেলা তোমরা। প্রকৃতির শোভা, মুক্ত বায়ু, স্বাস্থ্যকর ভ্রমণ আমাদের এবং হুল্ভ মানবজন্ম ধারণ করিয়া কেবল গৃহের কোণ, রোগের শ্যা এবং স্বাতারনের প্রাস্ত তোমাদের ! আমরা দেবতা হইয়া সমস্ত পদদেবা পাই

এবং তোমরা দেবী হইয়া সমস্ত পদপীড়ন সহ কর—প্রণিধান করিয়া দেখিলে এ তুই দেবত্বের মধ্যে প্রভেদ লক্ষিত হুইবে।

সমীরণ কহিলেন, বঙ্গসাহিত্যে স্ত্রীচরিত্রের প্রাধান্ত, তাহার কারণ, বঙ্গসমাজে স্ত্রীলোকের প্রাধান্ত।

আমি কহিলাম, বঙ্গদেশে পুরুষের কোন কাজ নাই। এদেশে গার্হস্য ছাড়া আর কিছু নাই, সেই গৃহগঠন এবং গৃহবিচ্ছেদ স্ত্রীলোকেই করিয়া থাকে। আমাদের দেশে ভাল মন্দ সমস্ত শক্তি স্ত্রীলোকের হাতে: আমাদের রমণীরা দেই শক্তি চিরকাল চালনা করিয়া আসিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র ছিপ্ছিপে তক্তকে ষ্টামনৌকা যেমন বৃহৎ বোঝাইভরা গাধাবোটটাকে স্রোতের অমুকুলে ও প্রতিকৃলে টানিয়া শইয়া চলে, তেমনি আমাদের দেশের গৃহিণী, লোকলোকিকতা আয়ীয় কুটম্বিতাপরিপূর্ণ বৃহৎসংসার এবং স্বামী নামক একটি চলংশক্তিরহিত অনাবশ্রক বোঝা পশ্চাতে টানিয়া লইয়া আদিয়াছে। অন্তদেশে প্রক্ষেরা সন্ধি বিগ্ৰহ রাজ্যচালনা প্রভৃতি বড় বড় পুরুষোচিত কার্য্যে বহুকাল ব্যাপত থাকিয়া নারীদের হইতে স্বতন্ত্র একটি প্রকৃতি গঠিত করিয়া তোলে। আমাদের দেশে পুরুষেরা গৃহপালিত, মাতৃলালিত, পত্নীচালিত। কোন বৃহৎভাব, বৃহৎকার্য্য, বৃহৎক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদের জীবনের বিকাশ হয় নাই: অথচ স্বাধীনতার পীড়ন, দাসত্বের হীনতা, তুর্বলতার লাঞ্চনা তাহাদিগকে নতশিরে সহা করিতে হইয়াছে। তাহাদিগকে পুরুষের কোন কর্ত্তব্য করিতে হয় নাই এবং কাপুরুষের সমস্ত অপমান বহিতে ছইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে স্ত্রীলোককে কথনো বাহিরে গিয়া কর্ত্তকা খুঁজিতে হয় না. তরুশাথায় ফলপুপৌর মত কর্ত্তব্য তাহার হাতে আপনি আদিয়া উপস্থিত হয়। সে যথনি ভাল বাসিতে আরম্ভ করে, তথনি তাহার কর্ত্তব্য আরম্ভ হয়: তথনি তাহার চিম্বা, বিবেচনা, যুক্তি, কার্যা, তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি সঞ্চাগ হইয়া উঠে; তাহার সমস্ত চরিত্র

উদ্ভিদ্ন হইয়া উঠিতে থাকে। বাহিরের কোন রাষ্ট্রবিপ্লব তাহার কার্য্যের ব্যাঘাত করে না, তাহার গৌরবের ব্লাস করে না, জাতীয় অধীনতার মধ্যেও তাহার তেজ রক্ষিত হয়।

শ্রোত্রবিনীর দিকে ফিরিয়া কহিলাম, আজ আমরা একটি নৃতন শিক্ষা এবং বিদেশী ইতিহাস হইতে পুরুষকারের নৃতন আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া বাহিরের কর্মক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্ধ ভিজা কাৰ্চ জলে না, মরিচা-ধরা চাকা চলেনা: যত জলে তাহার চেয়ে ধোঁয়া বেশী হয়, যত চলে তার চেয়ে শব্দ বেশী করে। আমরা চিরদিন অকর্মণ্যভাবে কেবল দলাদলি, কানাকানি করিয়াছি, তোমরা চিরকাল তোমাদের কাজ করিয়া আদিয়াছ। এইজন্ম চরিত্র বলিয়া তোমা**দের** একটা নিজের জিনিষ আছে, একটা পাত্র আছে। নিজের জিনিষ না থাকিলে পরের জিনিষ গ্রহণ করা যায় না, এবং গ্রহণ করিয়া আপনার করা যায় না। এইজন্ম এখনো আমাদের ভার তোমাদিগকে লইতে হইবে। আমাদিগকে কার্য্যে নিয়োগ করিতে, আমাদের বাহাড়ম্বর দুর করিতে, আমাদের আতিশ্যা হাদ করিতে, আমাদের মিথা দর্প চূর্ণ করিতে, আমাদের বিশ্বাস সজীব রাখিতে এবং চতুম্পার্শ্ববর্ত্তী দেশকালের সহিত আমাদের সামঞ্জন্যসাধন করাইলা দিতে হইবে। এক কথায়, দেশের সমুদায় গাধাবোটগুলিকে এখনো তোমাদের জিম্মায় শইতে হইবে। ইহারা একটু একটু বাক্যবায়ুর পাল উভাইতে শিথিয়াছে বলিয়া যে মন্ত হইয়াছে তাহা মনে করিয়ো না—ইহাদের মধ্যে একটা আত্মশক্তি, একটা আত্মসন্মান, একটা স্থানিয়মিত তেজের আবিশ্রক। গলায় সাহেবী "টাই" এবং পর্চে সাহেবের থাবড়া আমাদের পক্ষে সমানকর নহে, কথনো স্থমিষ্ট কথনো তীব্রকণ্ঠে এই শিক্ষা তোমরানা দিলে আর উপায় দেখি না। এই পোষা পশুর शनात हक्टरक शिकना का का वा भाष वा देश हो ते मीर्च कर्नि धतिया ভন্মধ্যে এই মন্ত্রটি প্রবেশ করাইরা দাও বে, অন্ধব্যঞ্জন যেমন আহার করিবার পক্ষেই পবিত্র কিন্তু কপালে মাথায় লেপিয়া অন্নশালী বলিয়া পরিচয় দিবার পক্ষে অপবিত্র, শিক্ষা তেমনি গায়ে মাথায় মাথি-বার নহে, জীর্ণ করিয়া মনের উন্নতিসাধন করিবার এবং কাজে খাটাইবার।

স্রোতস্থিনী আর কিছু না বলিয়া সক্তজ্ঞ মেহদৃষ্টির দ্বারা আমার ললাট স্পর্শ করিয়া গৃহকার্য্যে চলিয়া গেল।

#### পল্লিগ্রামে।

এখন ভাত্তমাসে চতুর্দ্দিক জলমগ্ন – কেবল ধান্তক্ষেত্রের মাথাগুলি অল্লই জাগিয়া আছে। বহুদ্রে দূরে এক একথানি তক্কবেষ্টিত গ্রাম উচ্চভূমিতে দ্বাপের মত দেখা যাইতেছে।

এখানকার মাত্রযগুলি এমনি অন্তরক্ত ভক্তস্বভাব এমনি সরল বিশ্বাসপরায়ণ যে, মনে হয় আডাম ও ইভ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পূর্ব্বেই
ইহাদের বংশের আদিপুরুষকে জন্মদান করিয়াছিলেন। সেইজন্ম সয়তান যদি ইহাদের ঘরে আদিয়া প্রবেশ করে তাহাকেও ইহারা শিশুর
মত বিশ্বাস করে এবং মান্ম অতিথির মত নিজের আহারের অংশ দিয়া
সেবা করিয়া থাকে।

এই মাহ্যবগুলির রিশ্ব হৃদয়াশ্রমে যথন বাস করিতেছি এমন
সময়ে আমাদের পঞ্চভূত-সভার কোন একটি সভ্য আমাকে কতকগুলি
থবরের কাগজের টুক্রা কাটিয়া পাঠাইয়া দিলেন। পৃথিবী যে ঘুরিতেছে
স্থির হইয়া নাই তাহাই অরণ করাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি
লগুন হইতে প্যারিদ হইতে গুটিকতক সংবাদের ঘুর্ণাবাতাস সংগ্রহ করিয়া
ভাকবোগে এই জলনিময় শ্রামন্থকোমল ধান্তক্ষেত্রের মধ্যে পাঠাইয়া
স্থিবিচন।

এক প্রকার ভাগই করিয়াছেন। কাগজগুলি পড়িরা আমার অনেক কথা মনে উদয় হইল, যাহা কলিকাতায় থাকিলে আমার ভালরূপ হৃদয়ূলম হুইত না।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, এখানকার এই যে সমস্ত নিরক্ষর নির্বোধ
চাবাভ্ষার দল—থিওরিতে আমি ইহাদিগকে অসভ্য বর্ধর বলিয়া অবজ্ঞা
করি, কিন্তু কাছে আসিয়া প্রকৃতপক্ষে আমি ইহাদিগকে আত্মীয়ের মত
ভালবাসি, এবং ইহাও দেখিয়াছি আমার অন্তঃকরণ গোপনে ইহাদের
প্রতি একটি শ্রনা প্রকাশ করে।

কিন্ধ লণ্ডন প্যারিদের সহিত তুলনা করিলে ইহারা কোথায় গিয়া পড়ে! কোথায় সে শিল্প, কোথায় সে সাহিত্য, কোথায় সে রাজনীতি! দেশের জন্ম প্রাণ দেওয়া দ্রে থাক দেশ কাহাকে বলে তাহাও ইহারা জানেনা।

এ সমস্ত কথা সম্পূর্ণরূপে পর্যালোচনা করিয়াও আমার মনের মধ্যে একটি দৈববাণী ধ্বনিত হইতে লাগিল—তবু এই নির্ব্বোধ সরল মান্ত্রয়গুলি কেবল ভালবাসা নহে, শ্রনার যোগ্য।

কেম আমি ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করি তাই ভাবিরা দেখিতেছিলাম।
দেখিলাম ইহাদের মধ্যে যে একটি সরল বিখাসের ভাব আছে তাহা
অত্যন্ত বহুমূল্য। এমন কি তাহাই মন্থ্যুত্বের চিরসাধনার ধন। যদি
মনের ভিতরকার কথা খুলিরা বলিতে হয় তবে এ কথা স্বীকার করিব
আমার কাছে তাহা অপেক্ষা মনোহর আর কিছু নাই।

সেই সরলতাটুকু চলিয়া গেলে সভ্যতার সমস্ত সৌন্দর্য্যটুকু চলিয়া যায়। কারণ স্বাস্থ্য চলিয়া যায়। সরলতাই মহুষ্য-প্রকৃতির স্বাস্থ্য।

যত টুকু আহার করা বার তত টুকু পরিপাক হইলে শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা হর। মদলা দেওরা ঘতপক স্থাত চর্কাচোষ্যলেই পদার্থকে স্বাস্থ্য বলেনা। সমস্ত জ্ঞান ও বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ পরিপাক করিয়া স্বভাবের সহিত একীভূত করিয়া লওয়ার অবস্থাকেই বলে সর্লতা, তাহাই মানসিক স্বাস্থা। বিবিধ জ্ঞান ও বিচিত্র মতামতকে মনের স্বাস্থ্য বলে না।

এখানকার এই নির্কোধ গ্রাম্য লোকেরা যে সকল জ্ঞান ও বিধাস
লইয়া সংসার্থাত্রা নির্কাহ করে সে সমস্তই ইহাদের প্রকৃতির সহিত এক
হইয়া মিশিয়া গেছে। যেমন নিঃখাসপ্রধাস রক্তচলাচল আমাদের হাতে
নাই তেমনি এ সমস্ত মতামত রাখা না রাখা তাহাদের হাতে নাই।
তাহারা যাহা কিছু জানে যাহা কিছু বিধাস করে নিতাস্তই সহজে জানে
ও সহজে বিধাস করে। সেই জন্ম তাহাদের জ্ঞানের সহিত বিধাসের
সহিত কাজের সহিত মাম্বয়ের সহিত এক হইয়া গিয়াছে।

একটা উদাহরণ দিই। অতিথি ঘরে আদিলে ইহারা তাহাকে কিছুতেই ফিরায় না। আস্তরিক ভক্তির সহিত অক্ষুগ্ন মনে তাহার সেবা করে। সে জন্ম কোন কতিকে ক্ষতি কোন ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া তাহাদের মনে উদয় হয় না। আমিও আতিথাকে কিয়ৎপরিমাণে ধর্ম বলিয়া জানি কিন্তু তাহাও জ্ঞানে জানি বিধাসে জানি না। অতিথি দেখিবামাত্র আমার সমস্ত চিত্তর্ত্তি তৎক্ষণাৎ তৎপর হইয়া আতিথ্যের দিকে ধাবমান হয় না। মনের মধ্যে নানারূপ তর্ক ও বিচার করিয়া থাকি। এ সম্বন্ধে কোন বিধাস আমার প্রকৃতির সহিত এক ইইয়া যায় নাই।

কিন্তু স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে অবিচ্ছেত্ব ঐক্যই মহুষ্যথের চরম লক্ষা। নিম্নতম জীবশ্রেশীর মধ্যে দেখা যায় তাহাদের অঙ্গপ্রতাঙ্গ-ছেদন করিলেও, তাহাদিগকে ছই চারি অংশে বিভক্ত করিলেও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, কিন্তু জীবগণ যতই উন্নতিলাভ করিয়াছে ততই তাহাদের অঙ্গপ্রতাঙ্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে।

মানবস্বভাবের মধ্যেও জ্ঞান বিশ্বাস ও কার্য্যের বিচ্ছিন্নতা উন্নতির নিম্পর্যান্ত্রগত। তিনের মধ্যে অভেদ সংযোগই চরম উন্নতি। কিন্ধ বেথানে জ্ঞান বিশ্বাস কার্য্যের বৈচিত্র্য নাই সেথানে এই ঐক্য 
অপেক্ষাকৃত স্থলভ। ফুলের পক্ষে স্থলর হওয়া যত সহজ জীবলরীরের 
পক্ষে তত নহে। জীবদেহের বিবিধ কার্য্যোপবোগী বিচিত্র অঙ্গপ্রতাজসমাবেশের মধ্যে তেমন নিখুঁৎ সম্পূর্ণতা বড় ছর্লভ। জন্ধদের অপেক্ষা মাম্ববের মধ্যে সম্পূর্ণতা আরো ছর্লভ। মানসিক প্রকৃতি সম্বন্ধেও এ কথা থাটে।

আমার এই কুজ গ্রামের চাষাদের প্রকৃতির মধ্যে যে একটি ঐক্য দেখা যার তাহার মধ্যে বৃহত্ব জটিলতা কিছুই নাই। এই ধরাপ্রাস্তে ধান্তক্ষেত্রর মধ্যে সামান্ত শুটিকতক অভাব মোচন করিয়া জীবনধারণ করিতে অধিক দর্শন বিজ্ঞান সমাজতত্বের প্রয়োজন হয় না। যে শুটিকয়েক আদিম পরিবার-নীতি গ্রাম-নীতি এবং প্রজানীতির আবশুক, সে কয়েকটি অতি সহজেই মান্থবের জীবনের সহিত মিশিয়া অথপ্ত জীবন্তভাব ধারণ করিতে পারে।

তবু ক্ষুত্র হইলেও ইহার মধ্যে যে একটি সৌন্দর্য্য আছে তাহা চিত্তকে আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারে না, এবং এই সৌন্দর্যটুকু অশিক্ষিত ক্ষুত্র প্রামের মধ্য হইতে পদ্মের ভায় উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়া সমস্ত গর্কিত সভ্যসমাজকে একটি আদর্শ দেথাইতেছে। সেই জভ্ত লণ্ডন প্যারিসের তুমুল সভ্যতা-কোলাহল দূর হইতে সংবাদপত্রযোগে কাণে আসিন্না বাজিলেও আমার গ্রামটি আমার হৃদয়ের মধ্যে অভ প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।

আমার নানাচিস্তাবিক্ষিপ্ত চিত্তের কাছে এই ছোট পল্লিটি তানপুরের সরল স্থরের মত একটি নিত্য আদর্শ উপস্থিত করিয়াছে। সে বলিতেছে আমি মহৎ নহি বিশ্বয়জনক নহি, কিন্তু আমি ছোটর মধ্যে সম্পূর্ণ স্থতরাং অন্ত সমস্ত অভাব সম্বেও আমার বে একটি মাধুর্যা আছে তাহ। স্বীকার করিতেই হইবে। আমি ছোট বলিয়া তুচ্ছ কিন্তু সম্পূর্ণ বলিয়া স্থন্দর এবং এই সৌন্দর্যা তোমাদের জীবনের আদর্শ।

অনেকে আমার কথার হাস্ত সম্বরণ করিতে পারিবেন না কিন্ত তবু
আমার বলা উচিত এই মৃত চাষাদের স্থযনাহীন মুখের মধ্যে আমি একটি
সৌন্দর্যা অন্তত্য করি যাহা রমণীর সৌন্দর্য্যের মত। আমি নিজেই
তাহাতে বিশ্বিত হইয়াছি এবং চিন্তা করিয়াছি এ সৌন্দর্য্য কিসের।
আমার মনে তাহার একটা উত্তরও উদর হইয়াছে।

যাহার প্রকৃতি কোন একটি বিশেষ স্থায়ী ভাবকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহার মুথে সেই ভাব ক্রমশঃ একটি স্থায়ী লাবণ্য অঙ্কিত করিয়া দেয়।

আমার এই গ্রাম্য লোকসকল জন্মাবধি কতকগুলি স্থিরভাবের প্রতি স্থির দৃষ্টি বন্ধ করিয়া রাথিয়াছে, দেই কারণে দেই ভাবগুলি ইহাদের দৃষ্টিতে আপনাকে অক্ষিত করিয়া দিবার স্থণীর্ঘ অবসর পাইয়াছে। সেই জন্ম ইহাদের দৃষ্টিতে একটি সকরুণ ধৈর্য্য ইহাদের মুথে একটি নির্ভর-প্রায়ণ বৎসলভাব স্থিররূপে প্রকাশ পাইতেছে।

যাহারা সকল বিশ্বাসকেই প্রশ্ন করে এবং নানা বিপরীত ভাবকে
পরথ করিয়া দেখে তাহাদের মুথে একটা বুদ্ধির তীব্রতা এবং সন্ধানপরতার
পটুত্ব প্রকাশ পায় কিন্তু ভাবের গভীর মিশ্ব সৌন্দর্য্য হইতে সে অনেক
তফাৎ।

আমি যে কুদ্র নদীটিতে নৌকা লইয়া আছি ইহাতে স্রোত নাই বলিলেও হয়, সেই জন্ম এই নদী কুমুদে কহলারে পদ্মে শৈবালে সমাচ্ছয় হইয়া আছে। সেইরূপ একটা স্থায়িত্বের অবলম্বন না পাইলে ভাব-সৌন্দর্য্যও গভীরভাবে বন্ধমূল হইয়া আপনাকে বিকশিত করিবার অবসর পায় না।

প্রাচীন যুরোপ নব্য আমেরিকার প্রধান অভাব অন্নভব করে সেই ভাবের। তাহার ঔজ্জ্বন্য আছে, চাঞ্চন্য আছে, কাঠিন্য আছে কিছ ভাবের গভীরতা নাই। সে বড়ই বেশিমাত্রায় নুতন, তাহাতে ভাব জন্মাইবার সময় পায় নাই। এখনো সে সভ্যতা মাস্থবের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়া মাস্থবের হৃদয়ের হায়া অন্ধরঞ্জিত হইয়া উঠে নাই। প্রাচীন মূরোপের ছিদ্রে ছিদ্রে কোণে কোণে অনেক শ্রামল পুরাতন ভাব অক্রেত হইয়া তাহাকে বিচিত্র লাবণ্যে মণ্ডিত করিয়াছে, অ্যামেরিকার সেই লাবণ্যটি নাই। বহুস্থতি জনপ্রবাদ বিশ্বাস ও সংস্কারের হারা এখনো তাহাতে মানব জীবনের রঙ ধরিয়া বায় নাই।

আমার এই চাধাদের মুথে অন্তর্প্রতির সেই রঙ ধরিয়া গেছে। সারল্যের সেই পুরাতন শ্রীটুকু সকলকে দেখাইবার জন্ত আমার বড় একটি আকাজ্জা হইতেছে। কিন্তু সেই খ্রী এতই স্কুনার যে, কেছ যদি বলেন দেখিলাম না এবং কেহ যদি হাস্ত করেন তবে তাহা নির্দেশ করিয়া দেওয়া আমার ক্ষমতার অতীত।

এই থবরের কাগজের টুক্রাগুলা পড়িতেছি আর আমার মনে হই-তেছে, যে, বাইবেলে লেখা আছে, যে নম সেই পৃথিবীর অধিকার প্রাপ্ত হইবে। আমি যে নমতাটুকু এখানে দেখিতেছি ইহার একটি স্বর্গীর অধিকার আছে। পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের অপেক্ষা নম আর কিছু নাই— দে বলের দ্বারা কোন কাজ করিতে চার না—একসময় পৃথিবী তাহারই হইবে। এই যে গ্রামবাসিনী স্থন্দরী সরলতা আজ একটি নগরবাসী নবসভ্যতার পোয়াপুত্রের মন অতর্কিতভাবে হরণ করিয়া লইতেছে এককালে সে এই সমস্ত সভ্যতার রাজরাণী হইয়া বিদ্যেব। এখনো হয় ত তার অনেক বিলম্ব আছে কিন্তু অবশেষে সভ্যতা সরলতার সহিত যদি সাম্বিলিত না হয় তবে সে আপনার পরিপূর্ণতার আদর্শ হইতে এই হইবে।

পূর্ব্বেই বলিগ্নাছি, স্থায়িত্বের উপর ভাবদৌন্দর্য্যের নির্ভব। পুরাতন স্মৃতির যে দৌন্দর্য্য তাহা কেবল অপ্রাণ্যতা নিবন্ধন নহে; হাদয় বছকাল তাহার উপর বাস করিতে পায় বলিয়া সহস্র সজীব কল্পনাস্থ্য প্রসারিত করিয়া তাহাকে আপনার সহিত একীকৃত করিতে পারে, সেই কারণেই তাহার মাধুর্য। পুরাতন গৃহ, পুরাতন দেবমন্দিরের প্রধান সৌন্দর্ব্যের কারণ এই বে, বহুকালের স্থারিম্ববশতঃ তাহারা মানুষের সহিত অত্যস্ত সংযুক্ত হইয়া গেছে, তাহারা অবিশ্রাম মানবহৃদয়ের সংস্রবে সর্বাংশে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে — সমাজের সহিত তাহাদের সর্ব্যপ্রকার বিচ্ছেদ দুর হইয়া তাহারা সমাজের অঙ্গ হইয়া গেছে, এই ঐকেটই তাহাদের সৌন্দর্যা। মানবসমাজে স্ত্রীলোক সর্ব্বাপেকা পুরাতন; পুরুষ নানা কার্য্য নানা অবস্থা নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে সর্বাদাই চঞ্চলভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে; স্ত্রীলোক স্থায়ীভাবে কেবলি জননী এবং পত্মীরূপে বিরাজ করিতেছে, কোন বিপ্লবেই তাহাকে বিক্ষিপ্ত করে নাই; এই জন্ম সমাজের মর্ম্মের মধ্যে নারী এমন স্ক্রেররপে সংহতরূপে মিশ্রিত হইয়া গেছে; কেবল তাহাই নহে, সেই জন্ম সে তাহার ভাবের সহিত কাজের সহিত শক্তির সহিত সবস্ত্রক এমন সম্পূর্ণ এক হইয়া গেছে— এই তর্ল ভ সর্ব্যাস্টন ঐক্যলাভ করিবার জন্য তাহার দীর্ঘ অবসর ছিল।

সেইরপ যথন দীর্ঘকালের স্থায়িত্ব আশ্রয় করিয়া তর্ক যুক্তি জ্ঞান ক্রমশঃ সংস্কারে বিশ্বাসে আসিয়া পরিণত হয় তথনই তাহার সৌন্দর্য্য ফুটিতে থাকে। তথন সে স্থির হইয়া দাঁছায় এবং ভিতরে যে সকল জীবনের বীজ থাকে সেইগুলি মান্ত্র্যের বহুদিনের আনন্দালোকে ও অশ্রু-জ্ঞাবর্ধণে অন্ধুরিত হইয়া তাহাকে আছের করিয়া ফেলে।

যুরোপে সম্প্রতি যে এক নবসভাতার যুগ আবিভূতি হইয়াছে এ

যুগে জনাগতই নব নব জ্ঞান বিজ্ঞান মতামত স্তৃপাকার হইয়া উঠিয়াছে;

যন্ত্র উপকরণসামগ্রীতে একেবারে স্থানাভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অবিশ্রাম চাঞ্চল্যে কিছুই পুরাতন হইতে পাইতেছে না।

কিন্তু,দেখিতেছি এই সমস্ত আন্নোজনের মধ্যে মানবহাদয় কেবলই ক্রন্যুন করিতেছে।

তাছার কারণ মানবহৃদয় যতক্ষণ এই বিপুল সভ্যতান্ত পের মধ্যে

একটি স্থানর ঐক্য স্থাপন করিতে না পারিবে ততক্ষণ কথনই ইহার মধ্যে আরামে বরকরা পাতিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। ততক্ষণ দে কেবল অন্তির অশাস্ত হইয়া বেড়াইবে। আর সমস্তই জড়' হইরাছে, কেবল এখনো স্থায়ী সৌন্ধ্যা, এখনো নবসভ্যতার রাজলন্দ্যী আসিয়া দিছোন নাই। জ্ঞান বিশ্বাস ও কার্য্য পরম্পরকে কেবলি পীড়ন করিত্তিছে—ঐক্যলাভের জন্ম নহে, জয়লাভের জন্ম পরম্পরের মধ্যে সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছে।

কেবল যে প্রাচীন স্মৃতির মধ্যে দৌন্দর্য্য তাহা নহে, নবীন আশার মধ্যেও সৌন্দর্য্য, কিন্তু তুর্ভাগ্যক্রমে য়ুরোপের নূতন সভ্যতার মধ্যে এখনো আশার সঞ্চার হয় নাই। বুদ্ধ য়ুরোপ অনেকবার অনেক আশায় প্রতারিত হইরাছে: যে সকল উপায়ের উপর তাহার বড় বিশ্বাস ছিল সে সমস্ত একে একে বার্থ হইতে দেখিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবকে একটা বুহৎ চেষ্টার বুথা পরিণাম বলিয়া অনেকে মনে করে। এক সময় লোকে মনে করিরাছিল আপামর সাধারণকে ভোট দিতে দিলেই পৃথিবীর অধি-কাংশ অমঙ্গল দুর হইবে—এখন সকলে ভোট দিতেছে অথচ অধিকাংশ অমঙ্গল বিদায় লইবার জন্ম কোনরূপ ব্যস্ততা দেখাইতেছে না। কথনো বা লোকে আশা করিয়াছিল ষ্টেটের দারা মাত্র্যের দকল হর্দ্ধশা মোচন ছইতে পারে, এখন আবার পণ্ডিতেরা আশস্কা করিতেছেন ষ্টেটের দারা হৃদ্দশা মোচনের চেষ্টা করিলে হিতে বিপরীত হইবারই সম্ভাবনা। কয়লার থনি কাপড়ের কল এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপর কাহারও কাহারও কিছু কিছ বিশ্বাস হয় কিন্তু তাহাতেও দ্বিধা ঘোচে না; অনেক বড় বড় লোক বলিতেছেন কলের দ্বারা মাত্র্যের পূর্ণতা সাধন হয় না। আধুনিক য়ুরোপ বলে, আশা করিয়ো না, বিশ্বাস করিয়ো না, কেবল পরীক্ষা কর। নবীনা সভ্যতা যেন এক বৃদ্ধ পতিকে বিবাহ করিয়াছে, তাহার সমৃদ্ধি আছে কিন্তু যৌবন নাই, সে আপনার সহস্র পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার দারা জীর্ণ। উভয়ের মধ্যে ভালরূপ প্রণয় হইতেছে না—গৃহের মধ্যে কেবল অসাজি।

এই সমন্ত আলোচনা করিন্ধা আমি এই পন্নীর ক্ষুদ্র সম্পূর্ণতার সৌন্দর্য্য বিশুণ আনন্দে সম্ভোগ করিতেছি।

তাই বলিয়া আমি এমন অন্ধ নহি, যে, যুরোপীয় সভ্যতার মর্যাদার বৃথি না। প্রভেদের মধ্যে ঐক্যই ঐক্যের পূর্ণ আদর্শ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই সৌলর্ঘ্যের প্রধান কারণ। সম্প্রতি যুরোপে সেই প্রভেদের যুগ পড়িয়ছে, তাই বিচ্ছেদ বৈষম্য। যথন ঐক্যের যুগ আদিবে তথন এই বৃহৎ স্তৃপের মধ্যে অনেক ঝরিয়া গিয়া পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া একখানি সমগ্র স্থান্দর মধ্যে অনেক ঝরিয়া গিয়া পরিপানের মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়া সম্বন্ধভাবে থাকার মধ্যে একটি শাস্তি সৌলর্ঘ্য ও নির্ভয়তা আছে সন্দেই নাই—আর, যাহারা মন্ত্র্যাপ্তান্থিল বিস্তারের দিকে লইয়া যায় তাহারা অনেক অশান্তি অনেক বিদ্ধানিদ সহ্ব করে, বিপ্লবের রণক্ষেত্রের মধ্যে তাহানিগকে অপ্রাপ্ত সংগ্রাম করিতে হয় কিছে তাহারাই পৃথিবীর মধ্যে বার এবং তাহারা যুদ্দে পতিত হইলেও অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে। এই বার্যা এবং সৌলর্খ্যের মিলনেই যথার্থ সম্পূর্ণতা। উভয়ের বিচ্ছেদে অর্ক্সভাতা।

আনি এই পল্লীপ্রান্তে বসিয়া আমার সাদাসিধা তানপুরার চারটি তারের গুটিচারেক স্থনর স্থবসন্মিশ্রণের সহিত মিলাইয়া মুরোপীয় সভ্যতাকে বলিতেছি, তোমার স্থব এখনো ঠিক মিলিল না এবং তানপুরাটিকেও বলিতে হয় তোমার ঐ গুটিকয়েক স্থরের পুনঃ পুনঃ ঝল্লার-কেও পরিপূর্ণ সঙ্গীত জ্ঞান করিয়া সন্ধ্রষ্ট হওয়া য়য় না। বরঞ্চ আজিকার ঐ বিচিত্র বিশুখল স্বরসমষ্টি কাল প্রতিভার প্রভাবে মহা সঙ্গীতে পরিপত্ত হয়া উঠিতে পারে, কিন্তু হায়, তোমার ঐ কয়েকটি তারের মধ্যে হইতে মহৎ মুব্রিমান সঙ্গীত বাহির করা হয়োধাঃ!

## মন্তুষ্য ৷

স্রোত্থিনী প্রাতঃকালে আমার বৃহৎ থাতাট হাতে করিয়া আনিয়া কহিল—এ সব তুমি কি লিথিয়াছ ? আমি যে সকল কথা ক্মিনকালে বলি নাই তুমি আমার মুখে কেন বসাইয়াছ ?

আমি কহিলাম, তাহাতে দোষ কি হইয়াছে ?

শ্রোত্থিনী কহিল—এমন করিয়া আমি কথনও কথা কহি না এবং কহিতে পারি না। যদি তুমি আমার মুখে এমন কথা দিতে, যাহা আমি বিল বা না বলি আমার পক্ষে বলা সম্ভব, তাহা হইলে আমি এমন লজ্জিত হইতাম না। কিন্তু এ বেন তুমি একথানা বই লিথিয়া আমার নামে চালাইতেছ।

আমি কহিলাম—তুমি আমাদের কাছে কতটা বলিয়াছ তাহা তুমি কি করিয়া বুঝিবে ? তুমি যতটা বল, তাহার সহিত, তোমাকে যতটা জানি ছই মিশিয়া অনেকথানি হইয়া উঠে। তোমার সমস্ত জীবনের বারা তোমার কথাগুলি ভরিয়া উঠে। তোমার সেই অব্যক্ত উহু কথাগুলিত বাদ দিতে পারি না।

স্রোতিম্বনী চূপ করিয়া রহিল। জানি না, বৃঝিল কি না বৃঝিল। বোধ হয় বৃঝিল, কিন্তু তথাপি আবার কহিলাম—তৃমি জীবন্ত বর্ত্তমান, প্রতিক্ষণে নব নব ভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিতেছ—তৃমি যে আছ, তৃমি যে সতা, তৃমি যে স্থানর, এ বিশ্বাস উদ্রেক করিবার জন্ত তোমাকে কোন চেষ্টাই করিতে হইতেছে না—কিন্তু লেথার সেই প্রথম সত্যটুকু প্রমাধ করিবার জন্ত অনেক উপায় অবলম্বন এবং অনেক বাক্য ব্যয় করিতে হয়। নতুবা প্রত্যক্ষের সহিত অপ্রভাক্ষ সমকক্ষতা রক্ষা করিতে পারিবে কেন । তৃমি যে মনে করিতেছ আমি তোমাকে বেশি বলাইয়াছি তাহা ঠিক নহে —আমি বরং তোমাকে সংক্ষেপ করিয়া লইয়াছি—তোমার লক্ষ লক্ষ

কথা, লক্ষ লক্ষ কাজ, চিরবিচিত্র আকারইঙ্গিতের কেবল মাত্র সারসংগ্রহ করিয়া লইতে হইরাছে। নহিলে তুমি যে কথাটি আমার কাছে বলিয়াছ ঠিক দেই কথাটি আমি আর কাহারো কর্ণগোচর করাইতে পারিতাম না, লোকে ঢের কম শুনিত এবং ভুল শুনিত।

স্রোত্থিনী দক্ষিণ পার্শ্বে ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া একটা বহি খুলিয়া তাহার পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে কহিল—তুমি আমাকে স্নেহ কর বলিয়া আমাকে যতথানি দেখ আমিত বাস্তবিক ততথানি নহি।

আমি কহিলাম—আমার কি এত স্নেহ আছে যে, তুমি বাস্তবিক যতথানি আমি তোমাকে ততথানি দেখিতে পাইব ? একটি মান্তবের সমস্ত কে ইয়ত্তা করিতে পারে, ঈশ্বরের মত কাহার স্নেহ!

ক্ষিতি ত একবারে অস্থির হইয়া উঠিল, কহিল—এ আবার তুমি কি কথা তুলিলে? স্রোত্সিনী তোমাকে এক ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাদা করিলেন, তুমি আর একভাবে তাহার উত্তর দিলে।

আমি কহিলাম, জানি। কিন্তু কথাবার্তীয় এমন অসংলগ্ন উত্তর প্রত্যুত্তর হইরা থাকে। মন এমন একপ্রকার দাহ্য পদার্থ বে, ঠিক যেখানে প্রশ্নকুলিঙ্গ পড়িল সেথানে কিছু না হইরা হয় ত দশ হাত দ্বে আর এক জারগায় দপ্ করিয়া জলিয়া উঠে। নির্কাচিত কমিটিতে বাহিরের লোকের প্রবেশ নিষেধ, কিন্তু বৃহৎ উৎসবের স্থলে যে আসে তাহাকেই ডাকিয়া বসানো যায় —আমাদের কথোপকথনসভা সেই উৎসবসভা; সেথানে যদি একটা অসংলগ্ন কথা অনাহ্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, র্তুবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে আস্থন মশায় বস্থন বলিয়া আহ্বান করিয়া হাস্তন্থ তাহার পরিচয় না লইলে উৎসবের উদারতা দ্ব হয়।

ক্ষিতি কহিল, ঘাট হইরাছে, তবে তাই কর, কি বলিতেছিলে বল। ক উচ্চারণমাত্র ক্লফকে শ্বরণ করিয়া প্রহলাদ কাঁদিয়া উঠে, তাহার আর বর্ণমালা শেখা হয় না; একটা প্রশ্ন শুনিবামাত্র যদি আর একটা উত্তর তোমার মনে উঠে তবে ত কোন কথাই এক পা অগ্রসর হয় না। কিন্ত প্রহলাদ-জাতীয় লোককে নিজের থেয়াল অন্ত্রসারে চলিতে দেওয়াই ভাল, যাহা মনে আসে বল।

আমি কহিলাম—আমি বলিতেছিলাম, যাহাকে আমরা ভালবাসি
কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনস্তের পরিচর পাই। এমন কি, জীবের
মধ্যে অনস্তকে অফুভব করারই অন্ত নাম ভালবামা। প্রকৃতির মধ্যে
অফুভব করার নাম সৌন্দর্য্য সম্ভোগ। ইহা হইতে মনে পড়িল, সমস্ত
বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে এই গভীর তম্বটি নিহিত রহিরাছে।

ক্ষিতি মনে মনে ভাবিল—কি সর্ধনাশ! আবার তত্ত্বকথা কোথা হইতে আদিয়া পড়িল! স্রোতশ্বিনী এবং দীপ্তিও যে, তত্ত্বকথা শুনিবার জন্ত অতিশয় লালায়িত তাহা নহে—কিন্ত একটা কথা যথন মনের অন্ধনকারের ভিতর হইতে হঠাৎ লাক্ষাইয়া ওঠে তথন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শেষ পর্যান্ত ধাবিত হওয়া ভাব-শিকারীর একটা চিরাভান্ত কাজ। নিজের কথা নিজের আমন্ত করিবার জন্ত বিকিয়া যাই, লোকে মনে করে অন্তক্ত তত্ত্বাপদেশ দিতে বিদিয়াছি।

আমি কহিলাম—বৈশুবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্য দির্মারকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যথন দেধিয়াছে মা আপনার সস্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদর্থানি মুহূর্ত্তে তাঁজে তাঁজে খুলিয়া ঐ কুল্র মানবান্ধ্রটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তথন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার দ্বীয়াকে উপাসনা করিয়াছে। যথন দেখিয়াছে প্রভুর জন্ম দাস আপনার প্রাপ্ত দের, বন্ধুর জন্ম বাপনার আপ্র বিসর্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তম। পরম্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া উঠে তথন এই সমস্ত পরমপ্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকাতীত শ্রেখ্যা অন্ধুভব করিয়াছে।

ক্ষিতি কহিল, সীমার মধ্যে অসাম, প্রেমের মধ্যে অনস্ক এ সব কথা যতই বেশি শুনি ততই বেশি ছুর্কোধ হইরা পড়ে। প্রথম প্রথম মনে-হইত যেন কিছু কিছু ব্ঝিতে পারিতেছি বা, এখন দেখিতেছি অনস্ক অসীম প্রভৃতি শব্দগুলা স্তুপাকার হইয়া ব্রিবার পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমি কহিলাস, ভাষা ভূমির মত। তাহাতে একই শদ্য ক্রমাণত বপন করিলে তাহার উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। "অনস্ত" এবং "অসীম" শক্টা আজকাল সর্বাদা ব্যবহারে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, এই জন্ত যথার্থ একটা কথা বলিবার নাথাকিলে ও ছটা শক্ষ ব্যবহার করা উচিত হয় না। মাতৃভাষার প্রতি একটু দয়ামানা করা কর্ত্তবা।

ক্ষিতি কহিল—ভাষার প্রতি ভোমার ত যথেষ্ট সদয় আচরণ দেখা । যাইতেছে না।

সমার এভক্ষণ আমার থাতাটি পড়িতেছিল, শেষ করিয়া কহিল, এ কি করিয়াছ ? তোমার ডায়ারির এই লোকগুলা কি মানুষ না যথার্থই ভূত ? ইহারা দেখিতেছি কেবল বড় বড় ভাল ভাল কথাই বলে কিছু ইহাদের আকার আয়তন কোথায় গেল ?

আমি বিষয়মুথে কহিলাম—কেন বল দেখি?

সমার কহিল—তুমি মনে করিয়াছ, আত্রের অপেক্ষা আমসত্ত ভাল—
তাহাতে সমস্ত আঁঠি আঁশ আবরণ এবং জলীয় অংশ পরিহার করা যায়—
কিন্তু তাহার সেই লোভন গন্ধ, সেই শোভন আকার কোথায় ? তুমি
কেবল আমার সারটুকু লোককে দিবে, আমার মামুবটুকু কোথায় গেল ?
জ্বামার বেবাক্ বাজে কথাগুলো তুমি বাজেয়াপ্ত করিয়া যে একটি নিরেট
মৃর্ত্তি দাঁড় করাইয়াছ তাহতে দস্তক্ষ্ট করা হঃসাধ্য। আমি কেবল হুই
চারিটি চিন্তাশীল লোকের কাছে বাহবা পাইতে চাহি না, আমি সাধারণ
লোকের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে চাহি।

আমি কহিলাম--সে জন্ত কি করিতে হইবে ?

সমীর কহিল—দে আমি কি জানি! আমি কেবল আপত্তি জানাইয়া রাখিলাম। আমার বেমন সার আছে তেমনি আমার স্থাদ আছে; সারাংশ মান্থবের পক্ষে আবগুক হইতে পারে কিন্তু স্থাদ মান্থবের নিকট প্রিয়। আমাকে উপলক্ষ করিয়া মান্থ্য কতকগুলো মত কিম্বা তর্ক আহরণ করিবে এমন ইচ্ছা করি না, আমি চাই মান্থ্য আমাকে আপনার লোক বলিয়া চিনিয়া লইবে। এই অমসন্থল সাধের মানবজন ত্যাগ করিয়া একটা মাদিক পত্রের নির্ভূল প্রবন্ধ আকারে জন্মগ্রহণ করিতে আমার প্রস্তুতি হয় না। আমি দার্শনিক তত্ত্ব নই, আমার আত্মীবিহনই, তর্কের স্থ্যুক্তি অথবা কুযুক্তি নই, আমার বন্ধুরা, আমার আত্মীব্রেরা আমাকে সর্বাদ্বাহা বলিয়া জানেন, আমি তাহাই।

ব্যাম একক্ষণ একটা চৌকিতে ঠেদান দিয়া আর একটা চৌকির উপর পা ছটা তুলিয়া অটল প্রশাহভাবে বিদয়া ছিল। সে হঠাৎ বলিল — তর্ক বল, তত্ত্ব বল, দিন্নান্ধ এবং উপসংহারেই তাহাদের চরম গতি, সমাপ্তিতেই তাহাদের প্রধান গৌরব। কিন্তু মান্থ্য স্বতন্ত্রজাতীর পদার্থ— অমরতা অসমাপ্তিই তাহার দর্বপ্রধান যাথার্থ্য। বিশ্রামহীন গতিই তাহার প্রধান লক্ষণ। অমরতাকে কে সংক্ষিপ্ত করিবে, গতির সারাংশ কে দিতে পারে ? ভাল ভাল পাকা কথা গুলি যদি অতি অনারাসভাবে মান্থবের মুথে বসাইয়া দাও তবে অম হয় তাহার মনের যেন একটা গতিরুদ্ধি নাই— তাহার যত্ত্বর হইবাব শেষ হইনা গেছে। চেন্তা অমল্পূর্ণতা পুনরুক্তি যদিও আপাততঃ দারিদ্রোর মত দেখিতে হয় কিন্তু মান্থবের প্রধান শ্রেষ্ঠ্য তাহার হারা প্রমাণ হয়। তাহার হারা চিন্তার একটা গতি একটা জীবন নির্দেশ করিয়া দেয়। মান্থবের কথাবার্ত্তা চরিত্রের মধ্যে কাঁচা রংটুকু, অসমাপ্তির কোমলতা ত্র্বলতাটুকু না রাথিয়া দিলে তাহাকে একেবারে সান্ধ করিয়া ছোট করিয়া ফেলা হয়। তাহার অনস্ত পর্বের্গ্ব পালা একেবারে স্বিপ্রেই সারিয়া দেপথা হয়।

সমীর কহিল—মাহ্নবের ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা অতিশয় অয়—এই
জন্ম প্রকাশের সঙ্গে নির্দেশ, ভাষার সঙ্গে ভলী, ভাবের সহিত ভাবনা
বোগ করিয়া দিতে হয়। কেবল রথ নহে রথের মধ্যে তাহার গতি
সঞ্চারিত করিয়া দিতে হয়; যদি একটা মান্ন্যকে উপস্থিত কর তাহাকে
থাড়া দাঁড় করাইয়া কতকশুলি কলে-ছাঁটা কথা কহাইয়া গেলেই হইবে না,
তাহাকে চালাইতে হইবে, তাহাকে স্থান পরিবর্ত্তন করাইতে হইবে, তাহার
অত্যন্ত রহন্ব ব্র্ঝাইবার জন্ম তাহাকে অসমাপ্রভাবেই দেখাইতে হইবে।

আমি কহিলাম, সেইটাই ত কঠিন। কথা শেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে এখনো শেষ হয় নাই, কথার মধ্যে সেই উন্নত ভঙ্গীট দেওয়া বিষম ব্যাপার।

স্রোতস্থিনী কহিল—এই জন্তুই সাহিত্যে বহুকাল ধরিয়া একটা তর্ক
চিলিয়া আসিতেছে যে, বলিবার বিষয়টা বেশি, না, বলিবার ভঙ্গীটা বেশি।
আমি এ কথাটা লইয়া অনেকবার ভাবিয়াছি, ভাল বুঝিতে পারি না।
আমার মনে হয় তর্কের থেয়াল অঞ্সারে যথন যেটাকে প্রাধান্ত দেওয়া
যায় তথন সেইটাই প্রধান হইয়া উঠে।

বোম মাথাটা কড়িকাঠের দিকে তুলিয়া বলিতে লাগিল—সাহিত্যে বিষয়টা শ্রেষ্ঠ, না, ভঙ্গীটা শ্রেষ্ঠ ইহা বিচার করিতে হইলে আমি দেখি কোন্টা অধিক রহস্তময়। বিষয়টা দেহ, ভঙ্গীটা জীবন। দেহটা বর্ত্তমানেই সমাপ্ত, জীবনটা একটা চঞ্চল অসমাপ্তি তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে, তাহাকে রহৎ ভবিষ্যতের দিকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, সে যতথানি দৃশ্রমান তাহা অতিক্রম করিয়াও তাহার সহিত অনেকথানি আশাপূর্ণ নব নব সন্ভাবনা জুড়িয়া রাখিয়াছে। যতটুকু বিষয়রপে প্রকাশ করিলে ততটুকু জড় দেহ মাত্র, ততটুকু সীমাবদ্ধ, যতটুকু ভঙ্গীর দ্বারা তাহার মধ্যে সঞ্চার করিয়া দিলে তাহাই জীবন, তাহাতেই তাহার বৃদ্ধিশক্তি তাহার চলৎশক্তি স্বচনা করিয়া দেয়।

সমীর কহিল —সাহিত্যের বিষয়মাত্রই অতি পুরাতন, আকার গ্রহণ করিয়া সে নৃতন হইরা উঠে।

স্রোত্ত্বিনী কহিল—আমার মনে হয় মান্তবের পক্ষেও ঐ একই কথা। এক একজন মান্তব এমন একটি মনের আকৃতি লইমা প্রকাশ পায় যে, তাহার দিকে চাহিয়া আমরা পুরাতন মন্তব্যুত্তের যেন একটা নূতন বিস্তার আবিষ্কার করি।

দীপ্তি কহিল ননের এবং চরিত্রের সেই আরুতিটাই আমাদের ষ্টাইল্। সেইটের দ্বারাই আমরা পরম্পরের নিকট প্রচলিত পরিচিত পরীক্ষিত হইতেছি। আমি এক একবার ভাবি আমার ষ্টাইলটা কি রকমের। সমালোচকেরা যাহাকে প্রাঞ্জল বলে তাহা নহে—

সমীর কহিল - কিন্তু ওজস্বী বটে। তুমি যে আক্তির কথা কহিলে, যেটা বিশেষরূপে আমাদের আপনার, আমিও তাহারই কথা বলিতে-ছিলাম। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চেহারাখানা যাহাতে বজায় থাকে আমি সেই অনুরোধ করিতেছিলাম।

দীপ্তি ঈষং হাসিয়া কহিল—কিন্তু চেহারা সকলের সমান নহে, অতএব অনুরোধ করিবার পূর্বে বিশেষ বিবেচনা করা আবশুক। কোন চেহারার বা প্রেকাশ করে, কোন চেহারার বা গোপন করে। হীরকের জ্যোতি হীরকের মধ্যে স্বতই প্রকাশনান, তাহার আলো বাহির করিবার জন্ত তাহার চেহারা ভাঙিয়া ফেলিতে হয় না, কিন্তু তৃণকে দয়্ম করিয়া ফেলিলে তবেই তাহার আলোটুকু বাহির হয়। আমাদের মত ক্ষুদ্রপ্রাণীর মুখে এ বিলাপ শোভা পায় না, য়ে, সাহিত্যে আমাদের চেহারা বজায় থাকিতেছে না। কেহ কেহ আছে কেবল যাহার অন্তিত্ব আমাদের কাছে একটি নৃতন শিক্ষা, নৃতন আনন্দ! সে ধেমনটি তাহাকে তেমনি অবিকল রক্ষা করিতে পারিলেই যথেষ্ট। কেহ বা আছে যাহাকে ছাড়াইয়া ফেলিয়া ভিতর হইতে শাঁদ বাহির করিতে হয়। শাঁদটুকু যদি বাহির

হয় তবে সেইজন্মই ক্লুতজ্ঞ হওয়া উচিত, কারণ, তাহাই বা কয়জন লোকের আছে এবং কয়জন বাহির করিয়া দিতে পারে।

সমীর হাস্তম্থে কহিল, মাপ করিবেন দীপ্তি, আমি যে তুণ এমন দীনতা আমি কথনও স্বপ্নেও অত্বত্ত করি না। বরঞ্চ অনেক সময় ভিতর্দিকে চাহিলে আপনাকে খনির হীরক বলিয়া অমুমান হয়। এখন কেবল চিনিয়া লইতে পারে এমন একটা জহরীর প্রত্যাশায় বসিয়া আছি। ক্রমে যত দিন যাইতেছে তত আমার বিশ্বাস হইতেছে, পৃথিবীতে জহরের তত অভাব নাই যত জহরীর। তরুণ বয়সে সংসারে মানুষ চোথে পড়িত না—মনে হইত যথার্থ মাত্রয়গুলা উপতাস নাটক এবং মহাকাব্যেই আশ্রয় লইয়াছে, সংসারে কেবল একটিমাত্র অবশিষ্ট আছে। এখন দেখিতে পাই লোকাল্যে মারুষ ঢের আছে কিন্তু "ভোলামন, ও ভোলামন, মারুষ কেন চিনলি না।" ভোলা মন, এই সংসারের মার্থানে একবার প্রবেশ করিয়া দেখ, এই মানবহৃদয়ের ভীড়ের মধ্যে ! সভাস্থলে যাহারা কথা কহিতে পারে না, সেখানে তাহারা কথা কহিবে, লোকসমাজে যাহারা একপ্রান্তে উপেক্ষিত হয় দেখানে তাহাদের এক নৃতন গৌরব প্রকাশিত হইবে, পৃথিবীতে যাহাদিগকে অনাবগুক বোধ হয় সেখানে দেখিব তাহাদেরই সরল প্রেম, অবিশ্রাম সেবা, আত্মবিশ্বত আত্মবিসর্জনের উপরে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। ভীম্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জন মহা-কাব্যের নায়ক, কিন্তু আমাদের কুদ্র কুদ্র কুফকেত্রের মধ্যে তাঁহাদের আত্মীয় স্বলতি আছে, সেই আত্মীয়তা কোন নব দ্বৈপায়ন আবিষ্কার করিবে এবং প্রকাশ করিবে।

আমি কহিলান— না করিলে কী এমন আদে যায় ! মানুষ পরস্পারকে না যদি চিনিবে তবে পরস্পারকে এত ভালবাদে কি করিয়া ! একটি যুবক তাহার জন্মস্থান ও আগ্রীয়বর্গ হইতে বছদুরে ছ-দশ টাকা বেতনে ঠিকা মুহুরীগিরি করিত। আমি তাহার প্রভু ছিলাম, কিন্তু প্রায় তাহার

অন্তিম্বও অবগত ছিলাম না—সে এত সামান্ত লোক ছিল! একদিন রাত্রে সহসা তাহার ওলাউঠা হইল। আমার শয়নগৃহ হইতে গুনিতে পাইলাম দে "পিসিমা" "পিসিমা" করিয়া কাতরস্বরে কাঁদিতেছে। তথন সহসা তাহার গৌরবহীন ক্ষুদ্র জীবনটি আমার নিকট কতথানি বৃহৎ হইয়া দেখা দিল। সেই যে একটী অজ্ঞাত অখ্যাত মুর্থ নির্বোধ লোক বসিয়া বসিয়া ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া কলম খাড়া করিয়া ধরিয়া এক মনে নকল করিয়া যাইত, তাহাকে তাহার পিসিমা আপন নিঃসন্তান বৈধবোর সমস্ত সঞ্চিত্ত মেহরাশি দিয়া মালুষ করিয়াছেন i সন্ধাবেলার প্রান্তদেহে শৃত বাসায় ফিরিয়া যথন সে স্বহস্তে উনান ধরাইয়া পাক চড়াইত, যতক্ষণ অন্ন টগ্বগু করিয়া না ফুটিয়া উঠিত ততক্ষণ কম্পিত অগ্নিশিখার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দে কি সেই দূরকুটীরবাসিনী স্নেহশালিনী কল্যাণময়ী পিসিমার কথা ভাবিত না ৷ এক দিন যে তাহার নকলে ভুল হইল, ঠিকে মিল হইল না, তাহার উচ্চতন কর্মচারার নিকট সে লাঞ্ছিত হইল, সে দিন কি সকালের চিঠিতে তাহার পিসিমার পীড়ার সংবাদ পায় নাই ৪ এই নগণ্য লোকটার প্রতিদিনের মঙ্গল-বার্তার জন্ম একটি মেহপরিপূর্ণ পবিত্র হৃদয়ে কি সামান্ত উৎকণ্ঠা ছিল। এই দরিদ্র যুবকের প্রবাদবাদের সহিত কি কম করুণ কাতরতা উদ্বেগ জড়িত হইয়া ছিল। সহসা সেই রাত্রে এই নির্ব্বাণপ্রায় কুদ্র প্রাণশিখা এক অমূল্য মহিমায় আমার নিকটে দীপ্যমান হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার সেবা ভশ্রায় করিলাম কিছ পিসিমার ধনকে পিসিমার নিকট ফিরাইয়া দিতে পারিলামনা— আমার সেই ঠিকা মুছরির মৃত্যু হইল। ভীম্ম জোণ ভীমার্জুন খুব মহৎ তথাপি এই লোকটিরও মূল্য অল্ল নহে। তাহার মূল্য কোন কবি অনুমান করে নাই, কোন পাঠক স্বীকার করে নাই, তাই বলিয়া দে মূল্য পৃথিবীতে অনাবিষ্কৃত ছিল না -একটি জীবন আপনাকে তাহার জন্ম একান্ত উৎদর্গ করিয়াছিল- কিন্তু থোরাক-পোষাকদমেত

লোকটার বেতন ছিল আট টাকা, তাহাও বারোমাস নহে। মহন্ধ আপনার জ্যোতিতে আপনি প্রকাশিত হইরা উঠে আর আমাদের মত দীপ্তিংগন ছোট ছোট লোকদিগকে বাহিরের প্রেমের আলোকে প্রকাশ করিতে হয়;—পিসিমার ভালবাসা দিয়া দেখিলে আমরা সহসা দীপ্যমান হইয়া উঠি। যেখানে অন্ধকারে কাহাকেও দেখা যাইতেছিল না, সেখানে প্রেমের আলোক ফেলিলে সহসা দেখা যায় মান্তবে পরিপূর্ণ।

শ্রোতস্থিনী দয়ামিগ্ধ মুথে কহিল—তোমার ঐ বিদেশী মুছরির কথা তোমার কাছে পূর্ব্বে শুনিয়াছি । জানি না, উহার কথা শুনিয়া কেন আমাদের হিন্দুস্থানী বেহারা নীহরকে মনে পড়ে। সম্প্রতি ছটি শিশু-সম্ভান রাথিয়া তাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে। এখন সে কাজ কর্ম্ম করে, ছপরবেলা বিসয়া পাথা টানে, কিন্তু এমন শুক্ত মীর্ণ ভয় লক্ষ্মীছাড়ার মত হইয়া গেছে! তাহাকে যথনই দেথি কন্ত হয়—কিন্তু সে কন্ত যেন ইহার একলার জন্ত নহে—আমি ঠিক বুঝাইতে পারি না, কিন্তু মনে হয় যেন সমস্ত মানবের জন্ত একটা বেদনা অনুভূত হইতে থাকে।

আমি কহিলাম—তাহার কারণ, সমস্ত মান্ত্রমই ভালবাসে এবং বিরহ বিচ্ছেদ মৃত্যুর দ্বারা পীড়িত ও ভীত। তোমার ঐ পাথাওয়ালা বিষশ্ধমুথে ভৃত্যের আনন্দহারা সমস্ত পৃথিবীবাসী মান্ত্র্যের বিষাদ অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

শ্রোতিষিনী কহিল—কেবল তাহাই নয়। মনে হয়, পৃথিবীতে যত ছংথ তাত দয়া কোথায় আছে ? কত ছংথ আছে যেথানে মান্থ্যের ,সান্থনা কোনকালে প্রবেশও করে না, অথচ কত জায়গা আছে যেথানে ভালবাসার অনাবশুক অতিবৃষ্টি হইয়া যায়। যথন দেখি আমার ঐ বেহারা ধৈর্য্যসহকারে ম্কভাবে পাথা টানিয়া যাইতেছে, ছেলে ছটো উঠানে গড়াইতেছে, পড়িয়া গিয়া চীৎকারপূর্ব্বক কাঁদিয়া উঠিতেছে, বাপ মুথ ফিরাইয়া কারণ জানিবার চেষ্টা করিতেছে, পাথা ছাড়িয়া

উঠিয়া যাইতে পারিতেছে না; জীবনে আনন্দ অন্ধ অথচ পেটের জালা কম নহে, জীবনে যত বড় ছুর্ঘটনা ঘটুক ছুই মুষ্টি অন্নের জন্ত নিম্নতিত কাজ চালাইতেই হইবে, কোন জাটি হইলে কেহ মাপ করিবে না—যথন ভাবিয়া দেখি এমন অসংখ্য লোক আছে যাহাদের হুঃথ কষ্ট যাহাদের মহয়ত্ব আমাদের কাছে যেন অনাবিক্ষত; যাহাদিগকে আমরা কেবল ব্যবহারে লাগাই এবং বেতন দিই, মেহ দিই না, সান্ধনা দিই না, শ্রদ্ধা দিই না তথন বাস্তবিকই মনে হয় পৃথিবীর অনেকখানি যেন নিবিড় অন্ধকারে আর্ত্ত, আমাদের দৃষ্টির একেবারে অগোচর। কিন্তু সেই অজ্ঞাতনানা দীপ্তিহীন দেশের লোকেরাও ভালবাদে এবং ভালবাদার যোগ্য। আমার মনে হয়, যাহাদের মহিমা নাই, যাহারা একটা অক্ষছ্ম আবরণের মধ্যে বন্ধ হইয়া আপনাকে ভালরূপ বাক্ত করিতে পারে না, এমন কি, নিজেকেও ভালরূপ চেনে না, মুক্মুক্ডাবে স্থুণ্ডঃখবেদনা সহু করে, তাহাদিগকৈ মানবন্ধপে প্রকাশ করা, তাহাদিগকে আমাদের আ্রীয়রূপে পরিচিত করাইয়া দেওয়া, তাহাদের উপরে কাব্যের আলোক নিক্ষেপ করা আমাদের এখনকার কবিদের কর্ত্ত্ব্য।

ক্ষিতি কহিল—পূর্ব্বকালে এক সময়ে সকল বিষয়ে প্রবলভার আদর
কিছু অধিক ছিল। তথন মনুষ্যসমাজ অনেকটা অসহায় অরক্ষিত ছিল;
যে প্রতিভাশালী, যে ক্ষমতাশালী সেইই তথনকার সমস্ত স্থান অধিকার
করিয়া লইত। এখন সভ্যতার স্থশাসনে স্থশুজ্ঞালায় বিম্নবিপদ দ্ব
হইরা প্রবলতার অত্যধিক মর্যাদা হাস হইয়া গিয়াছে। এখন অক্ষতি
অক্ষমেরাও সংসারের পূব্ একটা বৃহৎ অংশের শরিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।
এখনকার কাব্য উপস্থাসও ভীমদ্যোণকে ছাড়িয়া এই সমস্ত মৃক্জাতির
ভাষা এই সমস্ত ভ্যাছ্র অক্ষারের মালোক প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত
হইয়াছে।

সমীর কহিল, নবোদিত সাহিত্যসূর্য্যের আলোক প্রথমে অত্যুচ্চ

পর্বতশিখরের উপরেই পতিত ইইয়াছিল, এখন ক্রমে নিম্নবর্তী উপত্যকার মধ্যে প্রদারিত ইইয়া ক্ষ্তু দরিক্ত কুটীরগুলিকেও প্রকাশমান করিয়া ভূলিতেছে।

## यन।

এই যে মধ্যাহ্ন কালে নদীর ধারে পাড়াগাঁষের একটি একতালা ঘরে বিদিয়া আছি; টিকটিকি ঘরের কোণে টিকটিক করিতেছে; দেয়ালে পাথা টানিবার ছিদ্রের মধ্যে এক যোড়া চড় ই: পাথী বাসা তৈরি করিবার অভিপ্রায়ে বাহির হইতে কুটা সংগ্রহ করিয়া কিচ্মিচ শব্দে মহাব্যস্তভাবে ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে: নদীর মধ্যে নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে — উচ্চতটের অন্তরালে নীলাকাশে তাহাদের মাস্তল এবং স্ফীত পালের কিয়দংশ দেখা ঘাইতেছে : বাতাস্ট স্নিগ্ধ, আকাশ্টি পরিষ্কার, পরপারের অতি দূরতীররেথা হইতে আর আমার বারান্দার সন্মুথবর্ত্তী বেড়া দেওয়া ছোট বাগানটি পর্যাস্ত উজ্জ্বল রৌদ্রে একথও ছবির মত দেখাইতেছে: - এইত বেশ আছি: মায়ের কোলের মধ্যে সস্তান ফেমন একটি উত্তাপ, একটি আরাম, একটি মেহ পায়, তেমনি এই পুরাতন প্রকৃতির কোল ঘেঁদিয়া বিদয়া একটি জীবনপূর্ণ আদরপূর্ণ মৃছ উত্তাপ চতুর্দ্দিক হইতে আমার সর্বাঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। তবে এই ভাবে থাকিয়া গেলে ক্ষতি কি ? কাগজ কলম লইয়া বসিবার জন্ম কে তোমাকে থোঁচাইতেছিল ? কোন বিষয়ে তোমার কি মত, কিসে তোমার সম্মতি বা অসম্মতি সে কথা লইয়া হঠাৎ ধূমধাম করিয়া কোমর বাঁধিয়া বদিবার কি দরকার ছিল ? ঐ দেখ, মাঠের মাঝখানে, কোথাও কিছু নাই, একটা ঘুৰ্ণা বাতাস থানিকটা ধূলা এবং শুক্নো পাতার ওড়না উড়াইয়া কেমন চমৎকার ভাবে ঘুরিয়া নাচিয়া গেল! পদাস্থাল-মাত্রের উপর ভর করিয়া দীর্ঘ সরল হইয়া কেমন ভঙ্গীট করিয়া মুহুর্ত্ত- কাল দাঁড়াইল, তাহার পর ছদ্হাদ্ করিয়া সমস্ত উড়াইয়া ছড়াইয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গেল তাহার ঠিকানা নাই। সম্বল ত ভারি! গোটাকতক থড়কুটা ধূলাবালি স্থবিধামত যাহা হাতের কাছে আদে তাহাই লইয়া বেশ একটু ভাবভঙ্কী করিয়া কেমন একটি থেলা থেলিয়া লইল! এমনি করিয়া জনহীন মধ্যাহ্রে সমস্ত মাঠময় নাচিয়া বেড়ায়। না আছে তাহার কোন উদ্দেশ্য, না আছে তাহার কেহ দর্শক! না আছে তাহার ফা, না আছে তাহার কহ দর্শক! না আছে তাহার মত, না আছে তাহার তত্ত্ব; না আছে সমাজ এবং ইতিহাস সম্বদ্ধে অভি সমীচীন উপদেশ! পৃথিবীতে যাহা কিছু সর্ব্বাপেক্ষা অনাবশুক, সেই সমস্ত বিস্মৃত পরিত্যক্ত পদার্থগুলির নধ্যে একটি উত্তপ্ত কুংকার দিয়াত তাহালিগকে মুহুর্ভকালের জন্ম জীবিত জাগ্রত স্থলর করিয়া তোলে।

অম্নি যদি অত্যন্ত সহজে এক নিঃখাসে কতকগুলা বাহাতাহা থাড়া করিয়া স্থলর করিয়া ঘুরাইয়া উড়াইয়া লাঠিম থেলাইয়া চলিয়া যাইতে পারিতাম! অমনি অবলীলাক্রমে স্থলন করিতাম, অমনি ছুঁদিয়া ভাঙিয়া কেলিতাম! চিস্তা নাই, চেষ্টা নাই, লক্ষ্য নাই; শুধু একটা নৃত্যের আনন্দ, শুধু একটা সৌন্দর্য্যের আবেগ, শুধু একটা জীবনের বুর্ণা! অবারিত প্রান্তর, অনার্ত আকাশ, পরিব্যাপ্ত স্থ্যালোক,—তাহারই মার্থানে মুঠা মুঠা ধূলি লইয়া ইক্রজাল নির্মাণ করা, সে কেবল ক্ষ্যাপা-ছদয়ের উদার উল্লাসে।

এ হইলে ত ব্ঝা যায়। কিন্তু বিদিয়া বিদিয়া পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া গলদ্বর্দ্ম হইয়া কতকগুলা নিশ্চল মতামত উচ্চ করিয়া তোলা! তাহার মধ্যে না আছে গতি, না আছে প্রীতি, না আছে প্রাণ! কেবল্প একটা কঠিন কীর্ত্তি। তাহাকে কেহ বা হাঁ করিয়া দেখে, কেহ বা পা দিয়! ঠেলে—যোগ্যতা যেমনি থাকু!

কিন্তু ইচ্ছা করিলেও এ কাজে ক্ষান্ত হইতে পারি কই! সভাতার খাতিরে মাত্র্য মন নামক আগনার এক অংশকে অপরিমিত প্রশ্রহ দিয়া অত্যস্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছে, এখন, তুমি যদি তাহাকে ছাড়িতে চাও দে তোমাকে ছাড়ে না।

লিখিতে লিখিতে আমি বাহিরে চাহিয়া দেখিতেছি ঐ একটি লোক রোজ নিবারণের জন্ম মাথায় একটি চাদর চাপাইয়া দক্ষিণ হস্তে শাল-পাতের ঠোঙায় থানিকটা দহি লইয়া রন্ধনশালা অভিমুখে চলিয়াছে। ওটি আমার ভ্তা, নাম, নারায়ণ সিং। দিব্য ছাইপুই, নিশ্চিন্ত,প্রকুল্ল-চিন্তা। উপযুক্ত সারপ্রাপ্ত পর্যাপ্ত-পল্লবপূর্ণ মস্ত্রণ চিক্কণ কাঁঠাল-গাছটির মত। এইরূপ মাস্ত্রম্ব এই বহিঃপ্রকৃতির সহিত ঠিক মিশ থায়। প্রকৃতি এবং ইহার মাঝথানে বড় একটা বিচ্ছেদ্চিন্ত নাই। এই জীবধাঝী শক্তশালিনী বৃহৎ বস্তম্বরার অক্সসংলগ্ন হইয়া এ লোকটি বেশ সহজে বাস করিতেছে, ইহার নিজের মধ্যে নিজের ভিলমাত্র বিরোধ বিসম্বাদ নাই। ঐ গাছটি যেমন শিকড় হইতে পল্লবাগ্র পর্যান্ত কেবল একটি আতাগাছ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার আর কিছুর জন্ম কোন মাথাব্যথা নাই, আমার ছাইপুই নারায়ণ সিংটি তেমনি আত্যোপান্ত কেবলমাত্র একথানি আন্তর্নায়ায়ণ সিং।

কোন কোতুকপ্রিয় শিশু-দেবতা যদি হুষ্টামি করিয়া ঐ আতা-গাছটির
মাঝথানে কেবল একটি ফোঁটা মন ফেলিয়া দেয় ! তবে ঐ সরস শামল
দার্ম-জীবনের মধ্যে কি এক বিষম উপদ্রব বাধিয়া যায় ! তবে চিস্তার
উহার চিকণ সব্জ পাতাগুলি ভূজ্জপত্রের মত পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়, এবং
শুঁ ড়ি হইতে প্রশাধাপর্যন্ত বৃদ্ধের ললাটের মত কুঞ্চিত হইয়া আসে । তথন
বসুস্ককালে আর কি অমন হুই চারিদিনের মধ্যে সর্ব্বাক্ত কচিপাতার
প্রক্রিত হইয়া উঠে, বর্ধাশেষে ঐ শুটি-আনকা গোল গোল শুচ্ছ শুচ্ছ ফলে
শ্রত্যেক শাধা ভরিয়া যায় । তথন সমস্ত দিন একপায়ের উপর দাঁড়াইয়া
দাঁড়াইয়া ভাবিতে থাকে আমার কেবল কতকগুলা পাতা হইল কেন,
পাধা হইল না কেন ? প্রাণগণে সিধা হইয়া এত উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া

আছি, তবু কেন যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাইতেছি না? ঐ দিগস্থের পরপারে কি আছে? ঐ আকাশের তারাগুলি যে গাছের শাথায় ফুটরা আছে দে গাছে কেনন করিয়া নাগাল পাইব ? আমি কোথা হইতে আদিলাম, কোথায় যাইব, এ কথা যতক্ষণ না স্থির হইবে ততক্ষণ আমি পাতা ঝরাইয়া, ভাল শুকাইয়া, কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ধ্যান করিতে থাকিব। আমি আছি অথবা আমি নাই, অথবা আমি আছিও বটে নাইও বটে, এ প্রশ্নের যতক্ষণ মীমাংসা না হয় ততক্ষণ আমার জীবনে কোন স্থখ নাই। দাঁর্য বর্ষার পর যে দিন প্রাতঃকালে প্রথম স্থ্য ওঠে, সে দিন আমার মজার মধ্যে যে একটি পুলক সঞ্চার হয় সেটা আমি ঠিক কেনন করিয়া প্রকাশ করিব, এবং শীতাস্তে ফাস্কনের মাঝানাঝি যে দিন হঠাং সায়ংকাশে একটা দক্ষিণের বাতাস উঠে, সে দিন ইচ্ছা করে—কি ইচ্ছা করে কে আমাকে ব্রাইয়া দিবে!

এই সমস্ত কাও! গেল বেচারার ফুল কোটানো, রসশশুপূর্ণ আতাফল পাকানো। যাহা আছে তাহা অপেকা বেশি হইবার চেষ্টা করিয়া, যে রকম আছে আর একরকম হইবার ইচ্ছা করিয়া, না হয় এদিক, না হয় ওদিক। অবশেবে একদিন হঠাং অন্তর্বেদনাম ওঁড়ি হইতে অগ্রশাথা পর্যান্ত বিদীর্ণ হইয়া বাহির হয়, একটা সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ, একটা সমালোচনা, আর্ণ্যসমাজ সম্বন্ধে একটা অসাময়িক ভবোপদেশ। তাহার মধ্যে না থাকে সেই পল্লবমর্শ্বর, না থাকে সেই ছায়া, না থাকে সর্কাঙ্গব্যাপ্ত সরস সম্পূর্ণতা।

যদি কোন প্রবল সন্ধতান সরীস্পের মত লুকাইয়া মাটির নীচে প্রবেশু করিয়া, শত লক্ষ আঁকা-বাঁকা শিকড়ের ভিতর দিয়া পৃথিবীর সমস্ত তক্ষলতা তৃশগুলোর মধ্যে মনঃসঞ্চার করিয়া দেয় তাহা হইলে পৃথিবীতে কোথায় জুড়াইবার স্থান থাকে! ভাগ্যে বাগানে আসিয়া পাথীর গানের মধ্যে কোন অর্থ পাওয়া যায় না এবং অক্ষরহীন সব্ক পত্তের পরিবর্তে भाशात्र भाशात्र एक दश्चवर्ग मामिकशव, मश्तामशव धतः विकाशन सूनिएड एकथा योग्र न।।

ভাগ্যে গাছেদের মধ্যে চিস্তাশীলতা নাই! ভাগ্যে ধুতুরাগাছ কামিনীগাছকে সমালোচনা করিয়া বলে না, তোমার ফুলের কোমলতা আছে, কিন্তু ওজন্বিতা নাই এবং কুলফল কাঁঠালকে বলে না, তুমি আপনাকে বড় মনে কর কিন্তু আমি তোমা অপেক্ষা কুত্মাগুকে চের উচ্চ আসন দিই! কদলি বলে না, আমি সর্বাপেক্ষা অরম্লা সর্বাপেক্ষা বৃহৎপত্র প্রচার করি, এবং কচু তাহার প্রতিযোগিতা করিয়া তদপেক্ষা ফুলভ মূল্যে তদপেক্ষা বৃহৎপত্রের আয়োজন করে না!

তর্কতাড়িত চিম্বাতাপিত বক্তৃতাশ্রান্ত মান্ত্র উদার উন্মুক্ত আকাশের চিম্বা-রেথাহীন জ্যোতির্মন্ন প্রশস্ত ললাট দেখিন্না, অরণ্যের ভাষাহীন মর্মার ও তরঙ্গের অর্থহীন কলব্বনি শুনিয়া, এই মনোবিহান অগাধ প্রশাস্ত প্রকৃতির মধ্যে অবগাহন করিয়া তবে কতকটা স্লিম্ন ও সংযত হইয়া আছে। ঐ একটুথানি মনঃস্কৃলিঙ্গের দাহ নির্ভ করিবার জন্ম এই অনস্ত প্রসারিত অমনঃসমৃদ্রের প্রশাস্ত নীলামুরাশির আবশ্রুক হইয়া পড়িয়াছে।

আসল কথা পূর্কেই বলিয়াছি, আমাদের ভিতরকার সমস্ত সামঞ্জস্থানাই করিয়া আমাদের মনটা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে কোথাও আর কুলাইয়া উঠিতেছে না। থাইবার, পরিবার, জীবনধারণ করিবার, স্থেথ স্বজ্বনে থাকিবার পক্ষে যতথানি আবশুক, মনটা তাহার অ্পেক্ষা ঢের বেশি বড় হইয়া পড়িয়াছে। এইজয়্ব, প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ সারিয়া ফেলিয়াও চতুর্দ্ধিকে অনেকথানি মন বাকি থাকে। কাজেই সে বিসয়া বিসয়া ভায়ারি লেথে, তর্ক করে, সংবাদপত্রের সংবাদদাতা হয়, মাহাকে সহজে বোঝা যায় তাহাকে কঠিন করিয়া তুলে, যাহাকে একভাবে বোঝা উচিত তাহাকে আর একভাবে দাঁড় করায়, যাহা কোন কালে

কিছুতেই বোঝা যায় না, অন্ত সমস্ত ফেলিয়া তাহা লইয়াই লাগিয়া থাকে, এমন কি. এ সকল অপেক্ষাও অনেক গুৰুতর গহিত কাৰ্য্য করে।

কিন্তু আমার ঐ অনতিসভ্য নারায়ণ সিংহের মনটি উহার শরীরের মাপে; উহার আবশুকের গারে গারে গিক ফিট্ করিয়া লাগিয়া আছে। উহার মনটি উহার জীবনকে শীতাতপ, অস্থ্য অস্বাস্থ্য এবং লজ্জা হইতে রক্ষা করে কিন্তু যথন-তথন উনপঞ্চাশ বায়ুবেগে চতুর্দ্ধিকে উড়ু উড়ুকরে না। এক আঘটা বোতামের ছিত্র দিয়া বাহিরের চোরা-হাওয়া উহার মানস আবরণের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে যে কথনও একটু আঘটু স্বীত করিয়া তোলে না তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ততটুকু মনশ্রাঞ্চাত তাহার জীবনের স্বাস্থ্যের পক্ষেই বিশেষ আবশ্রক।

## অথওতা।

দীপ্তি কহিল, সত্য কথা বলিতেছি আমার ত মনে হয় আজকাল প্রকৃতির স্তব লইয়া তোমরা সকলে কিছু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছ।

আমি কহিলাম, দেবি, আর কাহারো তব বুঝি তোমাদের গামে সহে না।

দীপ্তি কহিল, যখন স্তব ছাড়া আর বেশী কিছু পাওয়া যায় না তথন ওটার অপবায় দেখিতে পারি না।

সমীর অত্যন্ত বিনয়মনোহর হাস্তে গ্রীবা আনমিত করিয়া কহিল, ভগবতি, প্রকৃতির স্তব এবং তোমাদের স্তবে বড় একটা প্রভেদ নাই'। ইহা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবে, যাহারা প্রকৃতির স্তব গান রচনা করিয়া থাকে তাহারা তোমাদেরই মন্দিরের প্রধান পূজারী।

দীপ্তি অভিমানভরে কহিল, অর্থাং যাহারা জড়ের উপাসনা করে ভাহারাই আমাদের ভক্ত। সমীর কহিল, এতবড় ভ্লটা বুঝিলে কাজেই একটা স্থলীর্থ কৈছিয়ত দিতে হয়। আমাদের ভ্ত-সভার বর্ত্তমান সভাপতি প্রদান্দাদ শ্রীপুক্ত ভ্তনাথ বাবু তাঁর ডায়ারিতে মন নামক একটা হরস্ত পদার্থের উপদ্রবের কথা বর্ণনা করিয়া যে একটি প্রবন্ধ লিথিয়াছেন, সে ভোমরা সকলেই পাঠ করিয়াছ। আমি তাহার নিচেই শুটকতক কথা লিথিয়া রাথিয়াছি, যদি সভ্যগণ অনুমতি করেন তবে পাঠ করি—আমার মনের ভাবটা তাহাতে পরিকার হইবে।

ক্ষিতি করকোড়ে কহিল, দেখ ভাই সমীরণ, লেখক এবং পাঠকে যে সম্পর্ক সেইটেই সাভাবিক সম্পর্ক — তুমি ইচ্ছা করিয়া লিখিলে আমি ইচ্ছা করিয়া পড়িলাম, কোন পক্ষে কিছু বলিবার রহিল না! যেন থাপের সহিত তরবারী মিলিয়া গেল। কিন্তু তরবারি যদি অনিচ্ছুক অন্থিচর্ম্মের মধ্যে সেই প্রকার স্থগভীর আন্মীরতা স্থাপনে প্রবৃত্ত হয় তবে সেটা তেমন বেশ স্বাভাবিক এবং মনোহররপে সম্পন্ন হয় না। লেখক এবং শোতার সম্পর্কটাও সেইরূপ অস্বাভাবিক অস্তুশ। হে চতুরানন, পাপের যেমন শান্তিই বিধান কর যেন আরম্ভনে ভাক্তারের ঘোড়া, মাতালের স্থী এবং প্রবন্ধলেথকের বন্ধ হইয়া ভ্যাগ্রহণ না করি।

ব্যোম একটা পরিহাস করিতে চেটা করিল, কহিল, একে ত বন্ধু অর্থেই বন্ধন তাহার উপরে প্রবন্ধ-বন্ধন হইলে ফাঁসের উপর ফাঁস হন্ধ গগুনোপরি বিজ্ঞোটকং।

দীপ্তি কহিল, হাসিবার জন্ত ছুইটি বৎসর সময় প্রার্থনা করি; ইতি-মধ্যে পাণিনি, অমরকোষ এবং ধাতৃপাঠ আয়ত্ত করিয়া লইতে হুইবে।

শুনিয়া ব্যোম অত্যন্ত কোতৃক লাভ করিল। হাসিতে হাসিতে কহিল বড় চমৎকার বলিয়াছ; আমার একটা গল্প মনে পড়িতেছে;—

স্রোতস্থিনী কহিল, তোমরা সমীরের লেথাটা আজ আর শুনিতে দিনে না দেখিতেছি। সমীর, তুমি পড়, উহাদের কথায় কর্ণপাত করিও না! স্রোতস্বিনীর আদেশের বিরুদ্ধে কেহ আর আপত্তি করিল না।
এমন কি, স্বয়ং ক্ষিতি শেল্ফের উপর হইতে ভায়ারির থাতাটি পাড়িয়া
আনিল এবং নিতাস্ত নিরীহ নিরুপায়ের মত সংঘত হইয়া বসিয়া রহিল।

সমীর পড়িতে লাগিল—মামুষকে বাধ্য হইয়া পদে পদে মনের সাহায্য ক্লাইতে হয় এইজন্ম ভিতরে ভিতরে আমরা সেটাকে দেখিতে পারি না। মন আমাদের অনেক উপকার করে কিন্তু তাহার স্বভাব এমনই যে, আমাদের সঙ্গে কিছুতেই সে সম্পূর্ণ মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে না। সর্বানা থিট্থিট্ করে, পরামর্শ দেয়, উপদেশ দিতে আসে, সকল কাজেই হস্তক্ষেপ করে। সে যেন একজন বাহিরের লোক ঘরের হইয়া পড়িয়াছে—তাহাকে ত্যাগ করাও কঠিন, তাহাকে ভালবাদাও ছঃসাধ্য।

সে যেন অনেকটা বাঙালির দেশে ইংরাজের গবর্ণনেন্টের মত।
কামাদের সরল দিশি রকমের ভাব, আর তাহার জটিল বিদেশী রকমের
আইন। উপকার করে কিছু আত্মীয় মনে করে না। সেও আমাদের
বুঝিতে পারে না, আমরাও তাহাকে বুঝিতে পারি না। আমাদের যেসকল স্বাভাবিক সহজ ক্ষমতা ছিল তাহার শিক্ষায় সে গুলি নাই
ইয়া গেছে এখন উঠিতে বসিতে তাহার সাহায্য ব্যতীত আর চলে না।

ইংরাজের সহিত আমাদের মনের আরও কতকগুলি মিল। এতকাদ সে আমাদের মধ্যে বাদ করিতেছে তবু দে বাদলা হইল না, তবু দে সর্কান উড়ু উড়ু করে। যেন কোন হুযোগে একটা ফর্লো পাইলেই মহাদমুদ্রপারে তাহার জন্মভূমিতে পাড়ি দিতে পারিলেই বাঁচে। সব চেরে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য এই যে, তুনি যতই তাহার কাছে নরম হইবে, যতই "যো হছুর থোদাবন্দ" বলিয়া হাত জোড় করিবে ততই তাহার প্রতাপ বাড়িয়া উঠিবে, আর তুমি যদি ফদ্ করিয়া হাতের আন্তিন গুটাইয়া ঘুষি উচাইতে পার, থুঠান শাস্ত্রের অঞ্লাদন অগ্রাহ্থ করিয়া চড়টীর পরিবর্ধে চাপড়টী প্রয়োগ করিতে পার তবে দে জল হইরা যাইবে।

মনের উপর আমাদের বিদ্বেষ এতই গভীর যে, যে কাজে তাহার হাত কম দেখা যায় তাহাকেই আমরা সব চেয়ে অধিক প্রশংসা করি। নীতিগ্রন্থে হঠকারিতার নিন্দা আছে বটে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার প্রতি আমাদের আন্থরিক অনুরাগ দেখিতে পাই। যে ব্যক্তি অতান্ত বিবেচনা-পুর্ব্ধক অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া অতি সতর্কভাবে কাজ করে, তাহাকে আমরা ভালবাসি না কিন্তু যে ব্যক্তি সক্ষদা নিশ্চিস্ত, অমান বদনে বেফাঁস কথা বলিয়া বদে এবং অবলীলাক্রমে বেয়াডা কাজ করিয়া ফেলে লোকে তাহাকে ভালবাসে। যে ব্যক্তি ভবিষাতের হিসাব করিয়া বড সাবধানে অর্থসঞ্চয় করে, লোকে খাণের আবশুক হইলে তাহার নিকট গমন করে এবং তাহাকে মনে মনে অপরাধী করে, আর, যে নির্কোধ নিজের ও প্রিবারের ভবিষ্যুৎ শুভাশুভ গণনা মাত্র না করিয়া যাহা পায় তৎক্ষণাৎ মুক্তহন্তে ব্যয় করিয়া বদে, লোকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে ঋণদান করে এবং সকল সময় পরিশোধের প্রত্যাশা রাথে না। অনেক সময় অবি-বেচনা অর্থাৎ মনোবিহীনতাকেই আমরা উদারতা বলি এবং যে মনস্বী হিতাহিত জ্ঞানের অমুদেশক্রমে যুক্তির লুগুন হাতে লুইয়া অত্যন্ত কঠিন সংকল্পের সহিত নিয়মের চুলচেরা পথ ধরিয়া চলে তাহাকে লোকে হিসাবী, ৰিষয়ী, সঙ্কাৰ্ণমনা প্ৰভৃতি অপবাদস্টক কথা বলিয়া থাকে।

মনটা যে আছে এইটুকু যে ভুলাইতে পারে তাহাকেই বলি মনোহর।
মনের বোঝাটা যে অবস্থায় অন্ধতন করি না, দেই অবস্থাটাকে বলি
আনন । নেশা করিয়া বরং পশুর মত হইয়া যাই, নিজের সর্কনাশ
ক্রি সেও স্বীকার তবু কিছু ক্ষণের জন্মে থানার মধ্যে পড়িয়াও সে
উন্নাস সম্বরণ করিতে পারি না। মন যদি যথার্থ আমাদের আত্মীয় হইত
এবং আত্মীয়ের মত ব্যবহার করিত তবে কি এমন উপকারী লোকটার
প্রতি এতটা দূর অক্বতজ্ঞতার উদয় হইত ?

বুষির অপেক্ষা প্রতিভাকে আমরা উচ্চাসন কেন দিই ? বুদ্ধি প্রতি-

দিন প্রতিমুহুর্বে আমাদের সহস্র কাজ করিয়া দিতেছে, সে না হইলে আমাদের জীবন রক্ষা করা ছঃসাধা হইত, আর প্রতিভা কালেভন্তে আমাদের কাজে আসে এবং অনেক সময় অকাজেও আসে। কিব্ব বৃদ্ধিটা হইল মনের, তাহাকে পদক্ষেপ গণনা করিয়া চলিতে হয়, আর প্রতিভা মনের নিয়মাবলী রক্ষা না করিয়া হাওয়ার মত আসে, কাহারো আহ্বান ও মানে না, নিষেধ ও অগ্রাহ্ব করে।

প্রকৃতির মধ্যে সেই মন নাই এইজন্ম প্রকৃতি আমাদের কাছে এমন মনোহর। প্রকৃতিতে একটার ভিতরে আবএকটা নাই। আর্সোলার স্কন্মে কাঁচপোকা বিদিয়া শুষিয়া থাইতেছে না। মৃত্তিকা হইতে আর ঐ জ্যোতিঃসিঞ্চিত আকাশ পর্যাস্ত তাহার এই প্রকাণ্ড ঘরকন্নার মধ্যে একটা ভিন্নদেশী পরের ছেলে প্রবেশ লাভ করিয়া দৌরাত্ম্যা করিতেছে না।

সে একাকী, অথগুসম্পূর্ণ, নিশ্চিম্ব, নিক্ত্বিয় । তাহার অসীমনীল ললাটে বৃদ্ধির রেথামাত্র নাই, কেবল প্রতিভার জ্যোতি চিরদীপামান । যেমন অনায়াসে একটি সর্বাঙ্গস্থান্দরী পুস্পমঞ্জরী বিকশিত হইয়া উঠিতেছে তেমনি অবহেলে একটা হর্দ্দাস্ত ঝড় আসিয়া স্থপমপ্রের মত সমস্ত ভাঙিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে । সকলি যেন ইচ্ছায় হইতেছে, চেষ্টায় হইতেছে না। সে ইচ্ছা কথনও আদের করে, কথনও আঘাত করে । কথনো প্রেরসী অপ্যরীর মত গান করে, কথনো কৃষিত রাক্ষ্মীর হায় গর্জনকরে ।

চিন্তাপীড়িত সংশ্বাপ্র মারুবের কাছে এই দ্বিধাশু অব্যবস্থিত ইচ্ছাশক্তির বড় একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে। রাজভক্তি প্রভৃতক্তি তাহার 
একটা নিদর্শন। যে রাজা ইচ্ছা করিলেই প্রাণ দিতে এবং প্রাণ লইতে 
পারে তাহার জন্ম যত লোক ইচ্ছা করিয়া প্রাণ দিয়াছে, বর্তমান বুগের 
নিয়মপাশবদ্ধ রাজার জন্ম এত লোক স্বেচ্ছাপূর্বক আত্মবিসর্জ্জনে উন্ধত 
হয় না।

যাহারা মনুষ্যজাতির নেতা হইয়া জনিয়াছে তাহাদের মন দেখা যায় না। তাহারা কেন, কি ভাবিয়া, কি যুক্তি অনুসারে কি কাজ করিতেছে তৎক্ষণাৎ তাহা কিছুই বুঝা যায় না এবং মানুষ নিজের সংশয়-তিমিরাচ্ছয় কুদ্র গহরর হইতে বাহির হইয়া পতঞ্জের মত ঝাঁকে ঝাঁকে তাহাদের মহন্দশিখার মধ্যে আন্মাণাতী হইয়া ঝাঁপ দেয়।

রমণীও প্রকৃতির মত। মন আদিয়া তাহাকে মাঝখান হইতে হুই ভাগ করিয়া দেয় নাই। সে পুজোর মত আগাগোড়া একখানি। এই জন্ম তাহার গতিবিধি আচার-ব্যবহার এমন সহজসম্পূর্ণ। এইজন্ম বিধান্দোলিত পুরুষের পক্ষে রমণী "মরণং ধ্রুবং"।

প্রকৃতির ভার রমণীরও কেবল ইচ্ছাশক্তি—তাহার মধ্যে যুক্তিতর্ক বিচার আলোচনা কেন-কি-বৃত্তান্ত নাই। কথনো সে চারিহন্তে অন্ধ বিতরণ করে, কথনো সে প্রলয়মূর্ত্তিতে সংহার করিতে উত্তত হয়। ভক্তেরা করজোড়ে বলে, তুমি মহামারা, তুমি ইচ্ছামরী, তুমি প্রকৃতি, তুমি শক্তি।

সমীর হাঁপ ছাড়িবার জন্ম একটু থামিবামাত্র ক্ষিতি গন্তীর মুথ করিয়া কহিল—বাঃ চমৎকার! কিন্তু তোমার গা ছুঁইরা বলিতেছি এক বর্ণ যদি বুঝিয়া থাকি! বোধ করি তুমি যাহাকে মন ও বুদ্ধি বলিতেছ প্রকৃতির মত আমার মধ্যেও সে জিনিষটার অভাব আছে কিন্তু তৎপরিবর্ণ্টে প্রতিভার জন্মও কাহারও নিকট হইতে প্রশংসা পাই নাই এবং আকর্ষণশক্তিও যে অধিক আছে তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

স্রোত্ত্বিনী চিস্তান্বিত্তাবে কহিল, মন এবং বুদ্ধি শল্টা যদি তুমি 'একই অর্থে ব্যবহার কর আর যদি বল আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত, তবে তোমার সহিত মতের মিল হইল না।

সমীর কহিল—আমি যে কথাটা বলিয়াছি তাহা রীতিমত তর্কের যে, গ্যানহে। প্রথম বর্ষায় পদ্মা যে চরটা গড়িয়া দিয়া গেল তাহা বালি, তাহার উপরে লাঙল লইয়া পড়িয়া তাহাকে ছিন্ন বিদ্ধিয় করিলে কোন কল পাওয়া যায় না; ক্রমে ক্রমে ছই তিন বর্ষায় স্তরে স্তরে যথন তাহার উপর মাটি পড়িবে তথন সে কর্ষণ সহিবে। আমিও তেমনি চলিতে চলিতে স্রোতোবেগে একটা কথাকে কেবল প্রথম দাঁড় করাইলাম মাত্র। হয় ত বিতীয় স্রোতে একেবারে ভাঙিতেও পারে অথবা পলি পড়িয়া উর্বরা হইতেও আটক নাই। যাহা হউক আদামার সমস্ত কথাটা শুনিয়া তার পর বিচার করা হউক।

মান্থবের অস্তঃকরণের হুই অংশ আছে। একটা অচেতন, বৃহৎ
শুপ্ত এবং নিশ্চেষ্ঠ, আর একটা সচেতন সক্রিয় চঞ্চল পরিবর্ত্তনশীল।
যেমন মহাদেশ এবং সমুদ্র। সমুদ্র চঞ্চলভাবে যাহা কিছু সঞ্চয় করিতেছে
ত্যাগ করিতেছে গোপনতলদেশে তাহাই দৃঢ় নিশ্চল আকারে উত্তরোত্তর
রাশীক্ত হইয়া উঠিতেছে। সেইরূপ আমাদের চেতনা প্রতিদিন যাহা
কিছু আনিতেছে ফেলিতেছে সেই সমস্ত ক্রমে সংস্কার স্মৃতি অভাস
আকারে একটি বৃহৎ গোপন আধারে অচেতনভাবে সঞ্চিত হইয়া উঠিতিছে। তাহাই আমাদের জীবনের ও চরিত্রের স্থায়ী ভিত্তি। সম্পূর্ণ
তলাইয়া তাহার সমস্ত তরপর্যায় কেহ আবিকার করিতে পারে নাই।
উপর হইতে যতটা দৃশ্চমান হইয়া উঠে, অথবা আকস্মিক ভূমিকম্পবেণে
যে নিগুচু অংশ উদ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয় তাহাই আমারা দেখিতে পাই।

এই মহাদেশেই শশু পুপা ফল, সৌন্দর্যা ও জীবন অতি সহজে উদ্ভিন্ন
হইয়া উঠে। ইহা দৃখতঃ স্থির ও নিজ্রিয়, কিন্তু ইহার ভিতরে একটি
অনায়াসনৈপুণা একটি গোপন জীবনীশক্তি নিগৃত্ভাবে কাজ করিতেছে।
সমুদ্র কেবল ফুলিতেছে এবং ছুলিতেছে, বাণিজ্যতরী ভাসাইতেছে এবং
ছুবাইতেছে, অনেক আহরণ এবং সংহরণ করিতেছে, তাহার বলের সীমা
নাই, কিন্তু তাহার মধ্যে জীবনীশক্তি ও ধারণীশক্তি নাই, সে কিছুই
জন্ম দিতে ও পালন করিতে পারে না!

রূপকে যদি কাহারো আপত্তি না থাকে তবে আমি বলি আমাদের

এই চঞ্চল বহিরংশ পুরুষ, এবং এই বৃহৎ গোপন অচেতন অন্তরংশ নারী।

এই স্থিতি এবং গতি সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে ভাগ হইরা গিয়াছে। সমাজের সমস্ত আহরণ, উপার্জ্জন, জ্ঞান ও শিক্ষা স্ত্রীলোকের মধ্যে গিয়া নিশ্চল স্থিতি লাভ করিতেছে। এইজন্ম তাহার এমন সহজ্ব দ্ধি সহজ শোভা অশিক্ষিত পটুতা। মনুষ্যসমাজে স্ত্রীলোক বছকালের রচিত; এইজন্ম তাহার সংকারগুলি এমন দৃঢ় ও পুরাতন, তাহার সকল কর্ত্তর্য এমন চিরাভান্ত সহজসাধ্যের মত হইয়া চলিতেছে; পুরুষ উপস্থিত আবশ্যকের সন্ধানে সময়স্রোতে অনুক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিতেছে; কিন্তু সেই সমুদ্র চঞ্চল প্রাচীন পরিবর্ত্তনের ইতিহাস স্ত্রীলোকের মধ্যে স্তরে স্তরে নিত্যভাবে সঞ্চিত হইতেছে।

পুরুষ আংশিক, বিছিন্ন, সামগ্রস্থবিহীন। আর স্ত্রীলোক এমন একটি সঙ্গীত যাহা সমে আসিয়া স্থানর স্থগোলভাবে সম্পূর্ণ হইতেছে; তাহাতে উত্তরোত্তর যতই পদ সংযোগ ও নব নব তান যোজনা কর না কেন, সেই সমটি আসিয়া সমস্তটিকে একটি স্থগোল সম্পূর্ণ গণ্ডী দিরা বিরিয়া লয়। মাঝখানে একটি স্থির কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া আবর্দ্ধ আপনার পরিধিবিস্তার করে, সেই জ্লু হাতের কাছে যাহা আছে তাহা সে এমন স্থনিপুণ স্থানবভাবে টানিয়া আপনার করিয়া লইতে পারে।

এই যে কেন্দ্রটি ইহা বৃদ্ধি নহে, ইহা একটি সহজ আকর্ষণ-শক্তি। ইহা একটি ঐক্যবিন্দু। মনঃপদার্থটি যেথানে আসিয়া উঁকি মারেন মেথানে এই স্থন্দর ঐক্য শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়।

ব্যোম অধীরের মত হইয়া হঠাৎ আরম্ভ করিয়া দিল—তুমি যাহাকে

ঐক্য বলিতেছ আমি ভাহাকে আত্মা বলি; তাহার ধর্মই এই, সে পাঁচটা
বস্তুকে আপনার চারিদিকে টানিয়া আনিয়া একটা গঠন দিয়া গড়িয়া
তোলে; আর যাহাকে মন বলিতেছ সে পাঁচটা বস্তুর প্রতি আরুষ্ট হইয়া

আপনাকে এবং তাহাদিগকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ফেলে। সেই জগ্ন আত্ম-যোগের প্রধান সোপান হইতেছে মনটাকে অবরুদ্ধ করা।

যোগের সকল তথ্য জানি না, কিন্তু শুনা যায় যোগবলে যোগীর। হৃষ্টি করিতে পারিতেন। প্রতিভার হৃষ্টিও সেইরূপ। করিরা সহজ্ঞ ক্ষমতাবলে মনটাকে নিরস্ত করিয়া দিয়া অর্দ্ধ অচেতনভাবে যেন একটা আত্মার আকর্ষণে ভাব-রস-দৃশ্য-বর্ণ ধ্বনি কেমন করিয়া সঞ্চিত করিয়া পুঞ্জিত করিয়া জীবনে স্থগঠনে মতিত করিয়া থাড়া করিয়া তুলেন।

বড় বড় লোকেরা যে বড় বড় কাজ করেন সেও এই ভাবে! যেথানকার যেটি সে যেন একটি দৈবশক্তি প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া রেথায় রেথায় বরেপির বর্ণে বর্ণে মিলিয়া বায়, একটি স্থসম্পদ্ধ স্থাম্পূর্ণ কার্যায়পে দাঁড়াইয়া যায়। প্রকৃতির সর্বাক্ষনিষ্ঠ জাত মন নামক ছরস্ত বালকটি যে একেবারে তিরস্কৃত বহিষ্কৃত হয় তাহা নহে, কিন্তু সে তদপেকা উচ্চতর মহন্তর প্রতিভার অমোধ মায়ামস্ত্রবলে মুর্গ্রের মত কাজ করিয়া যায়, মনে হয় সমস্তই যেন যাহতে ইতৈছে, যেন সমস্ত ঘটনা, যেন বায়্হ অবস্থাগুলিও যোগবলে যথেচ্ছামত যথাস্থানে বিশ্বস্ত হইয়া যাইতেছে। গারিবাল্ডি এমনি করিয়া ভাঙাচোরা ইটালির নৃতন করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, ওয়াশিংটন অরণাপর্ব্বতবিক্ষিপ্ত আমেরিকাকে আপনার চারিদিকে টানিয়া আনিয়া একটি সামাজ্যরূপে গড়িয়া দিয়া যান।

এই সমস্ত কার্য্য এক একটি যোগদাধন।

কবি যেমন কাব্য গঠন করেন, তানসেন যেমন তান লয় ছন্দে এক একটি গান স্থাষ্ট করিতেন, রমণী তেমনি আপনার জীবনটি রচনা করিয়া তোলে। তেমনি অচেতনভাবে, তেমনি মায়ামন্ত্রবলে। পিতা পুত্র প্রাতা ভগ্নী অতিথি অভ্যাগতকে স্থলর বন্ধনে বাঁধিয়া সে আপনার চারিদিকে গঠিত সজ্জিত করিয়া তোলে;—বিচিত্র উপাদান লইয়া বঙ্ক স্থানপুণ হস্তে একথানি গৃহ নিশ্বাণ করে; কেবল গৃহ কেন, রমণী যেথানে

যায় আপনার চারিদিককে একটি সোন্দর্যসংখনে বাঁধিয়া আনে। নিজের চলাকেরা বেশভ্ষা কথাবার্ত্তা আকার ইন্ধিতকে একটি অনির্বাচনীয় গঠন দান করে। তাহাকে বলে প্রী। ইহা ত বুদ্ধির কাজ নহে, অনির্দেশ্য প্রতিভার কাজ, মনের শক্তি নহে, আত্মার অপ্রান্ত নিগৃত্ শক্তি। এই যে ঠিক স্বরটি ঠিক্ জারগায় গিয়া লাগে, ঠিক কথাটি ঠিক জারগায় আদিয়া বদে, ঠিক কাজটি ঠিক সময়ে নিপান হয়, ইহা একটি মহারহশুম নিধিল জগৎকেন্দ্রভূমি হইতে স্বাভাবিক ক্টিকধারার স্থায় উচ্ছু মৃত উৎস। সেই কেক্রভূমিটকে অচেতন না বলিয়া অভিচেতন নাম দেওয়া উচিত।

প্রকৃতিতে যাহা সৌন্দর্য্য, মহৎ ও গুণী লোকে তাহাই প্রতিভা, এবং নারীতে তাহাই এ, তাহাই নারীছ। ইহা কেবল পাত্রভেদে ভিন্ন বিকাশ।

ষ্মতঃপর ব্যোম সমীরের মুখের দিকে চাহিন্না কহিল; তার পরে ? তোমার লেখাটা শেষ করিয়া ফেল।

সমীর কহিল, আর আবগুক কি ? আমি যাহা আরম্ভ করিয়াছি তুমি ত তাহার একপ্রকার উপসংহার করিয়া দিয়াছ।

ক্ষিতি কহিল, কবিরাজ মহাশন্ন স্থক্ন করিয়াছিলেন, ডাব্রুনার মহাশন্ন সাঙ্গ করিয়া গেলেন, এখন আমরা হরি হরি বলিয়া বিদান্ন হই। মন কি, বুদ্ধি কি, আত্মা কি, সৌন্দর্য্য কি এবং প্রতিভাই বা কাহাকে বলে, এ সকল তত্ত্ব কম্মিন্কালে বুঝি নাই, কিন্তু বুঝিবার আশা ছিল, আজ সেটুকুও জলাঞ্জলি দিয়া গেলাম।

 পশমের গুটিতে জটা পাকাইয়া গেলে যেমন নতমুথে সতর্ক অঙ্গুলিতে ধীরে ধীরে খুলিতে হয়, স্রোতিষিনী চুপ করিয়া বিয়য়া যেন তেম্নি ভাবে মনে মনে কথাগুলিকে বছয়য়ে ছাড়াইতে লাগিল।

দীপ্তিও মৌনভাবে ছিল; সমীর তাহাকে জিল্পাসা করিল, কি ভাবিতেছ প দীপ্তি কহিল, বাঙালীর মেয়েদের প্রতিভাবলে বাঙালীর ছেলেদের মত এমন অপরূপ স্ষষ্টি কি করিয়া হইল তাই ভাবিতেছি।

আমি কহিলাম মাটির গুণে দকল দময়ে শিব গড়িতে কুতকার্য্য হওয়া যায় না।

## গতা ও পতা।

আমি বলিতেছিলাম—বাঁশির শব্দে, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায়,—

- শ্রীযুক্ত ক্ষিতি আমার এই আক্ষিক ভাবোচ্ছ্বাসে হাস্তসম্বরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন— ল্রাভঃ, করিতেছ কি! এইবেলা সময় থাকিতে ক্ষান্ত হও। কবিতা ছলে শুনিতেই ভাল লাগে—তাহাও সকল সময়ে নহে। কিন্তু সরল গছের মধ্যে যদি তোমরা গাঁচজনে পড়িয়া কবিতা মিশাইতে থাক, তবে, তাহা প্রতিদিনের ব্যবহারের পক্ষে অবোগ্য হইয়া উঠে। বয়ং হুধে জল মিশাইলে চলে, কিন্তু জলে হুধ মিশাইলে তাহাতে প্রাত্যহিক স্নান পান চলে না। কবিতার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে গান্ত মিশ্রিত করিলে আমাদের মত গাভানীবী লোকের পরিপাকের পক্ষে সহজ হয়—কিন্তু গছের মধ্যে কবিত্ব একেবারে জচল।—
- —বাদ! মনের কথা আর নহে। আমার শরৎ-প্রভাতের নবীন ভাবাস্কুরটি প্রিয় বন্ধু ক্ষিতি উাহার তীক্ষ্ণ নিড়ানীর একটি থোঁচায় একেবারে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিলেন। একটা তর্কের কথায় সহসা বিরুদ্ধ মত শুনিলে মান্ত্র্য তেমন অসহায় হইয়া পড়ে না, কিন্তু ভারের কথায় কেহ মাঝধানে ব্যাখাত করিলে বড়ই হর্কল হইয়া পড়িতে হয়। কারণ, ভাবের কথায় শোতার সহায়ভূতির প্রতিই একমাত্র নির্ভর। শোতা খদি বলিয়া উঠে, কি পাগ্লামি করিতেছ, তবে কোন যুক্তিশাত্রে তাহারু কোন উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এইজন্ম ভাবের কথা পাড়িতে হইলে প্রাচীন গুণীরা শ্রোতাদের হাতে-পায়ে ধরিয়া কাজ আরম্ভ করিতেন। বলিতেন, স্থাগীগণ মরালের মৃত নীর পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ করেন। নিজের ক্ষমতা স্বীকার করিয়া সভাস্থ লোকের গুণগ্রাহিতার প্রতি একান্ত নির্ভর প্রকাশ করি-তেন। কথনো বা ভবভৃতির ক্রায় সুমহৎ দক্তের দ্বারা আরম্ভ হইতেই সকলকে অভিভূত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেন। এবং এত করিয়াও ঘরে ফিরিয়া আপনাকে ধিকার দিয়া বলিতেন, যে দেশে কাচ এবং মাণিকের এক দর. সে দেশকে নমস্কার। দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতেন "হে চতুর্মুথ, পাপের ফল আর যেমনই দাও সহা করিতে প্রস্তুত মাছি কিন্তু অর্মিকের কাছে রুদের কথা বলা এ কপালে লিখিয়ো না, লিখিয়ো না, লিখিয়ো না।" বাস্তবিক, এমন শাস্তি আর নাই। জগতে অর্সিক না থাকুক, এত বড় প্রার্থনা দেবতার কাছে করা যায় না, কারণ তাহা হইলে জগতে জনসংখ্যা অত্যন্ত হাস হইয়া যায়। অৱসিকের দ্বারাই পৃথিবীর অধিকাংশ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাঁহারা জনসমাজের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; তাঁহারা না থাকিলে সভা বন্ধ, কমিটি অচল, সংবাদপত্র নীরব, সমালোচনার কোটা একেবারে শৃত্ত; এজন্ত, তাঁহাদের প্রতি আমার যথেষ্ট সন্মান আছে। কিন্তু ঘানিষয়ে শর্ষপ ফেলিলে অজ্ঞধারে তৈল বাহির হয় বলিয়া তাহার মধ্যে ফুল ফেলিয়া কেহ মধ্র প্রত্যাশা করিতে পারে না—অতএব হে চতুর্মুখ, ঘানিতে চিরদিন সংসারে রক্ষা করিও, কিন্তু তাহার মধ্যে ফুল ফেলিয়ো না এবং গুণীজনের হৃৎপিও निक्किश कतिरहा ना।

শ্রীমতী প্রোত্থিনীর কোমল হানর সর্বাদাই আর্দ্রের পক্ষে। তিনি আমার গ্রবস্থায় কিঞ্চিৎ কাতর হইয়া কছিলেন "কেন, গত্তে পত্তে এতই কি বিচ্ছেদ !"

আমি কহিলাম-পত্ত অন্তঃপুর, গতা বহির্ভবন। উভয়ের ভিন্ন স্থান

নির্দিষ্ট আছে। অবলা বাহিরে বিচরণ করিলে তাহার বিপদ ঘটিবেই এমন কোন কথা নাই। কিন্তু যদি কোন রুদ্যভাব ব্যক্তি তাহাকে অপমান করে, তবে ক্রন্দন ছাড়া তাহার আর কোন অন্ত্র নাই। এইজন্ত অন্তঃপুর তাহার পক্ষে নিরাপদ হুর্গ। পত্ত কবিতার সেই অন্তঃপুর। ছন্দের প্রাচীরের মধ্যে সহসা কেহ তাহাকে আক্রমণ করে না। প্রত্যহের এবং প্রত্যেকের ভাষা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া সে আপনার জন্ত একটি হুরুহ অথচ স্থানর সীমা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। আমার হৃদয়ের ভাবটিকে যদি সেই সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতাম, তবে ক্ষিতি কেন, কোন ক্ষিতিপতির সাধ্য ছিল না তাহাকে সহসা আসিয়া পরিহাস করিয়া যায়।

ব্যোম গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে নামাইয়া নিমীলিতনেত্রে কহিলেন — আমি ঐকাবাদী। একা গছের দারাই আমাদের সকল আবশুক স্থ্যমন্ত্র হইতে পারিত, মাঝে হইতে প্র অদিয়া মারুষের মনোরাজ্যে একটা অনাবশ্রক বিচ্ছেদ আনয়ন করিয়াছে: কবি নামক একটা স্বতন্ত্র-জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। সম্প্রদায়বিশেষের হস্তে যথন সাধারণের সম্পত্তি অপিত হয়, তথন তাহার স্বার্থ হয় যাহাতে সেটা অন্তের অনায়ত্ত হইয়া উঠে। কবিরাও ভাবের চতুর্দ্ধিকে কঠিন বাধা নিশ্মাণ করিয়া কবিত্ব নামক একটা কৃত্রিম পদার্থ গড়িয়া তলিয়াছে। কৌশল-বিমুগ্ধ জনসাধারণ বিশ্বর রাখিবার স্থান পার না। এমনি তাহাদের অভ্যাদ বিক্বত হইয়া গিয়াছে যে ছন্দ ও মিল আসিয়া ক্রমাগত হাতুড়ি না পিটাইলে তাহাদের হৃদয়ের চৈত্ত হয় না, স্বাভাবিক সরল ভাষা ত্যাগ করিয়া ভাবকে পাঁচরঙা ছল্লবেশ ধারণ করিতে হয়। ভাবের পক্ষে এমন হীনতা আর কিছুই হইতে পারে না। পছটা না কি আধুনিক স্বষ্টি, দেইজন্তে, সে হঠাৎ-নবাবের মত সর্বানাই পেথম তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়, আমি-তাহাকে ত্র'চক্ষে দেখিতে পারি না। এই বলিয়া ব্যোম পুনর্কার গুড়গুড়ি মুখে দিয়া টানিতে লাগিলেন।

শ্রীমতী দীপ্তি ব্যোমের প্রতি অবজ্ঞাকটাক্ষণাত করিয়া কহিলেন—
বিজ্ঞানে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বলিয়া একটা তত্ত্ব বাহির হইয়াছে। সেই
প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়ম কেবল জন্ত্বদের মধ্যে নহে, মান্থবের রচনার
মধ্যেও থাটে। সেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রভাবেই ময়্রীর কলাপের
আবশ্যক হয় নাই, ময়্রের পেথম ক্রমে প্রাসারিত হইয়াছে। কবিতার
পেথমও সেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল, কবিদিগের ষড়যন্ত্র নহে।
অসভ্য হইতে সভ্য এমন কোন দেশ আছে যেথানে কবিত্ব স্বভাবতই
ছল্লের মধ্যে বিক্ষিত হইয়া উঠে নাই!

প্রীযুক্ত সমীর এতক্ষণ মূরহাস্তমুখে চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। দীপ্তি যথন আমাদের আলোচনায় যোগ দিলেন, তথন তাঁহার মাথায় একটা ভাবের উদয় হইল। তিনি একটা স্থাষ্টিছাডা কথার অবতারণা করিলেন। তিনি বলিলেন, ক্রিমতাই মনুষ্যের স্বপ্রধান গৌরব। <sup>•</sup>মানুষ ছাড়া আর কাহারো কৃত্রিম হইবার অধিকার নাই। গাছ**কে** আপনার পল্লব প্রস্তুত করিতে হয় না, আকাশকে আপনার নীলিমা নির্মাণ করিতে হয় না, ময়রের পুরু প্রকৃতি স্বহস্তে চিত্রিত করিয়া দেন। কেবল মান্ত্রকেই বিধাতা আপনার স্কল-কার্য্যের আব্প্রেণ্টিদ করিয়া দিয়াছেন, তাহার প্রতি ছোটখাটো স্বষ্টির ভার দিয়াছেন। সেই কার্য্যে যে যত দক্ষতা দেখাইয়াছে, সে তত আদর পাইয়াছে। পতা গতা অপেকা অধিক ক্রত্রিম বটে; তাহাতে মামুধের সৃষ্টি বেণী আছে; তাহাতে বেণী রং ফলাইতে হইরাছে, বেণী যত্ন করিতে হইরাছে। আমাদের মনের মধ্যে ধে বিশ্বকর্মা আছেন, যিনি আমাদের অন্তরের নিভূত স্থজনকক্ষে বসিয়া নানা গঠন, নানা বিজাদ, নানা প্রয়াদ, নানা প্রকাশ-চেষ্টায় সর্বাদা নিযুক্ত আছেন, পতে তাঁহারই নিপুণ হন্তের কারুকার্য্য অধিক আছে। সেই তাহার প্রধান গৌরব। অক্লবিম ভাষা জলকল্লোলের, অক্লবিম ভাষা পল্লব-মর্মবের, কিন্তু মন যেথানে আছে সেথানে বহুগত্বরচিত ক্রত্রিম ভাষা।

স্রোত্রিনী অবহিত ছাত্রীর মত সমীরের সমস্ত কথা শুনিলেন। তাঁহার স্থন্দর নম্র মুখের উপর একটা যেন নতন আলোক আসিয়া পড়িল। অন্তদিন নিজের একটা মত বলিতে যেরূপ ইতস্ততঃ করিতেন, আজ দেরপে না করিয়া একেবারে আরম্ভ করিলেন, সমীরের কথায় আমার মনে একটা ভাবের উদয় হইয়াছে —আমি ঠিক পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিব কি না জানি না। স্টির যে অংশের সহিত আমাদের হৃদয়ের যোগ – অর্থাৎ, স্প্রষ্টির যে অংশ শুদ্ধমাত্র আমাদের মনে জ্ঞানসঞ্চার করে না, হৃদয়ে ভাবসঞ্চার করে, যেমন ফুলের সৌন্দর্যা, পর্বতের মহত্ত্--সেই অংশে কতই নৈপুণা খেলাইতে, কতই রঙ ফলাইতে, কত আয়োজন করিতে হইয়াছে: ফুলের প্রত্যেক পাপডিটিকে কত যতে স্মগোল স্মডোল করিতে হইয়াছে, তাহাকে রুম্ভের উপর কেমন স্থলর অভিম ভঙ্গীতে দাঁড় করাইতে হইয়াছে. পর্বতের মাথায় চির্ত্যার্মুকুট পরাইয়া তাহাকে নীলাকাশের মধ্যে কেমন মহিমার সহিত আসীন করা হুইয়াছে, পশ্চিম সমুদ্রতীরের সুর্য্যান্তপটের উপর কত রঙের কত তুলি পড়িয়াছে। ভূতল হইতে নভস্তল পর্যান্ত কত সাজসজ্জা, কত রংচং, কত ভাবভন্গী, তবে আমাদের এই ক্ষুদ্র মাত্রবের মন ভুলিয়াছে ! ঈশ্বর তাঁহার রচনায় যেখানে প্রেম, দৌন্দর্য্য, মহত্ত প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহাকেও গুণপনা করিতে হইয়াছে। সেখানে তাঁহাকেও ধ্বনি এবং ছন্দ. বর্ণ এবং গন্ধ বহুখত্বে বিভাস করিতে হইয়াছে। অরণ্যের মধ্যে যে ফুল ফুটাইয়াছেন, তাহাতে কত পাপড়ির অরুপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন এবং আকাশপটে একটিমাত্র জ্যোতিঃপাত ক্রিতে তাঁহাকে যে কেমন স্থনির্দিষ্ট স্থসংযত ছন্দ রচনা করিতে হইয়াছে —বিজ্ঞান তাহার পদ ও অক্ষর গণনা করিতেছে। ভাবপ্রকাশ করিতে মামুষকেও নানা নৈপুণ্য অবলম্বন করিতে হয়। শব্দের মধ্যে সঙ্গীত আনিতে হয়, সৌন্দর্যা আনিতে হয়, তবে মনের কথা মনের মধ্যে গিরা

প্রবেশ করে। ইহাকে যদি ক্বজিমতা বল, তবে সমস্ত বিশ্বরচন।
ক্বজিম।

এই বলিয়া স্রোত্তিষনী আমার মুখের দিকে চাহিয়া যেন সাহায্য প্রার্থনা করিল—তাহার চোথের ভাবটা এই, আমি কি কতক গুলা বকিয়া গেলাম তাহার ঠিক নাই, তুমি এটেকে যদি পার একটু পরিষ্কার করিয়া বল না। এমন সময় ব্যোম হঠাৎ বলিয়া উঠিল, সমস্ত বিশ্বরচনা যে ক্লিমে এমন মতও আছে। স্রোত্তিষনী যেটাকে ভাবের প্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, অর্থাৎ দৃশ্য, শন্দ, গন্ধ ইত্যাদি, সেটা যে মায়ামাত্র, অর্থাৎ আমাদের মনের ক্লিমে রচনা একথা অপ্রমাণ করা বড় কঠিন।

ক্ষিতি মহা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন — তোমরা সকলে মিলিয়া ধান ভানিতে শিবের গান তুলিয়াছ। কথাটা ছিল এই, ভাব প্রকাশের জন্ত পঞ্জের কোন আবশ্রক আছে কিনা। তোমরা তাহা হইতে একেবারে সমুদ্র পার হইয়া স্ফিতব্ব, লয়তব্ব, মায়াবাদ প্রভৃতি চোরাবালির মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছ। আমার বিধাস, ভাবপ্রকাশের জন্ত ছলের স্পষ্ট হয় নাই। ছোট ছেলেরা বেমন ছড়া ভালবাসে, তাহার ভাবমাধুর্য্যের জন্ত নহে—কেবল তাহার ছলোবদ্ধ ধ্বনির জন্ত, তেমনি অসভ্য অবহায় অর্থহীন কথার ঝলারনাত্রই কানে ভাল লাগিত। এই জন্ত অর্থহীন ছড়াই মানুষের সর্বপ্রথম কবিদ্ধ। মানুষের এবং জাতির বয়স ক্রনে মত বাড়িতে থাকে, ততই ছলের সঙ্গে অর্থ সংযোগ না করিলে তাহার সম্পূর্ণ ভৃপ্তি হয় না। কিন্তু বয়৽প্রাথ হইলেও অনেক সময়ে মানুষ্যের মধ্যে ছই একটা গোপন ছায়াময় স্থানে বালক-অংশ থাকিয়া বায়; ধ্বনিপ্রিয়তা, ছন্দপ্রিয়তা সেই গুপ্ত বালকের স্বভাব। আমাদের বয়ংপ্রাপ্ত অংশ অর্থ চাহে, ভাব চাহে; আমাদের অপরিণত অংশ ধ্বনি চাহে, ছন্দ চাহে।

দীপ্তি গ্রীবা বক্র করিয়া কহিলেন—ভাগ্যে আমাদের সমস্ত অংশ

বয়:প্রাপ্ত হইয়া ওঠে না । মানুষের নাবালক অংশটিকে আমি অন্তরের সৃষ্টিত মন্তবাদ দিই, তাহারই কল্যানে জগতে যা' কিছু মিষ্টত আছে।

সমীর কহিলেন—যে ব্যক্তি একেবারে পুরোপুরি পাকিয়া গিয়ছে—
সেই জগতের জ্যাঠা ছেলে। কোন রকমের থেলা, কোন রকমের
ছেলেমায়্বী তাহার পছলদেই নহে। আমাদের আধুনিক হিল্লাতটা
পৃথিবীর মধ্যে স্বচেয়ে জ্যাঠা জাত, অত্যস্ত বেশীমাত্রায় পাকামি করিয়া
থাকে, অথচ নানান্ বিষয়ে কাঁচা। জ্যাঠা ছেলের এবং জ্যাঠা জাতির
উন্নতি হওয়া বড় হক্রহ, কারণ, তাহার মনের মধ্যে নম্রতা নাই। আমার
এ কথাটা প্রাইভেট্। কোথাও যেন প্রকাশ না হয়। আজকাল
লোকের মেজাজ ভাল নয়।

আমি কহিলাম—যথন কলের জাঁতা চালাইয়া সহরের রাস্তা মেরামত হয়, তথন কাষ্টফলকে লেখা থাকে—কল চলিতেছে সাবধান! আমি ক্ষিতিকে পূর্বে হইতে সাবধান করিয়া দিতেছি আমি কল চালাইব। বাপেযানকে তিনি হর্বাপেক্ষা ভয় করেন কিন্তু সেই কল্পনা-বাপ্যোগে গতিবিধিই আমার সহজ্পাধ্য বোধ হয়। গন্তপত্যের প্রসঙ্গে আমি আর একবার শিবের গান গাহিব। ইচ্ছা হয় শোন।—

গতির মধ্যে খুব একটা পরিমাণ-করা নিয়ম আছে। পেণ্ডুলম নিয়মিত তালে গুলিয়া থাকে। চলিবার সময় মান্তবের পা মাত্রা রক্ষা করিয়া উঠে পড়ে; এবং সেই সঙ্গে তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রতাঙ্গ সমান তাল ফেলিয়া গতির সামঞ্জন্ম বিধান করিতে থাকে। সম্ত্র-ভরঙ্গের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড লয় আছে। এবং পৃথিবা এক মহাছন্দে স্থাকে প্রদক্ষিণ করে—

ব্যোমচন্দ্র অকস্মাৎ আমাকে কথার মার্যথানে থামাইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—হিতিই যথার্থ স্বাধীন, সে আপনার অটল গান্তার্থ্যে বিরাজ করে—কিন্তু গতিকে প্রতিপদে আপনাকে নিয়মে বাধিয়া চলিতে

হয়। অথচ সাধারণের মধ্যে একটা ভ্রান্তনংক্ষার আছে যে, গতিই স্বাধীনতার যথার্থ স্বরূপ, এবং স্থিতিই বন্ধন। তাহার কারণ, ইচ্ছাই মনের একমাত্র গতি এবং ইচ্ছা অনুসারে চলাকেই মৃট লোকে স্বাধীনতা বলে। কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা জানিতেন, ইচ্ছাই আমাদের সকল গতির কারণ, সকল বন্ধনের মূল; এই জন্তু মুক্তি, অর্থাৎ চরমন্থিতি লাভ করিতে হইলে এই ইচ্ছাটাকে গোড়া-ঘেঁষিয়া কাটিয়া ফেলিতে তাঁহারা বিধান দেন, দেহমনের সর্ব্বপ্রকার গতিরোধ করাই যোগসাধন।

সমীর ব্যোমের পৃষ্ঠে হাত দিয়া সহাস্থে কহিলেন, একটা মান্ত্র যথন একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছে, তথন মাঝ্রথানে তাহার গতিরোধ করার নাম গোল্যোগ্যাধন।

আমি কহিলাম, বৈজ্ঞানিক ক্ষিতির নিকট অবিদিত নাই যে, গতির সহিত গতির, এক কম্পানের সহিত অন্ত কম্পানের ভারী একটা কুটুছিতা আছে। সা স্থরের তার বাজিয়া উঠিলে মা স্থরের তার কাঁপিয়া উঠে। আলোক-তরঙ্গ, উত্তাপ-তরঙ্গ, ধ্বনি-তরঙ্গ, সায়ু-তরঙ্গ, প্রভৃতি সকলপ্রকার তরঙ্গের মধ্যে এইরূপ একটা আত্মীয়তার বন্ধন আছে। আমাদের চেতনাও একটা তরঙ্গিত কম্পিত অবস্থা। এইজন্ত বিশ্বসংসারের বিচিত্র কম্পানের সহিত তাহার যোগ আছে। ধ্বনি আসিয়া তাহার সায়ুদোলায় দোল দিয়া যায়, আলোক-রিম্ম আসিয়া তাহার সায়ুজ্ঞীতে অলোকিক অঙ্গুলি আঘাত করে। তাহার চিরকম্পিত সায়ুজাল তাহাকে জগতের সমুদায় স্পন্দনের ছম্পে নানাস্বতে বাঁধিয়া জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে।

' স্থানরে বৃত্তি, ইংরাজিতে যাহাকে ইমোশন্ বলে, তাহা আমাদের হানরের আবেগ, অর্থাৎ গতি; তাহার সহিতও অফ্টান্ত বিশ্বকম্পানের একটা মহা ঐক্য আছে। আলোকের সহিত, বর্ণের সহিত, ধ্বানর সহিত তাহার একটা ম্পাননের যোগ, একটা স্থরের মিল আছে। এইজন্ম সঙ্গীত এমন অব্যবহিতভাবে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে উভয়ের মধ্যে মিলন হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। ঝড়ে এবং সমুদ্রে ঘেমন মাতামাতি হয়, গানে এবং প্রাণে তেমনি একটি নিবিড় সংঘর্ষ হইতে থাকে।

কারণ সঙ্গীত আপনার কম্পন সঞ্চার করিয়া আমাদের সমস্ত অম্বরকে চঞ্চল করিয়া তোলে। একটা অনির্দেশ্র আবেগে আমাদের প্রাণকে পূর্ণ করিয়া দেয়। মন উদাস হইয়া যায়। অনেক কবি এই অপরপ ভাবকে অনস্তের জন্ত আকাজ্ঞ। বলিয়া নাম দিয়া থাকেন। আমিও কথনো কথনো এমনতর ভাব অমুভব করিয়াছি এবং এমনতর ভাষাও প্রয়োগ করিয়া থাকিব। কেবল সঙ্গীত কেন, সন্ধ্যাকাশের স্থ্যাস্তছটাও কতবার আমার অন্তরের মধ্যে অনম্ভ বিশ্বজগতের হুং-প্রদান সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে; যে একটি অনির্বাচনীয় বুহুৎ সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়াছে, তাহার সহিত আমার প্রতিদিনের স্থথতঃথের কোন যোগ নাই, তাহা বিষেশ্বরের মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নিথিল চরাচরের সামগান। কেবল সঙ্গীত এবং স্থ্যান্ত কেন. যথন কোন প্রেম আমাদের সমস্ত অন্তিমকে বিচলিত করিয়া তোলে, তথন তাহাও শামাদিগকে সংসারের কুদ্র বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অনস্তের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। তাহা একটা বুহৎ উপাদনার আকার কারণ করে. নেশকালের শিলামুথ বিদীর্ণ করিয়া উৎসের মত অনস্তের দিকে উৎসারিত হইতে থাকে।

এইরপে প্রবল স্পন্দনে আমাদিগকে বিশ্বস্পন্দনের সহিত যুক্ত করিয়া ।
বেয়। বৃহৎ সৈন্ত বেমন পরস্পরের নিকট হইতে ভাবের উন্মন্ততা আকর্ষণ করিয়া কইয়া একপ্রাণ হইয়া উঠে, তেমনি বিশ্বের কম্পন সৌন্দর্য্যবোগে যথন আমাদের ছদয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তথন আমরা সমস্ত জগতের সহিত একতালে পা ফেলিতে থাকি, নিধিলের প্রত্যেক

কম্প্ৰমান প্ৰমাণুৱ সহিত একৰলে মিশিয়া। অনিবাৰ্থ্য আবেগে অনস্তের দিকে ধাবিত হই।

এই ভাবকে কবিরা কত ভাষার. কত উপারে প্রকাশ করিতে চেই। করিয়াছেন এবং কত লোকে তাহা কিছুই বুঝিতে পারে নাই—মনে করিয়াছে উহা কবিদের কাব্যকুয়াশা মাত্র।

কারণ, ভাষার ত হৃদয়ের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ নাই, তাহাকে মন্তিক্ষ ভেদ করিয়া অপ্তরে প্রবেশ করিতে হয়। সে দূত্মাত্র, শ্বদয়ের থাস্মহলে তাহার অধিকার নাই, আমৃ দরবারে আসিয়া সে আপনার বার্তা জানাইয়া যায় মাত্র। তাহাকে বুঝিতে, অর্থ করিতে অনেকটা সময় যায়। কিস্ক সঙ্গীত একেবারে এক ইঙ্গিতেই হৃদয়তক আলিঙ্গন করিয়া ধরে।

এইজন্ত কবিরা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে একটা সঙ্গাঁত নিযুক্ত করিয়া দেন।
দে আপন মায়াম্পর্শে হানরের বার মুক্ত করিয়া দেয়। ছলে এবং ধ্বনিতে
যথন হৃদয় অতই বিচলিত হইয়া উঠে, তথন ভাষার কার্য্য অনেক সহজ্ঞ হইয়া আলে। দূরে যথন বাশি বাজিতেছে, পুপ্পকানন যথন চোথের সন্মুখে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তথন প্রেমের কথার অর্থ কত সহজে বোঝা যায়। দৌল্ব্যা বেমন মুহুর্ত্তের মধ্যে হৃদয়ের সহিত ভাবের পরিচয় সাধন করিতে পারে এমন আর কেহ নয়।

স্থর এবং তাল, ছন্দ এবং ধ্বনি, সঙ্গীতের তুই অংশ। গ্রীকরা "জ্যোতিক্বম গুলীর সঙ্গীত" বলিয়া একটা কথা বলিয়া গিয়াছেন, সেক্স্নু-পিয়রেও তাহার উল্লেখ আছে। তাহার কারণ পৃর্ব্বেই বলিয়াছি যে, একটা গতির দক্ষে আর একটা গতির বড় নিকট-সম্বন্ধ। অনস্ত আকাশ জুড়িয়া চক্রস্থ্যগ্রহতার। তালে তালে নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। তাহার বিশ্বব্যাপী মহা সঙ্গীতটি যেন কানে শোনা যায় না, চোথে দেখা যায়। ছন্দ সঙ্গীতের একটা রূপ। কবিতায় সেই ছন্দ এবং ধ্বনি তুই মিলিয়া ভাবকে কম্পান্তিত এবং সঙ্গীব করিয়া ভোলে, বাহিরের ভাষাকেও হন্দ-

রের ধন করিরা দের। যদি ক্লব্রিম কিছু হর ত ভাষাই ক্লব্রিম, সৌন্দর্য্য ক্লব্রিম নহে। ভাষা মাম্বরের, দৌন্দর্য্য সমস্ত জগতের এবং জগতের স্টেকর্তার।

শ্রীমতী প্রোত্তস্থিনী আনন্দোজ্জণমুথে কহিলেন—নাট্যাভিনয়ে আমাদের হৃদয় বিচলিত করিবার অনেকগুলি উপকরণ একত্রে বর্ত্তমান থাকে।
সঙ্গীত, আলোক, দৃশুপট, স্থানর সাজসজ্জা সকলে মিলিয়া নানা দিক
চইতে আমাদের চিত্তকে আঘাত করিয়া চঞ্চল করে, তাহার মধ্যে একটা
অবিশ্রাম ভাবস্রোত নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানা কার্য্যরূপে প্রবাহিত
চইয়া চলে—আমাদের মনটা নাট্যপ্রবাহের মধ্যে একেবারে নিরুপায়
চইয়া আয়্ববিসর্জন করে এবং ক্রতবেগে ভাদিয়া চলিয়া যায়। অভিনয়্ধ
স্থালে দেখা ্যায়, ভিল্ল ভিল্ল আর্টের মধ্যে কতটা সহযোগিতা আছে,
দেখানে সঙ্গীত, সাহিতা, চিত্রবিল্লা এবং নাট্যকলা এক উদ্দেশ্খনাধনের
জন্ত স্থিলিত হয়, বোধ হয় এমন আর কোথাও দেখা যায় না।

## কাব্যের তাৎপর্য্য।

স্রোতস্থিনী আমাকে কহিলেন, কচ-দেবধানীসংবাদ সম্বন্ধে তুমি যে কবিতা লিখিয়াছ তাগা তোমার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি।

শুনিয়া আমি মনে মনে কিঞ্চিৎ গর্ব অন্তুত্তব করিলাম, কিন্তু দর্পহারী মধুস্থান তথন সজাগ ছিলেন তাই দীপ্তি অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, তৃমি রাগ করিয়ো না, সে কবিতাটার কোন তাৎপর্য্য কিম্বা উদ্দেশ্য আমি ত কিছুই বৃঝিতে পারিলাম না। ও লেখাটা ভাল হয় নাই।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। মনে মনে কহিলাম, আর একটু বিনয়ের সহিত মত প্রকাশ করিলে সংসারের বিশেষ ক্ষতি অথবা সত্যের বিশেষ অপলাপ হইত না, কারণ, লেথার দোষ থাকাও যেমন আশ্চর্য্য নহে তেমনি পাঠকের কাব্যবোধশক্তির থর্কতাও নিতান্তই অসম্ভব বলিতে পারি না। মুখে বলিলাম, যদিও নিজের রচনা সম্বন্ধে লেথকের মনে অনেক সময়ে অসন্দির্ধা মত থাকে তথাপি তাহা যে ভ্রান্ত হইতে পারে ইতিহাসে এমন অনেক প্রমাণ আছে—অপর পক্ষে সমালোচক সম্প্রদায়ও যে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নহে ইতিহাসে সে প্রমাণেরও কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। অতএব কেবল এইটুকু নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, আমার এ লেখা ঠিক তোমার মনের মত হয় নাই; সে নিশ্চয় আমার হুর্ভাগ্য—হয়ত তোমার হুর্ভাগ্যও হইতে পারে।

দীপ্তি গন্তীরমূথে অত্যন্ত সংক্ষেপে কহিলেন, তা' হইবে !—বলিয়া একথানা বই টানিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

ইহার পরে স্রোতম্বিনী আমাকে সেই কবিতা পড়িরার জন্ম আর দ্বিতীয়বার অন্তরোধ করিলেন না।

বোম জানালার বাহিরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া যেন স্থাদ্র আকাশ-তলবর্ত্তী কোন এক কাল্পনিক পুরুষকে সম্বোধন করিয়া কহিল, যদি তাৎপর্য্যের কথা বল, তোমার এবারকার কবিতার আমি একটা তাৎপর্য্য প্রহণ করিয়াছি।

ক্ষিতি কহিল, আগে বিষয়টা কি বল দেখি ? কবিতাটা পড়া হয় নাই সে কথাটা কবিবরের ভয়ে এতক্ষণ গোপন করিয়াছিলাম, এখন ফাঁদ করিতে হইল।

ব্যোম কহিল, শুক্রাচার্য্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিচ্ছা শিথিবার 
'নিমিত্ত বহস্পতির পুত্র কচকে দেবতারা দৈত্যগুরুষ আশ্রমে প্রেরণ করেন। সেথানে কচ সহস্রবর্ধ নৃত্যগীতবাক্সবারা শুক্রতনয়া দেবযানীর 
মনোরঞ্জন করিয়া সঞ্জীবনী বিচ্ছালাভ করিলেন। অবশেষে যথন বিদায়ের 
সময় উপস্থিত হইল তথন দেবযানী তাঁহাকে প্রেম জানাইয়া আশ্রম 
ত্যাগ করিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। দেবযানীর প্রতি অস্তরের আসক্তি-

সত্ত্বেও কচ নিষেধ না মানিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। গল্পটুকু এই। মহাভারতের সহিত একটুকুথানি অনৈক্য আছে কিন্তু সে সামান্ত।

ক্ষিতি কিঞ্চিৎ কাতর মুথে কহিল—গল্পটি বারোহাত কাঁকুড়ের অপেক্ষা বড় হইবে না কিন্তু আশঙ্কা করিতেছি ইহা হইতে তেরো হাত পরিমাণের তাৎপর্যা বাহির হইরা পড়িবে।

ব্যোম ফিতির কথার কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া গেল—কথাটা দেহ এবং আয়া লইয়া।

শুনিয়া সকলেই সশঙ্ক হইয়া উঠিল।

ক্ষিতি কহিল, আমি এইবেলা আমার দেহ এবং আত্মা লইয়া মানে মানে বিদায় হইলাম।

সমার তুইহাতে তাহার জামাধ্রিয়া টানিয়া বসাইয়া কহিল, সঙ্কটের সময় আমানিগকে একলা কেলিয়া যাও কোথায় ?

বোম কহিল, জীব স্বৰ্গ হইতে এই সংদাৱাশ্রমে আসিয়াছে। সে এখানকার স্থা হঃখ বিপদ সম্পদ হইতে শিক্ষা লাভ করে। ষতদিন ছাত্র আবস্থায় থাকে, ততদিন তাহাকে এই আশ্রমকতা দেহটার মন জোগাইয়া চলিতে হয়। মন যোগাইবার অপূর্ব্ব বিদ্যা সে জানে। দেহের ইন্দ্রিয়-বীণায় সে এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত বাজাইতে থাকে, যে, ধরাতলে সৌলর্ঘ্যের মন্দনমরীচিকা বিস্তারিত হইয়া যায় এবং সমুদ্র শব্দ গন্ধ স্পর্শ আপন জড়শক্তির যন্ত্রনিয়ম পরিহারপূর্ব্বক অপরূপ স্বর্গীয় নৃত্তে স্পন্দিত হইতে থাকে।

বলিতে বলিতে স্বপ্লাবিপ্ট শৃত্যদৃষ্টি বোম উৎকুল হইয়া উঠিল,—
চৌকিতে সরল হইয়া উঠিয়া বদিয়া কহিল—যদি এমনভাবে দেখ, তবে
প্রত্যেক মামুষের মধ্যে একটা অনস্তকালীন প্রেমাভিনয় দেখিতে পাইবে।
জীব তাহার মৃঢ় অবোধ নির্ভরপরায়ণা দক্ষিনীটিকে কেমন করিয়া পাগল
করিতেছে দেখা দেহের প্রত্যেক প্রমাণুর মধ্যে এমন একটি আকাজ্ঞার

স্কার করিয়া দিতেছে, দেহধর্মের ছারা যে আকাজ্ফার পরিতৃপ্তি নাই। তাহার চক্ষে যে मोन्सर्ग यानिया मिटिए मुष्टिमिक व घाता ठाहात मौमा পাওয়া যায় না—তাই সে বলিতেছে "জনম অবধি হম রূপ নেহারমু নঃন না তির্পিত ভেল:"—তাহার কর্ণে যে সঙ্গীত আনিয়া দিতেছে শ্রবণ-শক্তির দারা তাহা আহত হইতে পারে না. তাই সে ব্যাকুল হইয়া বলি-তেছে,—"দোই মধুর বোল শ্রবণহি গুনলু শ্রুতিপথে পরশ না গেল।" আবার এই জাণপ্রদীপ্ত মৃত দঙ্গিনীটিও লতার ভার সহস্র শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রেমপ্রতপ্ত স্থকোমল আলিঙ্গনপাশে জীবকে আচ্চন্ন প্রচ্ছন্ন করিয়া ধরে, অলে অলে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া আনে, অশাস্ত যদ্ধে ছায়াৰ মত সঙ্গে থাকিয়া বিবিধ উপচাৱে তাহার সেবা করে, প্রবাসকে যাহাতে প্রবাস জ্ঞান না হয় যাহাতে আতিথ্যের ক্রটি না হইতে পারে সে জন্ম সর্ববিদাই সে তাহার চক্ষ কর্ণ হস্ত পদকে সতর্ক করিয়া রাখে। এত ভালবাদার পরে তর একদিন জীব এই চিরামুগতা অনন্তাদক্তা দেহ-লতাকে ধূলিশায়িনী করিয়া দিয়া চলিয়া যায় ! বলে, প্রিয়ে, তোমাকে আমি আত্মনির্কিশেষে ভালবাসি, তবু আমি কেবল একটি দীর্ঘনিঃখাসমাত্র ফেলিয়া তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব। কায়া তথন তাহার চরণ জড়া-ইয়া বলে "বন্ধু, অবশেষে আজ যদি আনাকে ধুলিতলে ধূলিমুষ্টির মত ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে. তবে এতদিন তোমার প্রেমে কেন আমাকে এমন মহিমাশালিনী করিয়া তলিয়াছিলে ? হায়, আমি তোমার যোগ্য নই-কিন্তু তুমি কেন আমার এই প্রাণপ্রদীপদীপ্ত নিভূত সোনার মন্দিরে একনা রহস্তান্ধকারনিশীথে অনম্ভ সমুদ্র পার হইয়া অভিসাবে আণিয়াছিলে? আমার কোন গুণে তোমাকে মুগ্ধ করিয়াছিলাম ?" এই করুণ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া এই বিদেশী কোথায় চলিয়া যায় তাহা কেহ জানে না। সেই আজন্মমিলনবন্ধনের অব্যান, সেই মাথর্যাতার বিদায়ের দিন, সেই কারার সহিত কারাধিরাজের শেষ সম্ভাষণ

—ভাহার মত এমন শোচনীয় বিঃহ দৃশু কোন্ প্রেমকাব্যে ব্রিঞ্জ আছে।

ক্ষিতির মুখভাব হইতে একটা আদর পরিহাদের আশকা করিরা বােম করিল—তােমরা ইহাকে প্রেম বলিয়া মনে কর না; মনে করিতেছ আমি কেবল রূপক অবলম্বনে কথা কহিতেছি! তাহা নহে। জগতে ইহাই সর্বপ্রথম প্রেম, এবং জীবনের সর্বপ্রথম প্রেম স্বর্গাপেকা বেমন প্রবল হইয়া থাকে জগতের সর্বপ্রথম প্রেমও সেইরূপ সরল অথচ সেইরূপ প্রবল। এই আদি প্রেম এই দেহের ভালবাসা যথন সংসারে দেখা দিয়াছিল তথনও পৃথিবীতে জলে হলে বিভাগ হয় নাই—সেদন কোন কবি উপস্থিত ছিল না, কোন ঐতিহাসিক জন্মগ্রহণ করে নাই—কিছ সেই দিন এই জলময় পদময় অপ্রিণ্ড ধরাতলে প্রথম ঘোষিত হইল, যে, এ জগৎ যক্তরগংমাত্র নহে;—প্রেম নামক এক অনির্বাচনীয় আনন্দময় বেদনাময় ইচ্ছাশক্তি পঙ্কের মধ্য হইতে পঙ্কজবন জাগ্রত করিয়া তুলিতেছেন—এবং সেই পঙ্কজবনের উপরে আজ ভক্তের চক্ষে সৌন্ধর্যরূপ। লক্ষ্মী এবং ভাবরূপণ সরস্বতীর অধিষ্ঠান হইয়াছে।

ক্ষিতি কহিল— আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে, যে, এমন একটা বৃহৎ কাব্যকাণ্ড চলিতেছে শুনিয়া পুলকিত হইলাম—কিন্ত সরলা কারাটির প্রতি চঞ্চলস্বভাব আত্মাটার ব্যবহার সম্ভোষজনক নহে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমি একান্ত মনে আশা করি যেন আশার জীবাত্মা এরূপ চপলতা প্রকাশ না করিয়া অন্ততঃ কিছু দীর্ঘকাল দেহ-দেব্যানীর আশ্রমে স্থামীভাবে বাস করে! তোমরাও দেই আশির্মাদ্ধ

সমীর কহিল—ভাতঃ ব্যোম্, তোমার মুথে ত কথনও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কথা শুনি নাই। তুমি কেন আজ এমন খুগ্রীনের মত কথা কহিলে ? জীবাঝা স্বর্গ হইতে সংসারাশ্রমে প্রেরিত হইয়া দেহের সঙ্গ লাভ করিয়া স্থপ ছঃথের মধ্য দিয়া পরিণতি প্রাপ্ত হইতেছে, এ সকল মত ত তোমার পূর্ব্বমতের সহিত মিলিতেছে না।

বোম কহিল—এ সকল কথার মতের মিল করিবার চেষ্টা করিও
না। এ সকল গোড়াকার কথা লইরা আমি কোন মতের সহিতই বিবাদ
করি না। জীবনযাত্রার ব্যবসারে প্রত্যেক জাতিই নিজরাজ্ঞা-প্রচলিত
মুল্রা লইরা মূলধন সংগ্রহ করে—কথাটা এই দেখিতে হইবে, ব্যবসা
চলে কি না। জীব স্থপতঃখবিপদসম্পদের মধ্যে শিক্ষালাভ করিবার জন্ত
সংসার-শিক্ষাশালায় প্রেরিত হইয়াছে এই মতটিকে মূলধন করিয়া লইয়া
জীবনযাত্রা স্কচারুরূপে চলে, অতএব আমার মতে এ মূলাটি মেকি
নহে। আবার যথন প্রসক্ষক্রমে অবসর উপস্থিত হইবে, তথন দেখাইয়া
দিব, যে, আমি যে ব্যাক্ষনোট্টি লইয়া জীবন-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি,
বিশ্ববিধাতার ব্যাক্ষে সে নোটও গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

ক্ষিতি করুণস্ববে কহিল—দোহাই ভাই, তোমার মুথে প্রেমের কথাই যথেষ্ঠ কঠিন বোধ হয়—অতঃপর বাণিজ্যের কথা যদি অবতারণ কর তবে আমাকেও এথান হইতে অবতারণ করিতে হইবে আমি অত্যম্ভ হর্মল বোধ করিতেছি। যদি অবসর পাই তবে আমিও একটা তাৎপর্য্য শুনাইতে পারি।

বোান চৌকিতে ঠেদান্ দিয়া বিদয়া জান্লার উপর ছই পা তুলিয়া দিল। ক্ষিতি কহিল, আমি দেখিতেছি এতোল্যুশন থিয়রি অর্থাৎ অভিব্যক্তিবাদের মোট কথাটা এই কবিতার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। সঞ্জাবনী বিভাটার অর্থ, বাঁচিয়া থাকিবার বিভা। সংসারে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে একটা লোক সেই বিভাটা অহরহ অভাদ করিতেছে—সহস্র বৎসর কেন, লক্ষ সহস্র বৎসর ধরিয়া। কিন্তু যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে সেই বিভা অভাদ করিতেছে দেই প্রাণীবংশের প্রতি তাহার কেবল ক্ষণিক প্রেম দেখা যায়। যেই একটা পরিছেদ্দ সমাপ্ত হইয়া যায় অমনি

নিষ্ঠুর প্রেমিক চঞ্চল অতিথি তাহাকে অকাতরে ধ্বংসের মুথে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায়। পৃথিবীর স্তবে স্তবে এই নির্দ্ধয় বিদায়ের বিলাপগান প্রস্তরপটে অঙ্কিত রহিয়াছে;—

দীপ্তি ক্ষিতির কথা শেষ না হইতে হইতেই বিরক্ত হইয়া কহিল—
তোমরা এমন করিয়া যদি তাৎপর্য্য বাহির করিতে থাক তাহা হইলে
তাৎপর্য্যের সীনা থাকে না। কাইকে দগ্ধ করিয়া দিয়া অগ্নির বিদায়
গ্রহণ, শুটি কাটিয়া ফেলিয়া প্রজাপতির পলায়ন, ফুলকে বিশীর্ণ করিয়া
ফলের বহিরাগমন, বীজকে বিদীর্ণ করিয়া অঙ্গুরের উলাম, এমন রাশি
রাশি তাৎপর্য্য স্থূপাকার করা যাইতে পারে।

ব্যাম গম্ভীরভাবে কহিতে লাগিল, ঠিক বটে। ও গুলা তাৎপর্যা নহে, দৃষ্টান্ত মাত্র। উহাদের ভিতরকার আসল কণাটা এই, সংসারে আমরা অন্ততঃ ছই পা ব্যবহার না করিয়া চলিতে পারি না। বাম পদ যথন পশ্চাতে আবদ্ধ থাকে দক্ষিণপদ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া য়য়, আবার দক্ষিণ পদ সম্মুখে আবদ্ধ হইলে পর বাম পদ আপন বন্ধন ছেদন করিয়া আপোহাকে বাধি, আবার পরক্ষণেই সেই বন্ধন ছেদন করি । আমাদিগকে ভাল বাদিতেও হইবে এবং সে ভালবাসা কাটিতেও হইবে;—সংসারের এই মহত্তম ছঃখ, এবং এই মহত্ ছঃখের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হয় । সমাজ সম্বন্ধেও এ কথা থাটে;—নূতন নিয়ম যথন কালক্রমে প্রাচীন প্রথারণে আমাদিগকে একস্থানে আবদ্ধ করে তথন সমাজবিপ্পর আমাদিগ ছাহাকে উৎপাটনপূর্বক আমাদিগকে মুক্তি দান করে। যে পা দেশি সে পা পরক্ষণে তুলিয়া লইতে হয় ন কুবা চলা হয় না—অতএব অগ্রসর হওয়ার মধ্যে পদে পদে পিদে বিচ্ছেদবেদনা—ইহা বিধাতার বিধান।

সমীর কহিল—গলটার সর্বশেষে যে একটি অভিশাপ আছে তোমরা কেহু সেটার উল্লেখ কর নাই। কচু যথন বিভা লাভ করিয়া দেবযানীর প্রেমবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিরা যাত্র। করেন তথন দেববানী তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন, যে, তুমি যে বিছা শিক্ষা করিলে সে বিছা অন্তকে শিক্ষা নিতে পারিবে কিন্তু নিজে ব্যবহার করিতে পারিবে না; আমি সেই অভিশাপ-সমেত একটা তাৎপর্যা বাহির করিয়াছি যদি ধৈর্যা থাকে ত বলি।

ক্ষিতি কছিল, ধৈর্যা থাকিবে কি না পূর্ব্বে ছইতে বলিতে পারি না।
প্রতিজ্ঞা করিয়া বদিয়া শেষে প্রতিজ্ঞা রক্ষা না ছইতেও পারে। তুমিত
আরম্ভ করিয়া দাও শেষে যদি অবস্থা বৃঝিয়া তোমার দয়ার সঞ্চার হয়
থামিয়া গেলেই হইবে।

সমীর কহিল—ভাল করিয়া জীবন ধারণ করিবার বিভাকে সঞ্জীবনী বিতা বলা যাক। মনে করা যাক কোন কবি সেই বিতা নিজে শিথিয়া অন্তকে দান করিবার জন্ম জগতে আসিয়াছে। সে তাহার সহজ স্বর্গীয় ক্ষমতায় সংসারকে বিমুদ্ধ করিয়া সংসারের কাছ হইতে সেই বিভা উদ্ধাৰ কৰিয়া লইল। সেযে সংসাৰকে ভাল বাসিল না তাহা নহে কিন্তু সংসার যথন তাহাকে বলিল তমি আমার বন্ধনে ধরা দাঁও, সে কহিল, ধরা যদি দিই, তোমার আবর্ত্তের মধ্যে যদি আরুষ্ঠ হই তাহা হুইলে এ সঞ্জীবনী বিভা আমি শিখাইতে পারিব না: সংসারে সকলের মধ্যে থাকিয়াও আপনাকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে। তথন সংসার তাহাকে অভিশাপ দিল, তুমি যে বিস্থা আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ সে বিজা অন্তকে দান করিতে পারিবে কিন্ধ নিজে ব্যবহার করিতে পারিবে না।—দংদারের এই অভিশাপ থাকাতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে, শুরুর শিক্ষা ছাত্রের কাজে লাগিতেছে কিন্তু সংসারজ্ঞান নিজের জীবনে ব্যবহার করিতে তিনি বালকের ন্যায় অপটু। তাহার কারণ, নির্লিপ্তভাবে বাহির হইতে বিস্তা শিথিলে বিচ্চাটা ভাল করিয়া পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সর্বাদা কাজের মধ্যে লিপ্ত হইয়া না থাকিলে তাহার প্রয়োগ শিক্ষা হয় না। সেই জন্য পুরাকালে

ছিলেন মন্ত্রী, কিন্তু ক্ষত্রির রাজা তাঁহার মন্ত্রণা কাজে প্ররোগ করিতেন।

তোমরা যে সকল কথা তুলিয়ণছিলে সে গুলা বড় বেশি সাধারণ কথা। মনে কর যদি বলা যায়, রামায়ণের তাংপর্য্য এই যে, রাজার গৃহে জনিয়াও অনেকে হঃখ ভোগ করিয়া থাকে, অথবা শকুপ্তলার তাংপর্য্য এই যে, উপযুক্ত অবসরে স্ত্রী পুরুষের চিত্তে পরস্পরের প্রতিপ্রেমের সঞ্চার হওয়া অসম্ভব নহে তবে সেটাকে একটা নৃতন শিক্ষা বা বিশেষ বার্ত্তা বলা যায় না।

স্রোত্ত্বিনী কিঞ্চিৎ ইতন্তত করিয়া কহিল-মামার ত মনে হয় সেই সকল সাধারণ কথাই কবিতার কথা। রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও সর্ব্ধ প্রকার স্থাথের সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমৃত্যুকাল অসাম ছঃথ রাম ও সীতাকে সঙ্কট হইতে সঙ্কটা প্ররে ব্যাধের ন্যায় অনুসরণ করিয়া ফিরিয়াছে; সংসারের এই অত্যন্ত সন্তবণার, মানবাদৃষ্টের এই অত্যন্ত পুরাতন ছঃখ-কাহিনীতেই পাঠকের চিত্ত আরুষ্ট এবং আর্দ্র হইয়াছে। শকুন্তলার প্রেমদুঞ্জের মধ্যে বাস্তবি¢ই কোন নৃতন শিক্ষা বা বিশেষ বার্তা নাই কেবল এই নির্বাতশয় প্রাচীন এবং সাধারণ কথাটি আছে যে, ওভ অথবা অশুভ অবদরে প্রেম অলক্ষিতে অনিবার্য্যবেগে আদিয়া দুঢ়বন্ধনে স্ত্রী পুরুষের ছাদয় এক করিয়া দেয়। এই অত্যন্ত সাধারণ কথা থাকাতেই সর্ব্বসাধারণে উহার রসভোগ করিয়। আসিতেছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন দ্রৌপনীর বস্ত্রহরণের বিশেষ অর্থ এই যে, মৃত্যু এই জীবজন্ত-তক্ষলতাতৃণাচ্ছাদিত বস্থমতীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছে কিন্তু বিধাতার আশীর্বানে কোনকালে তাহার বসনাঞ্চলের অন্ত হইতেছে না, চিরদিনই সে প্রাণময় সৌন্দর্য্যময় নববন্ধে ভূষিত থাকিতেছে। কিন্তু সভাপর্কে যেখানে আমাদের হুৎপিতের রক্ত তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং অবশেষে স্কটাপন্ন ভক্তের প্রতি দেবতার রূপায় তুই চকু অশ্রজনে প্লাবিত হইয়াছিল সে কি এই নৃতন এবং বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিয়া ?
না, অত্যাচারপীড়িত রমণীর লজ্জা ও সেই লজ্জানিবারণ নামক অত্যস্ত
সাধারণ স্বাভাবিক এবং পুরাতন কথায় ? কচদেবধানীসংবাদেও মানবহৃদয়ের এক অতি চিরস্তন এবং সাধারণ বিধাদকাহিনী বিবৃত আছে
সেটাকে থাঁহারা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন এবং বিশেষ তত্তকেই
প্রাধান্য দেন তাঁহারা কাব্যরসের অধিকারী নহেন।

সমীর হাসিয়া আমাকে সংশাধন করিয়া কহিলেন—এমিতী স্রোতস্থিনী আমাদিগকে কাব্যরসের অধিকারসীমা হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন এক্ষণে স্বয়ং কবি কি বিচার করেন একবার শুনা যাক্।

স্রোতস্বিনী অত্যন্ত লক্ষিত ও অত্মতপ্ত হইন্না বারম্বার এই অপবাদের প্রতিবাদ করিলেন।

আমি কহিলাম,—এই পর্যান্ত বলিতে পারি যথন কবিতাটা লিখিতে বিদিয়াছিলাম তথন কোন অর্থই মাথার ছিল না, তোমাদের কল্যানে এখন দেখিতেছি লেখাটা বড় নিরর্থক হয় নাই—অর্থ অভিধানে কুলাইয়া উঠিতেছে না। কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির রচনাশক্তি পাঠকের রচনাশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়; তথন স্ব প্রপ্রকৃতিঅন্নগারে কেহ বা সৌলর্য্যা, কেহবা নীতি, কেহবা তত্ব স্থজন করিতে থাকেন। এ যেন আতসবাজীতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া—কাব্য সেই অয়িশিখা, পাঠকদের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতসবাজি। আগুন ধরিবামাত্র কেহবা হাউইয়ের মত একেবারে আকাশে উড়িয়া যায়, কেহবা তুবড়ির মত উদ্দ্বিতি হইয়া উঠে, কেহবা বোমার মত আওয়াজ করিতে থাকে। তথাপি মোটের উপর প্রীমতী স্রোত্তিনীর সহিত আমার মতবিরোধ দেখিতেছি না। অনেকে বলেন, আঁঠিই ফলের প্রধান অংশ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা তাহার প্রমাণ করাও যায়। কিন্তু তথাপি

অনেক রদজ্ঞ ব্যক্তি ফলের শশুটি থাইয়া তাহার আঁঠি ফেলিয়া দেন।
তেমনি কোন কাব্যের মধ্যে যদিবা কোন বিশেষ শিক্ষা থাকে তথাপি
কাব্যরদক্ত ব্যক্তি তাহার সম্পূর্ণ কাব্যাংশটুকু লইয়া শিক্ষাংশটুকু
ফেলিয়া দিলে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যাহারা
আগ্রহ সহকারে কেবল ঐ শিক্ষাংশটুকুই বাহির করিতে চাহেন আশীর্কাদ
করি তাঁহারাও সফল হউন এবং স্থথে থাকুন। আনন্দ কাহাকেও
বলপূর্বক দেওয়া বায় না। কুস্পম্কুল হইতে কেহবা তাহার রং বাহির
করে, কেহবা তৈলের জন্ম তাহার বীজ বাহির করে, কেহ বা মুগ্ধনেত্রে
তাহার শোভা দেখে। কাব্য হইতে কেহবা ইতিহাস আকর্ষণ করেন,
কেহবা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহবা নীতি, কেহবা বিষয় জ্ঞান
উদ্বাটন করিয়া থাকেন—আবার কেহবা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর
কিছুই বাহির করিতে পারেন না—যিনি যাহা পাইলেন তাহাই লইয়া
সম্কষ্টচিতে ঘরে ফিরিতে পারেন—কাহারও সহিত বিরোধের আবশ্রক
দেখি না—বিরোধে ফলও নাই।

## প্রাঞ্জলতা।

স্রোতস্বিনী কোন এক বিখ্যাত ইংরাজ কবির উল্লেখ করিয়া বলি-লেন, কে জানে, তাঁহার রচনা আমার কাছে ভাল লাগে না।

দীপ্তি আরো প্রবলতরভাবে স্রোতস্বিনীর মত সমর্থন করিলেন।

সমীর কথন পারতপক্ষে মেয়েদের কোন কথার স্পষ্ট প্রতিবাদ করে না। তাই সে একটু হাসিয়া ইতস্তত করিয়া কহিল, কি**ন্ত অ**নেক বড়<sup>\*</sup> বড় সমালোচক তাঁহাকে ধুব উচ্চ আসন দিয়া থাকেন।

দীপ্তি কহিলেন, আগুন যে পোড়ায় তাহা তাল করিয়া ব্ঝিবার জন্ম কোন সমালোচকের সাহায্য আবশুক করে না—তাহা নিজের বাম হস্তের কড়ে আঙুলের ডগার দ্বারাও বোঝা যায়—ভাল কবিতার ভালস্থ যদি তেমনি অবছেলে না ব্ঝিতে পারি তবে আমি তাহার সমালোচনা পড়া আবগুক বোধ করি না।

আশুনের যে পোড়াইবার ক্ষমতা আছে সমীর তাহা জানিত, এই জন্ম দে চুপ করিয়া রহিল; কিন্ধ ব্যোম বেচারার সে সকল বিষয়ে কোনরূপ কাঞ্জান ছিল না এই জন্ম সে উচ্চন্বরে আপন স্বগত উক্তি আরম্ভ করিয়া দিল।

দে বলিল—মানুষের মন মানুষকে ছাড়াইরা চলে, অনেক সমরে তাহাকে নাগাল পাওরা যায় না;——

কিতি তাহাকে বাধা দিয়া কহিল—ত্রে তার্গে হরুমানের শত যোজন লাঙ্গ্ল শ্রীমান্ হরুমানজাউকে ছাড়াইয়া বছদ্র গিয়া পৌছিত; লাঙ্গ্লের ডগাটুকুতে যদি উকুন বিসত তবে তাহা চুলকাইয়া আসিবার জন্ত ঘোড়ার ডাক বসাইতে হইত। মান্তুদের মন হন্তুমানের লাঙ্গুলের অপেক্ষাও স্থান্, সেই জন্ত এক এক সময়ে মন যেখানে গিয়া পৌছায়, সমালোচকের বোড়ার ডাক ব্যতীত সেখানে হাত পৌছে না। ল্যাজের সঙ্গে মনের প্রভেদ এই যে, মনটা আগে আগে চলে এবং ল্যাজটা পশ্চাতে পড়িয়া থাকে—এই জন্তই জগতে ল্যাজের এত লাঞ্কা এবং মনের এত মাহাক্স।

ক্ষিতির কথা শেষ হইলে ব্যোম পুনণ্চ আরম্ভ করিল— বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য জানা, এবং দর্শনের উদ্দেশ্য বোঝা, কিন্তু কাণ্ডাট এমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, বিজ্ঞানাট জানা এবং দর্শনাট বোঝাই অন্য সকল জানা এবং অন্য সকল বোঝার অপেকা শক্ত হইয়া উঠিয়াছে; ইহার জন্ম কত ইন্ধুল, কত কেতাব, কত আয়োজন আবশ্যক হইয়াছে! সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা, সেই আনন্দটি গ্রহণ করাও নিতান্ত সহজ নহে—তাহার জন্যও বিবিধ প্রকার শিক্ষা এবং সাহাব্যের প্রয়োজন। সেই জন্মই বলিতেছিলান, দেখিতে দেখিতে মন এতটা অগ্রসর হইয়া যায়, যে,

তাহার নাগাল পাইবার জন্ত সিঁড়ি লাগাইতে হয়। যদি কেহ অভিমান করিয়া বলেন, যাহা বিনা শিকায় না জানা যায় তাহা বিজ্ঞান নহে, যাহা বিনা চেষ্টায় না বোঝা যায় তাহা দর্শন নহে এবং যাহা বিনা সাধনায় আনন্দ দান না করে তাহা সাহিত্য নহে, তবে কেবল খনার বচন, প্রবাদ বাক্য এবং পাঁচালি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে।

সমীর কহিল, মাস্থবের হাতে সব জিমিবই ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠে।
অসভ্যেরা বেমন-তেমন চীৎকার করিয়াই উত্তেজনা অম্প্রত করে, অথচ
আমাদের এমনি গ্রহ, বে, বিশেষ অভ্যাসসাধ্য শিক্ষাসাধ্য সঙ্গীত ব্যতীত
আমাদের প্রথ নাই; আরো গ্রহ এই, বে, ভাল গান করাও তেমনি
শিক্ষাসাধ্য। তাহার ফল হয় এই, বে, এক সময়ে যাহা সাধারণের ছিল,
ক্রমেই তাহা সাধকের হইয়া স্লাদে। চাৎকার সকলেই করিতে পারে,
এবং চীৎকার করিয়া অসভ্য গ্রাধারণে সকলেই উত্তেজনাপ্রথ অম্প্রত করে
—কিন্তু গান সকলে করিতে কাছের না এবং গানে সকলে স্থও পার না।
কাজেই, সমাজ যতই অগ্রম্ম হন্ধ তত্তই অধিকারী এবং অন্ধিকারী, রসিক
এবং অরসিক এই চুই সম্প্রমিক্সর স্বাষ্টি হইতে থাকে।

ক্ষিতি কহিল, মানুষ বেচারাকে এমনি করিয়া গড়া হইয়াছে, যে, সে যতই সহজ উপায় অবলম্বন করিতে চায় ততই হুরহতার মধ্যে জড়ী-ভূত হইয়া পড়ে। সে সহজে কাজ করিবার জন্ম কল তৈরি করে কিন্তু কল জিনিষটা নিজে এক বিষম হুরহ ব্যাপার; সে সহজে সমস্ত প্রাক্ততজ্ঞানকে বিধিবন্ধ করিবার জন্ম বিজ্ঞান স্থাই করে কিন্তু সেই বিজ্ঞানটাই আয়ন্ত করা কঠিন কাজ; স্থবিচার করিবার সহজ প্রণালী বাহির করিতে গিয়া আইন বাহির হইল, শেষকালে আইনটা ভাল করিয়া ব্যিতেই দীর্ঘ-জীবী লোকের বারো আনা জীবনদান করা আবশ্রুক হইয়া পড়ে; সহজে আদান-প্রদান চালাইবার জন্ম টাকার স্থাই হইল, শেষকালে টাকার

সমস্তা এমনি এক সমস্তা হইরা উঠিরাছে, বে, মীমাংসা করে কাহার সাধা! সমস্ত সহজ কবিতে হইবে এই চেষ্টার মান্তবের জানা শোনা ধাওরা লাওরা আমোন প্রমোদ সমস্তই অসম্ভব শব্দ হইরা উঠিরাছে।

শ্রেভিম্বিনী কহিলেন—সেই হিসাবে কবিতাও শক্ত হইয়া উঠিয়াছে;
এখন মান্ত্রম খুব স্পষ্টতঃ তুইভাগ হইয়া গিয়াছে; এখন অন্ধ্র লোক ধনী
এবং অনেকে নির্দ্ধন, অন্ধ্র লোকে গুণী এবং অনেক নিগুণ; এখন
কবিতাও সর্ব্বসাধারণের নহে, তাহা বিশেষ লোকের; সকলি বুঝিলাম।
কিন্তু কথাটা এই বে, আমরা যে বিশেষ কবিতার প্রসঙ্গে এই কথাটা
তুলিয়াছি, সে কবিতাটা কোন অংশেই শক্ত নহে; তাহার মধ্যে এমন
কিছুই নাই যাহা আমাদের মত লোকও বুঝিতে না পারে—তাহা নিতাস্তুই সরল, অত্তএব তাহা যদি ভাল না লাগে তবে সে আমাদের বুঝিবার
দোবে নহে।

ক্ষিতি এবং সমীর ইহার পরে আর কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করিল না। কিন্ত ব্যোম অমান মুখে বলিতে লাগিল—যাহা সরল তাহাই যে সহজ এমন কোন কথা নাই। অনেক সময় তাহাই অত্যন্ত কঠিন, কারণ, সে নিজেকে বুঝাইবার জন্ত কোনপ্রকার বাজে উপায় অবলম্বন করে না,—সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাকে না বুঝিয়া চলিয়া গোলে সে কোনস্রপ কৌশল করিয়া ফিরিয়া ডাকে না। প্রাঞ্জলতার প্রধান শুণ এই যে, সে একেবারে অব্যবহিত ভাবে মনের সহিত সম্বন্ধ হাপন করে—তাহার কোন মধ্যস্থ নাই। কিন্তু যে সকল মন মধ্যস্থের সাহায্য ব্যতীত কিছু গ্রহণ করিতে পারে না, যাহাদিগকে ভুলাইয়া আকর্ষণ করিতে হয়, প্রাঞ্জলতা তাহাদের নিকট বড়ই তুর্বোধ। ক্রক্তনগরের কারীগরের রচিত ভিন্তি তাহার সমস্ত রং চং মশক্ এবং অক্সভঙ্গী দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয় এবং অভ্যাসের সাহায্যে চট্ করিয়া আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে—কিন্তু গ্রীকৃ প্রেন্তরং ঠিতে রং চং রকম সকম্

নাই—তাহা প্রাঞ্জল এবং দর্বপ্রকার প্রশ্নাদবিহীন। কিন্তু তাহা বলিন্না সহজ নহে। সে কোনপ্রকার তৃক্ত বাহুকৌশল অবলম্বন করে না বলিন্নাই ভাবসম্পদ তাহার অধিক থাকা চাই।

দীপ্তি বিশেষ একটু বিরক্ত হইয়া কহিল— তোমার গ্রীক প্রস্তরমূর্ত্তির কথা ছাড়িয়া দাও ! ও সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি এবং বাঁচিয়া থাকিলে আরও অনেক কথা ভানিতে হইবে। ভাল জিনিষের দোষ এই যে, তাহাকে দর্মদাই পৃথিবীর চোখের সাম্নে থাকিতে হয়, দকলেই তাহার সম্বন্ধে কথা কহে, তাহার আর পদ্দা নাই, আক্র নাই: তাহাকে আর কাহারও আবিষ্কার করিতে হয় না, বুঝিতে হয় না, ভাল করিয়া চোধ মেলিয়া তাহার প্রতি তাকাইতেও হয় না. কেবল তাহার সম্বন্ধে বাঁধি গৎ শুনিতে এবং বলিতে হয়। সুর্য্যের বেমন মাঝে মাঝে মেৰগ্রস্ত পাকা উচিত, নতুবা মেষমুক্ত ফর্যোর গৌরব বুঝা যায় না, আমার বোধ হয় পৃথিবীর বড় বড় খ্যাতির উপরে মাঝে মাঝে দেইরূপ অবহেলার আড়াল পভা উচিত-মাঝে মাঝে গ্রীক মৃত্তির নিন্দা করা ফেশান হওয়া ভাল. মাঝে মাঝে সর্বলোকের নিকট প্রমাণ হওয়া উচিত যে, কালিদান অপেকা চাণকা বড় কবি। নতুবা আর সহ হয় না। যাহা হউক ওটা একটা অপ্রাসন্ধিক কথা। আমার বব্দবা এই, যে, অনেক সময়ে ভাবের দারি-দ্রাকে আচারের বর্ষরতাকে সর্লতা বলিয়া ভ্রম হয়, অনেক সময় প্রকাশ-ক্ষমতার অভাবকে ভাবাধিকোর পরিচয় বলিয়া কল্পনা করা হয়--সে কথাটাও মনে রাথা কর্ত্তবা।

শামি কহিলাম, কলাবিভাম সরলত। উচ্চ অঙ্গের মানসিক উন্নতির • সহচর। বর্ষরতা সরলতা নহে। বর্ষরতার মাড্মার মানোজন অভাস্ত বেশী। সভ্যতা অপেকাক্তত নিরলকার। অধিক অলকার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই কিন্তু মনকে প্রতিহত করিয়া দেয়। আমাদের বাংলা ভাষারা কি ধবরের কাগজে, কি উচ্চপ্রেণীর সাহিত্যে সরলতা এবং অপ্রমন্ততার

অভাব দেখা যায়; সকলেই অধিক করিয়া, চীৎকার করিয়া, এবং ভদ্দিমা করিয়া বলিতে ভালবাসে; বিনা আড়ম্বরে সত্য কথাট পরিকার করিয়া বলিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না; কারণ, সত্য প্রাঞ্জল বেশে আসিলে তাহার গভীরতা এবং অসামান্ততা আমরা দেখিতে পাই না, ভাবের সৌন্দর্যা কৃত্রিম ভূষণে এবং সর্ব্বপ্রকার আতিশয্যে ভারাক্রান্ত হয়া না আসিলে আমাদের নিকট তাহাদের মর্য্যাদা নই হয়।

সমীর কহিল—সংযম ভদ্রতার একটি প্রধান লক্ষণ। ভদ্রলোকেরা কোন প্রকার গারে পড়া আতিশয় দারা আপন অন্তিম্ব উৎকটভাবে প্রচার করে না;—বিনয় এবং সংযমের দারা তাহারা আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকে। অনেক সময়ে সাধারণ লোকের নিকট সংঘত অসমাহিত ভদ্রতার অপেক্ষা আড়ম্বর এবং আতিশয়ের ভঙ্গিমা অধিকতর আকর্ষণজনক হয় কিন্তু সেটা ভদ্রতার ত্রভাগ্য নহে সে সাধারণের ভাগ্যদোষ। সাহিত্যে সংযম এবং আচারব্যবহারের সংযম উন্নতির লক্ষণ—আতিশয়ের দারা দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাই বর্ধরতা।

আমি কহিলাম—তরঙ্গভঙ্গের অভাবে অনেক সময়ে পরিপূর্ণতাও লোকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়, আবার পরিপূর্ণতার অভাবে অনেক সমরে তরঙ্গভঙ্গও লোককে বিচলিত করে, কিন্তু তাই বলিয়া এ ভ্রম যেন কাহারও না হয়, য়ে, পরিপূর্ণতার প্রাঞ্জলতাই সহজ এবং অগভীরতার ভঙ্গিমাই তরহ।

স্রোতস্থিনীর দিকে ফিরিয়া কহিলান, উচ্চশ্রেণীর সরল সাহিত্য বুঝা অনেক সময় এই জন্ম কঠিন, যে, মন তাহাকে বুঝিয়া লয় কিন্তু সে আপনাকে বুঝাইতে থাকে না।

দীপ্তি কহিল, নমস্কার করি,—আজ আমাদের যথেই শিক্ষা হইয়াছে।
আর কথনও উচ্চ অঙ্গের পণ্ডিতদিগের নিকট উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য
সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করিয়া বর্বব্যতা প্রকাশ করিব না।

শ্রোতশ্বিনী সেই ইংরাজ কবির নাম করিয়া কহিল, তোমরা যতই তর্ক কর এবং যতই গালি দাও, সে কবির কবিতা আমার কিছুতেই ভাদ লাগে না।

## কৌতুকহান্ত।

শীতের সকালে রাজা দিয়া খেজুররস হাঁকিয়া বাইতেছে। ভোরের দিককার ঝাপ্সা কুরাশাটা কাটিয়া গিয়া তরুণ রৌদ্রে দিনের আরম্ভবেলাটা একটু উপভোগযোগ্য আতপ্ত হইয়া আসিয়াছে। সমীর চা পাইতেছে, ক্ষিতি থবরের কাগজ পড়িতেছে এবং ব্যোম মাথার চারিদিকে একটা অত্যন্ত উজ্জ্বল নীলে সব্জে মিশ্রিত গলাবদ্ধের পাক জড়াইয়া একটা অসঙ্গত মোটা লাঠি হতে সম্প্রতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

অদ্রে ছারের নিকট দাঁড়াইয়া স্রোত্থিনী এবং দীপ্তি পরক্ষরের কটিবেষ্টন করিয়া কি-একটা রহস্তপ্রসঙ্গে বারম্বার হাদিয়া অন্থির হইতেছিল। ক্ষিতি এবং সমীর মনে করিতেছিল এই উৎকট নীলহরিত পশম-রাশিপরিবৃত স্থাসীন নিশ্চিস্কৃতিত্ত বোামই ঐ হাস্তরসোচ্ছ্বাদের মূল কারণ।

এমন সময় অন্তমনস্ক ব্যোমের চিত্তও সেই হান্তরবে আরুপ্ত হইল।
চৌকিটা সে আমাদের দিকে ঈষং ফিরাইয়া কহিল দূর হইতে একজন
পুরুষমান্তবের হঠাৎ ভ্রম হইতে পারে যে, ঐ ছটি সথী বিশেষ কোন একটা
কৌতুককথা অবলম্বন করিয়া হাসিতেছেন, কিন্তু সেটা মায়া। পুরুষজাতিকে পক্ষপাতী বিধাতা বিনাকৌতুকে হাসিবার ক্ষমতা দেন নাই
কিন্তু মেয়েয়া হাসে কি জন্ত তাহা দেবা ন জানন্তি কুতো মহা্যাঃ। চক্মকি পাথর স্বভাবত আলোকহীন;—উপযুক্ত সংঘর্ষ প্রাপ্ত হইলে সে

অট্রশব্দে জ্যোতিঃকুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে, আর মাণিকের টুক্রা আপ্না আপ্নি আলোর ঠিকরিয়া পড়িতে থাকে, কোন একটা সঙ্গত উপলক্ষ্যের অপেকা রাথে না। মেয়েরা অল্ল কারণে কাঁদিতে জানে এবং
বিনা কারণে হাসিতে পারে; কারণ বাতীত কার্য্য হয় না, জগতের এই
কড়া নিয়মটা কেবল পুরুষের পক্ষেই থাটে।

সমীর নিঃশেষিতপাত্রে বিতীরবার চা ঢালিয়া কহিল, কেবল মেয়েদের হাসি নয়, হাস্থরসটাই আমার কাছে কিছু অসম্পত ঠেকে। তুঃথে কাঁদি, স্থথে হাসি এটুকু ব্ঝিতে বিলম্ব হয় না —িক ব্ধ কোতৃকে হাসি কেন পূকোতুক ত ঠিক স্থথ নয়। মোটা মানুষ চৌকি ভাঙিয়া পড়িয়া গেলে আমাদের কোন স্থের কারণ ঘটে এ কথা বলিতে পারি না কিন্তু কারণ হাসির ঘটে ইহা পরীক্ষিত সত্য। ভাবিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে আশ্চর্যের বিষয় আছে।

ক্ষিতি কহিল—রক্ষা কর ভাই ! না ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইবার বিষয় জগতে যথেষ্ট আছে আগে সেইগুলো শেষ কর তার পরে ভাবিতে স্থক্ষ করিয়ে। একজন পাগল তাহার উঠানকে ধূলিশৃত্য করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমত ঝাঁটা দিরা আছে। করিয়া ঝাঁটাইল, তাহাতেও সম্পূর্ণ সম্বেষজনক ফল না পাইয়া কোদাল দিয়া মাটি চাঁচিতে আরম্ভ করিল। সে মনে করিয়াছিল এই ধূলোমাটির পৃথিবীটাকে সে নিঃশেষে আকাশে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া অবশেষে দিয়া একটি পরিকার উঠান পাইবে—বলা বাহল্য বিস্তর অধ্যবসাম্বেও কতকার্য্য হইতে পারে নাই। ভাতঃ সমীর, তুমি যদি আশ্চর্য্যের, উপরিস্তর ঝাঁটাইয়া অবশেষে গভীরভাবে ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে আরম্ভ কর তবে আমরা বন্ধুগণ বিদায় লই। কালোহয়ং নিরবিধঃ, কিন্ধ সেই নিরবধি কাল আমাদের হাতে নাই।

সমীর হাসিয়া কহিল – ভাই ক্ষিতি, আমার অপেক্ষা ভাবনা তোমা-রই বেশি। অনেক ভাবিলে তোমাকেও স্টের একটা মহাশ্চর্য্য ব্যাপার মনে হইতে পারিত কিন্ত আরো চের বেশি না ভাবিলে আমার সহিত ভোমার সেই উঠানমার্জনকারী আদর্শটির সাদৃশ্য কল্পনা করিতে পারিতে না।

কিতি কহিল—মাপ কর ভাই; তুমি আমার অনেক কালের বিশেষ পরিচিত বন্ধু, দেই জন্তই আমার মনে এতটা আশেলার উদর হইরাছিল। যাহা হউক, কথাটা এই বে, কৌতুকে আমনা হাদি কেন। ভারি আশ্চর্যা! কিন্তু ভাল লাগিবার বিদয় বেই আমারের সমূথে উপস্থিত হইল অমনি আমাদের গলার ভিতর দিয়া একটা অন্তুত প্রকারের শব্দ বাহির হইতে লাগিল এবং আমাদের মৃশ্যের সমস্ত নাংসপেশী বিক্লত হইয়া সন্মুখের দম্বপাতিক বাহির হইয়া পড়িল—মান্থবের মত ভদ্দ জীবের পক্ষে এমন একটা অসংযত অসম্বত ব্যাপার কি সামান্য অন্তুত এবং অবমান জনক ? যুরোপের ভদ্মলোক ভ্রের চিহ্ন ছংথের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লক্ষা বোধ করেন—আমারা প্রাচাজাতীয়েরা সভাসমালে কৌতুকের চিহ্ন প্রকাশ করাটাকে নিভান্ধ অসংয্বের পরিচয় জ্ঞান করি—

সমীর ক্ষিতিকে কথা শেষ করিতে না দিয়া কহিল, —তাহার কারণ, আমাদের মতে কৌতুকে আমাদ তহুতব করা নিতান্ত অবৌক্তিক। উহা ছেলেমান্থরেরই উপরুক্ত। এই জন্য কৌতুক রসকে আমাদের প্রবীণ লোকমাত্রেই ছেব্লামা বলিয়া ঘূলা করিয়া থাকেন। একটা গানে শুনিয়াছিলান, প্রীক্ষণ নিদ্রাভঙ্গে প্রাহিলান ই রাধিকার কুনীরে কিঞ্জিং অঙ্গারের প্রার্থনায় আগমন করিয়াছিলেন, শুনিয়া শ্রোতামাত্রের হাদ্য উদ্রেক করিয়াছিল। কিন্ধ হুলা-হুন্তে প্রীক্ষণের কলনা স্ক্লরও নহে কাহারও পক্ষে আনন্দলনকও নহে—তব্ও বে, আমাদের হাদি ও আমাদের উদয় হয় তাহা অন্তুত ও অমূলক নহে ত কি গু এই জন্যই এক্স চাপল্য আমাদের বিজ্ঞ সমাজের অন্থ্যাদিত নহে। ইহা বেন

আনেকটা পরিমাণে শারীরিক; কেবল স্নায়ুর উত্তেজনা মাত্র। ইহার সহিত আমাদের সৌন্দর্যবোধ, বৃদ্ধিবৃত্তি, এমন কি স্বার্থবোধেরও ধোগ নাই! অতএব অনর্থক সামান্য কারণে ক্ষণকালের জন্য বৃদ্ধির এরূপ অনিবার্য্য পরাভব, হৈর্য্যের এরূপ সম্যক্ বিচ্যুতি, মনবিশিষ্ট জীবের পক্ষেক্তর্জনক সন্দেহ নাই।

ক্ষিতি একটু ভাবিয়া কহিল, সে কথা সত্য। কোন অথ্যাতনামা কবি-বিরচিত এই কবিভাটি বোধ হয় জানা আছে—

> তৃবাৰ্ত্ত হইয়া চাহিলাম একঘটি জল। তাড়াতাড়ি এনে দিলে আংখানা বেল।

ত্যার্ত্ত ব্যক্তি যথন এক ঘট জল চাহিতেছে তথন অত্যস্ত তাড়াতাড়ি করিয়া আধর্থানা বেল আনিয়া দিলে অপরাপর ব্যক্তির তাহাতে আমোদ অমুন্তব করিবার কোন ধর্ম্মসঙ্গত অথবা যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। ভৃষিত ব্যক্তির প্রার্থনামতে তাহাকে একঘট জল আনিয়া দিলে সমবেদনা-বৃদ্ধিপ্রভাবে আমরা মুখ পাই—কিন্তু তাহাকে হঠাং আধ্যানা বেল আনিয়া দিলে, জানি না কি বুব্তিপ্রভাবে আমাদের প্রচুর কৌতুক বোধ হয়। এই সুখ এবং কৌতুকের মধ্যে যখন শ্রেণীগত প্রভেদ আছে তথন হুইয়ের ভিন্নবিধ প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রকৃতির গৃহিনী-প্রনাই এইরূপ—কোথাও বা অনাবশুক অপব্যয়, কোথাও অত্যাবশুকের বেলায় টানাটানি! এক হাসির ছারা মুখ এবং কৌতুক ছটোকে সারিয়া দেওয়া উচিত হয় নাই।

্ব্যাম কহিল—প্রকৃতির প্রতি অন্তায় অপবাদ আরোপ হই-তেছে। স্থথে আমরা শ্বিতহাস্থ হাসি, কৌতুকে আমরা উচ্চহাস্ত হাসিয়া উঠি। একটা আন্দোলনজনিত স্থায়ী অপরটি সংঘর্ষজনিত আকম্মিক।

সমীর ব্যোমের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, আমোদ এবং

কৌতৃক ঠিক স্থা নছে বরঞ্ তাহা নিয়মাত্রার ছঃখ। স্বল্ন পরিমাণে ছঃথ ও পীড়ন আমাদের চেতনার উপর যে আঘাত করে তাহাতে আমা-দের স্থুখ ছইতেও পারে। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে বিনা কষ্টে আমরা পাচকের প্রস্তুত অন্ন থাইয়া থাকি তাহাকে আমরা আমোদ বলি না-কিন্ত বেদিন "চড়িভাতি" করা যায়, সেদিন নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কষ্ট স্বীকার করিয়া অসময়ে সম্ভবতঃ অথান্ত আহার করি, কিন্তু তাহাকে বলি আমোদ। আমোদের জন্ম আমরা ইচ্ছাপুর্বক যে পরিমাণে কষ্ট ও অশাস্তি জাগ্রত করিয়া তুলি তাহাতে আমাদের চেতনশক্তিকে উত্তেজিত করিয়া দেয়। কৌতৃকও দেই জাতীয় স্থাবহ তুংধ। এক্রিফ সম্বন্ধে कामारमत हित्रकान रयक्रे भावना আছে ठाँहारक हँ काहरस जाधिकात কুটীরে আনিয়া উপস্থিত করিলে হঠাৎ আমাদের সেই ধারণায় আগাত করে। দেই আঘাত ঈষৎ পীড়াজনক; কিন্তু সেই পীড়ার পরিমাণ এমন নিয়মিত যে, তাহাতে আমাদিগকে যে পরিমাণে ত্রংথ দেয় আমাদের চেতনাকে অকস্মাৎ চঞ্চল করিয়া তুলিয়া তদপেক্ষা অধিক স্থী করে। এই সীমা ঈষং অতিক্রম করিলেই কৌতুক প্রক্বত পীড়ায় পরিণত হইয়া উঠে। যদি যথার্থ ভক্তির কীর্ত্তনের মাঝখানে কোন রিসকতাবায়ুগ্রস্ত ছোকরা হঠাৎ শ্রীক্তঞ্চের ঐ তামকৃটবুমপিপাস্থতার গান গাহিত তবে তাহাতে কৌতুক বোধ হইত না ; কারণ, আঘাতটা এত শুরুতর হইত যে তৎক্ষণাৎ তাহা উন্নত মৃষ্টি আকার ধারণ করিয়া উক্ত রসিক ব্যক্তির পৃষ্ঠাভিমুখে প্রবল প্রতিঘাতম্বরূপে ধাবিত হইত। অতএব, আমার মতে কৌতুক – চেতনাকে পীড়ন; আমোদও তাই। এই জন্ম প্রকৃত আনন্দের:প্রকাশ শ্বিতহাস্থ এবং আমোদ ও কৌতুকের প্রকাশ উচ্চহাস্ত ; —সে হাস্ত যেন হঠাৎ একটা দ্রুত আঘাতের পীড়নবেগে দশব্দে উর্দ্ধে **जेन्तीर्थ इंडेश** फेट्रें।

ক্ষিতি কহিল, তোমরা যথন একটা মনের মত থিওরির সঙ্গে একটা

মনের মত উপমা জুড়িয়া দিতে পার, তথন আনন্দে আর সত্যাসত্য জ্ঞান থাকে না। ইহা সকলেরই জানা আছে কৌতুকে যে কেবল আমরা উচ্চহান্ত হাসি তাহা নহে মৃত্রহান্ত ও হাসি, এমন কি, মনে মনেও হাসিয়া থাকি। কিন্ত ওটা একটা অবাস্তর কথা। আসল কথা এই যে, কৌতুক আমাদের চিত্তের উত্তেজনার কারণ; এবং চিত্তের অনতি-প্রবল উত্তেজনা আমাদের চিত্তের উত্তেজনার কারণ; এবং চিত্তের অনতি-প্রবল উত্তেজনা আমাদের পক্ষে স্থজনক। আমাদের অত্তর বাহিরে 'একটি স্থাক্তিসকত নিরমশৃত্যনার আধিপত্য; সমস্তই চিরাভ্যন্ত, চিন্ত্রভাশিত; এই স্থানিমিত যুক্তরাজ্যের সমভ্যান্ত্যে যথন আমাদের চিত্ত অবাধে প্রবাহিত হইতে থাকে তথন তাহাকে বিশেবরূপে অনুভ্ব করিতে পারি না—ইতিমধ্যে হঠাৎ সেই চারিদিকের যথাযোগ্যতা ও যথাপারিমিত্তার মধ্যে যদি একটা অসঙ্গত ব্যাপারের অবতারণা হয় তবে আমাদের চিত্তপ্রবাহ অকম্বং বাধা পাইয়া ছনিবার হাস্ত্রম্পে বিক্ষুদ্ধ হইয়া উঠে। সেই বাধা স্থের নহে, সৌন্দর্যের নহে, স্থাবধার নহে, তেমনি আবার অনতিত্ঃথেরও নহে সেই জন্ম কৌতুকের সেই বিশ্বন্ধ অমিশ্র উত্তেজনার আমাদের আমাদির আমাদের আমাদির আমাদ

আমি কহিলাম, অন্বভবক্রিয়ামাত্রই স্থেরে, যদি না তাহার সহিত কোন শুক্তর হঃথভয় ও স্বার্থহানি মিশ্রিত থাকে। এমন কি, ভয় পাইতেও স্থথ আছে যদি তাহার সহিত বাস্তবিক ভয়ের কোন কারণ জড়িত না গাকে। ছেলেরা ভূতের গয় শুনিতে একটা বিষম আকর্ষণ অন্বভব করে, কারণ, হুৎকম্পের উত্তেজনায় আমাদের যে চিত্তচাঞ্চল্য জয়ে তাহাতেও আনন্দ আছে। রামায়ণে সীতাবিয়োগে রামের ছঃথে আমরা হুংথিত হই, ওথেলাের অমূলক অস্থা আমাদিগকে পীভ়িত করে, ছহিতার ক্রতম্বতাশরবিক উন্মাদ লিয়রের মন্ম্যাতনায় আমরা বাথা বােধ করি—কিন্ত গেই ছঃখপীড়া বেদনা উদ্রেক করিতে না পারিলে সে সকল কাব্য আমাদের নিকট তুছছ হইত। বরঞ্চ ছঃথের কাব্যকে আমরা

স্থবের কাব্য অপেক্ষা অধিক সমাদর করি; কারণ, ছঃখাহ্ভবে আমাদের চিত্তে অবিকতর আন্দোলন উপস্থিত করে। কৌতুক মনের মধ্যে হঠাৎ আঘাত করিয়া আমাদের সাধারণ অক্তবক্রিয়া জাগ্রত করিয়া দেয়। এইজন্ত অনেক রিসক লোক হঠাৎ শরীরে একটা আঘাত করাকে পরিহাস জ্ঞান করেন; অনেকে গালিকে ঠাটার স্বরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন; বাসরবরে কর্ণমর্জন এবং অন্তান্ত পীড়ননৈপুণ্যকে বঙ্গসীমন্থিনীগণ এক শ্রেণীর হান্তরস বলিয়া স্থির করিয়াছেন;—হঠাৎ উংকট বোমার আওয়াজ করা আমাদের দেশে উৎসবের অঙ্গ এবং কর্ণবিধিরকর খোলকরতালের দ্বারা চিত্তকে ধ্মপীড়িত মৌচাকের মৌমাছির মত একাস্ক উদ্ধান্ত করিয়া ভক্তিরসের অবতারণ। করা হয়।

ক্ষিতি কহিল, বন্ধুগণ, ক্ষান্ত হও! কথাটা একপ্রকার শেষ হইরাছে। যতটুকু পীড়নে স্থথ বোধ হয় তাহা তোনর। অতিক্রম করিরাছ, একণে হঃথ ক্রমে প্রবন হইরা উঠিতেছে। আনরা বেশ বুঝিরাছি, যে, কমেডির হাস্থ এবং ট্রাজেডির অঞ্জল হঃথের তারতম্যের উপর নির্ভর করে,—

ব্যোম কহিল—বেমন বরফের উপর প্রথম রৌদ্র পড়িলে তাহা ঝিক্ঝিক্ করিতে থাকে এবং রৌদ্রের তাপ বাড়িয়া উঠিলে তাহা গলিয়া পড়ে। তুমি কতক গুলি প্রহমন ও ট্রাজেডির নাম কর আমি তাহা হইতে প্রমাণ করিয়া দিতেছি—

এমন সময় দীপ্তি ও স্ত্রোতস্থিনী হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দীপ্তি কহিলেন—তোমরা কি প্রমাণ করিবার জত উন্নত হইয়াছ ?

ক্ষিতি কহিল, আমরা প্রমাণ করিতেছিলাম যে, তোমরা এতক্ষণ বিনা কারণে হাসিতেছিলে।

ভনিয়া দীপ্তি স্রোত্রিনীর মুথের দিকে চাহিলেন, স্রোত্রিনী

দীপ্তির মুখের দিকে চাহিলেন এবং উভয়ে পুনরায় কলকঠে হাদিরা উঠিলেন।

ব্যোম কহিল, আমি প্রমাণ করিতে ধাইতেছিলাম, যে, কমেডিতে পরের অন্ন পীড়া দেখিয়া আমরা হাসি এবং ট্র্যান্সেডিতে পরের অধিক পীড়া দেখিয়া আমরা কাঁদি।

দীপ্তি ও স্রোত্রিনীর স্থমিষ্ট সন্মিলিত হাশ্তরবে পুনশ্চ গৃহ কৃঞ্জিত হইয়া উঠিল, এবং অনর্থক হাস্য উদ্রেকের জন্ম উভরে উভরকে দোবী করিয়া পরম্পরকে তর্জ্জন পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে সলজ্জভাবে হুই সধী গৃহ হুইতে প্রস্থান করিলেন।

পুরুষ সভাগণ এই অকারণ হাস্যোচ্ছা সদৃত্তে স্মিতমুখে অবাক্ হইরা রহিল। কেবল সমীর কহিল, ব্যোম, বেলা অনেক হইরাছে, এখন তোমার এ বিচিত্রবর্ণের নাগপাশ বন্ধনটা খুলিয়া ফেলিলে স্বাস্থ্যহানির সস্তাবনা দেখি না।

ক্ষিতি বোমের লাঠিগাছটি 'তুলিয়া অনেকক্ষণ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, বোম, তোমার এই গদাখানি কি কমেডির বিষয়, না, ট্রাজেডির উপকরন ?

## কৌতুকহাস্থের মাত্রা।

সেদিনকার ডায়ারিতে কৌতুকহাস্ত সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা পাঠ করিয়া শ্রীমতী দীপ্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,—"একদিন প্রাত্যকালে স্রোতস্থিনীতে আমাতে মিলিয়া হাসিয়াছিলাম। ধন্ত সেই প্রাত্যকাল এবং ধন্ত ছই স্থীর হাস্ত। জগৎস্কৃষ্টি অবধি এমন চাপল্য অনেক রমণীই প্রকাশ করিয়াছে—এবং ইতিহাসে তাহার ফলাফল ভালমন্দ নানা আকারে স্থায়ী ইইয়াছে। নারীর হাসি অকারণ হইতে পারে কিছ তাহা অনেক মলাক্রান্তা, উপেল্রবজা, এমন কি, শার্ক্ট্রাড়িডছেল, অনেক ত্রিপদী, চতুপদী এবং চতুর্দ্দপদীর আদিকারণ ইইয়াছে, এইরূপ শুনা যায়। রমণী তরলস্বভাববশত: অনর্থক হাসে, মাঝের হইতে তাহা দেখিয়া অনেক পুরুষ অনর্থক কাঁদে, অনেক পুরুষ ছল মিলাইতে বসে, অনেক পুরুষ গলায় দড়ি দিয়া মরে—আবার এইবার দেখিলাম নারীর হাস্তে প্রবাণ ফিলজফরের মাথায় নবীন ফিলজফি বিকশিত হইয়া উঠে! কিন্তু সত্য কথা বলিতেছি, তত্ত্ব নির্ণয় অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারের অবস্থাটা:আম্বা পছল করি।"

এই বলিয়া সেদিন আমরা হাস্ত সহদ্ধে যে সিক্ষান্তে উপনীত হইয়া-ছিলাম শ্রীমতী দীপ্তি তাহাকে যুক্তিহীন অপ্রামাণ্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া-ছেন।

আমার প্রথম কথা এই যে, আমাদের দেদিনকার তত্ত্বের মধ্যে, যে, যুক্তির প্রাবন্য ছিল না সে জন্ম শ্রীমন্টা দীপ্তির রাগ করা উচিত হয় না। কারণ, নারীহান্তে পৃথিবীতে যত প্রকার অনর্থপাত করে তাহার মধ্যে বুদ্ধিমানের বুদ্ধিলংশও একটি। যে অবস্থায় আমাদের ফিলজফি প্রলাপ হইয়া উঠিয়াছিল সে অবস্থায় নিশ্চয়ই মনে করিলেই কবিতা লিখিতেও পারিতাম, এবং গলায় দড়ি দেওয়াও অসম্ভব হইত না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, তাঁহাদের হাস্ত হইতে আমরা তক্ত বাহির করিব এ কথা তাঁহারা ঘেনন কল্পনা করেন নাই, আমাদের তক্ত হইতে তাঁহারা যে বুক্তি বাহির করিতে বসিবেন তাহাও আমরা কল্পনা করি নাই।

নিউটন আজন্ম সত্যাবেষণের পর বলিয়াছেন আমি জ্ঞানসমূত্রের কুলে কেবল মুড়ি কুড়াইরাছি; আমরা চার বুদ্ধিনানে ক্ষণকালের কথোপ-কথনে মুড়ি কুড়াইবার ভরসাও রাখি না—আমরা বালির ঘর বাঁধি-মাত্র। ঐ থেলাটার উপলক্ষ্য করিয়া জ্ঞানসমূত্র হইতে থানিকটা সমূত্রের হাওরা থাইয়া আসা আমাদের উদ্দেশ্য। রত্ন লইয়া আদি না, থানিকটা স্বাস্থ্য লইয়া আসি, তাহার পর সে বালির ঘর ভাঙে কি থাকে তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতিবন্ধি নাই।

রত্ব অপেকা স্বাস্থ্য যে কম বছমূল্য আমি তাহা মনে করি না।
রত্ব অনেক সময় ঝুঁটা প্রমাণ হয়, কিন্তু স্বাস্থ্যকে স্বাস্থ্য ছাড়া আর
কিছু বলিবার জো নাই। আমরা পাঞ্চভৌতিক সভার পাঁচ ভূতে মিলিয়া
এ পর্যান্ত একটা কানাকড়ি দামের সিদ্ধান্তও সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি
কি না সন্দেহ, কিন্তু, তবু যতবার আমাদের সভা বসিয়াছে আমরা শুঝ হল্তে ফিরিয়া আসিলেও আমাদের সমন্ত মনের মধ্যে যে সবেগে রক্ত সঞ্চালন ইইয়াছে, এবং সে জন্ম আনন্দ এবং আরোগ্য লাভ করিয়াছি
তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

গড়ের মাঠে এক ছটাক শহ্ত জন্মে না, তবু অতটা জমি অনাবশ্রক নহে। আমাদের পাঞ্চভৌতিক সভাও আমাদের পাঁচজনের গড়ের মাঠ, এথানে সত্যের শহ্তলাভ করিতে আসি না, সত্যের আনন্দলাভ করিতে মিলি।

সেইজন্ম এ সভায় কোন কথার পূরা মীমাংসা না হইলেও ক্ষতি নাই, সত্যের কিয়দংশ পাইলেও আমাদের চলে। এমন কি, সত্যক্ষেত্র গভীর-রূপে কর্ষণ না করিয়া তাহার উপর দিয়া লঘু পদে চলিয়া যাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

আর একদিক্ হইতে আর এক রকমের তুলনা দিলে কথাটা পরিষ্কার হইতে পারে। রোগের সময় ডাক্তারের ঔষধ উপকারী কিন্তু আত্মীরের সেবাটা বড় আরামের। জন্মীন্ পণ্ডিতের কেতাবে তহুজ্ঞানের যে সকল চরম সিদ্ধান্ত আছে তাহাকে ঔষধের বটকা বলিতে পার কিন্তু মানসিক ভক্ষরা তাহার মধ্যে নাই। পাঞ্চভৌতিক সভার আমরা যে ভাবে সভ্যালোচনা করিয়া থাকি তাহাকে রোগের চিকিৎসা বলা না যাক্, তাহাকে রোগীর শুক্ষরা বলা যাইতে পারে।

আর অধিক তুলনা প্রয়োগ করিব না। মোট কথা এই, সেদিন আমরা চার বুদ্ধিমানে মিলিয়া হাসি সম্বন্ধে যে সকল কথা তুলিয়াছিলাম তাহার কোনটাই শেষ কথা নহে! যদি শেষ কথার দিকে যাইবার চেষ্টা করিতাম তাহা হইলে কথোপকথনসভার প্রধান নিয়ম লজ্মন করা হইত।

কথোপকথনসভার একটি প্রধান নিয়—সহজে এবং জ্রুতবেগে সাগ্রসর হওয়া। মর্থাৎ মানসিক পায়চারি করা! আমাদের যদি পদতল না থাকিত, ছই পা যদি ছটো তীক্ষাগ্র শলাকার মত হইত, তাহা ইইলে মাটির ভিতর দিকে স্থগভীর ভাবে প্রবেশ করার স্থবিধা ইইত কিন্তু এক পা অপ্রাসর হওয়া সহজ হইত না। কথোপকথনসমাজে আমরা যদি প্রত্যেক কথার অংশকে শেষপর্যান্ত তলাইবার চেষ্টা করিতাম তাহা ইইলে একটা জায়গাতেই এমন নিরুপায় ভাবে বিদ্ধ ইইয়া পড়া যাইত, বে, আর চলাফেরার উপায় থাকিত না। এক একবার এমন অবস্থা হয়, চলিতে চলিতে হঠাৎ কাদার মধ্যে গিয়া পড়ি; সেখানে যেথানেই পা ফেলি ইট্টু পর্যান্ত বিদিয়া যায়, চলা দায় ইইয়া উঠে। এমন সকল বিষয় আছে যাহাতে প্রতিপদে গভীরতার দিকে তলাইয়া যাইতে হয়; কথোপকথনকালে সেই সকল জনিশিত, সন্দেহতরল বিষয়ে পদার্পণি না করাই ভাল। সে সব জনি বায়ুসেবী পর্যাটনকারীদের উপযোগীনহে, ক্রমী যাহাদের ব্যবসায় তাহাদের পক্ষেই ভাল।

যাহা হউক, সে দিন মোটের উপরে আমরা প্রশ্নটা এই তুলিয়াছিলাম, বে, যেমন ছংথের কালা, তেমনি সুথের হাসি আছে—কিন্ধ মাঝে হইতে কৌতুকের হাসিটা কোণা হইতে আসিল? কৌতুক জিনিষটা কিছু রহস্যময়। জন্তবাও সুথ ছংথ অফুভৰ করে কিন্ধ কৌতুক অফুভব করে না। অলভারশাত্রে বে ক'টা রসের উল্লেখ আছে সব রসই জন্তবের অপরিণত অপরিশ্টু সাহিত্যের মধ্যে আছে কেবল হাস্যরসটা ৰাই। হয় ত বানরের প্রকৃতির মধ্যে এই রসের কথঞ্চিৎ আভাদ দেখা যায়, কিন্তু বানরের সহিত মানুষের আরও অনেক বিষয়েই সাদৃত্য আছে।

যাহা অসমত তাহাতে মান্নবের ছ:থ পাওয়া উচিত ছিল, হাসি পাই-বার কোন অর্থই নাই। পশ্চাতে যথন চৌকি নাই তথন চৌকিতে বসিতেছি মনে করিয়া কেহ যদি মাটিতে পড়িয়া যায় তবে তাহাতে দর্শক-বৃন্দের স্থান্নতব করিবার কোন যুক্তিসমত কারণ দেখা যায় না। এমন একটা উদাহরণ কেন, কৌতুকনাত্রেরই মধ্যে একটা পদার্থ আছে মাহাতে মান্নবের স্থথ না হইয়া ছঃথ হওয়া উচিত!

আমরা কথায় কথায় দেদিন ইহার একটা কারণ নির্দেশ করিয়।
ছিলাম ! আমরা বলিয়াছিলান, কৌতুকের হাসি এবং আমোদের হাসি
একজাতীয়—উভয় হাস্যের মধ্যেই একটা প্রবলতা আছে। তাই
আমাদের সন্দেহ হইরাছিল, যে, হয় ত আমোদ এবং কৌতুকের মধ্যে
একটা প্রকৃতিগত সাদৃগু আছে; সেইটে বাহির করিতে পারিলেই
কৌতুকহাস্থের রহস্য ভেদ হইতে পারে!

সাধারণভাবের স্থের সহিত আমোদের একটা প্রভেদ আছে।
নিরমভঙ্গে বে একটু পীড়া আছে দেই পীড়াটুকু না থাকিলে আমোদ
ছইতে পারে না। আমোদ জিনিষটা নিত্যনৈমিত্তিক সহজ নিরমসঙ্গত
নহে; তাহা মাঝে এক একদিনের; তাহাতে প্রয়াসের আবশ্রুক।
সেই পীড়ন এবং প্রয়াসের সংঘর্ষ মনের যে একটা উত্তেজনা হয় সেই
উত্তেজনাই আমোদের প্রধান উপকরণ।

আমরা বলিয়াছিলাম কৌতুকের মধ্যেও নিয়মভঙ্গজনিত একটা পীড়া আছে; সেই পীড়াটা অনতিঅধিকমাত্রায় না গেলে আমাদের মনে যে একটা স্থথকর উত্তেজনার উদ্রেক করে, সেই আক্মিক উত্তেজনার আঘাতে আমরা হাদিয়া উঠি। যাহা স্থাক্ত তাহা চির্দিনের নিয়মব্যক্ত যাহা অসম্বত তাহা কণকালের নিয়মভঙ্গ। বেথানে বাহা হওয়া উচিত সেথানে তাহা হইলে তাহাতে আমাদের মনের কোন উত্তেজনা নাই, হঠাৎ, না হইলে কিম্বা আর একরূপ হইলে সেই আকস্মিক অনতি প্রবল উৎপীড়নে মনটা একটা বিশেষ চেতনা অমূভব করিয়া স্থুখ পায় এবং আমরা হাসিয়া উঠি।

সেদিন আমরা এই পর্যান্ত গিয়াছিলাম—আর বেশীদুর যাই নাই।
কিন্তু তাই বলিয়া আর যে বাওয়া যায় না তাহা নহে। আরও বলিবার
কথা আছে।

শ্রীমতী দীপ্তি প্রশ্ন করিয়াছেন, যে, আমাদের চার পণ্ডিতের দিদ্ধান্ত যদি সত্য হয় তবে চলিতে চলিতে হঠাৎ অয় হঁচট থাইলে কিয়া রাস্তাম যাইতে অকমাৎ অয়মাত্রায় হুর্গন্ধ নাকে আসিলে আমাদের হাসি পাওয়া, অয়ত, উত্তেজনাজনিত স্থুও অমুভব করা উচিত।

এ প্রশ্নের দারা আমাদের মীমাংসা খণ্ডিত হইতেছে না, সীমাবদ্ধ হইতেছে মাত্র। ইহাতে কেবল এইটুকু দেখা ঘাইতেছে যে পীড়নমাত্রেই কৌতুকজনক উত্তেজনা জন্মায় না; অতএব, এক্ষণে দেখা আবশ্রক, কৌতুক-পীড়নের বিশেষ উপকরণটা কি।

জড়প্রকৃতির মধ্যে করুণরসও নাই, হাস্যরসও নাই। একটা বড় পাথর ছোট পাথরকে গুঁড়াইয়া ফেলিলেও আমাদের চোথে জল আসে না, এবং সমতলক্ষেত্রের মধ্যে চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা থাপছাড়া গিরি-শৃঙ্গ দেখিতে পাইলে তাহাতে আমাদের হাসি পার না। নদী নির্মর পর্ম্বত সমুদ্রের মধ্যে মাঝে মাঝে আক্ষিক অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওুরা যার,—তাহা বাধাজনক, বিরক্তিজনক, পীড়াজনক হইতে পারে, কিন্তু কোন স্থানেই কৌতুকজনক হয় না। সচেতন পদার্থসন্ধীর খাপছাড়া ব্যাপার ব্যতীত শুদ্ধ জড়পদার্থে আমাদের হাসি আনিতে পারে না।

কেন, তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত কিন্তু আলোচনা করিয়া দেখিতে দোষ নাই।

আমাদের ভাষায় কৌতুক এবং কৌতূহল শব্দের অর্থের যোগ আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক স্থলে একই অর্থে বিকল্পে উভন্ন শব্দেরই প্রয়োগ হইন্না থাকে। ইহা হইতে অনুমান করি, কৌতূহলবৃত্তির সহিত কৌতৃকের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

কৌতূহলের একটা প্রধান অঙ্গ নৃতনত্বের লালসা— কৌতুকেরও একটা প্রধান উপাদান নৃতনত্ব। অসঙ্গতের মধ্যে বেমন নিছক বিশুদ্ধ নুতনত্ব আছে সঙ্গতের মধ্যে তেমন নাই।

কিন্তু প্রকৃত অসঙ্গতি ইচ্ছাশক্তির সহিত জড়িত, তাহা জড় পদার্থের মধ্যে নাই। আনি যদি পরিক্ষার পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ হুর্গন্ধ পাই তবে আনি নিশ্চয় জানি, নিকটে কোথায় এক জায়গায় হুর্গন্ধ বস্তু আছে তাই এইরূপ ঘটিল; ইহাতে কোনরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই, ইহা অবশ্রস্তাবী। জড়প্রকৃতিতে যে যে কারণে যাহা হইতেছে তাহা ছাড়া আর কিছু হইবার জো নাই, ইহা নিশ্চয়।

কিন্তু পথে চলিতে চলিতে যদি হঠাৎ দেখি একজন মান্য বৃদ্ধ ব্যক্তি থেম্টা নাচ নাচিতেছে, তবে সেটা প্রকৃতই অসঙ্গত ঠেকে; কারণ, তাহা অনিবার্য্য নিয়মসঙ্গত নহে। আমরা হৃদ্ধের নিকট কিছুতেই এরূপ আচরণ প্রত্যাশা করি না, কারণ, সে ইচ্ছাশক্তিসম্পর লোক; সে ইচ্ছা করিয়া নাচিতেছে; ইচ্ছা করিলে না নাচিতে পারিত। জড়ের নাকি নিজের ইচ্ছামত কিছু হয় না এই জন্ম জড়ের পক্ষে কিছুই অসঙ্গত কৌতুকাবহ হইতে পারে না। এই জন্ম অনপেক্ষিত হুঁচট বা হুর্গন্ধ হাস্যজনক নহে। চায়ের চামচ যদি দৈবাৎ চায়ের পেয়ালা হইতে চ্যুত হইয়া দোয়াতের কালির মধ্যে পড়িয়া যায় তবে সেটা চামচের পক্ষে হাস্যকর নহে—ভারাকর্ষণের নিয়ম তাহার লজ্ঞন করিবার জো নাই; কিন্তু অনামনত্ব লেখক যদি তাঁহার চাত্তের চামচ দোয়াতের মধ্যে ডুবাইরা চা থাইবার চেষ্টা করেন তবে সেটা কৌতুকের বিষয় বটে। ধর্মনীতি যেমন জড়ে নাই, অসঙ্গতিও সেইরূপ জড়ে নাই। মনঃপদার্থ প্রবেশ করিয়া যেথানে দিধা জন্মাইয়া দিয়াছে সেইথানেই উচিত এবং অন্তুতি, সঙ্গত এবং অন্তুত।

কৌতৃহল জিনিষটা অনেক স্থলে নির্চূর; কৌতৃকের মধ্যেও নির্চূরতা আছে। দিরাজন্দোলা গুইজনের দাড়িতে দাড়িতে বাঁধিয়া উভয়ের নাকে নস্ত পুরিয়া দিতেন এইয়প প্রবাদ গুনা যায়—উভয়ে হাঁচিতে আরম্ভ করিত তথন দিরাজন্দোলা আমোদ অম্ভব করিতেন। ইহার মধ্যে অসঙ্গতি কোন্থানে? নাকে নস্য দিলে ত হাঁচি আসিবারই কথা। কিন্তু এখানেও ইজ্ঞার সহিত কার্যের অসঙ্গতি। যাহাদের নাকে নস্য দেওয়া হইতেছে তাহাদের ইচ্ছা নয় যে তাহারা হাঁচে, কারন, হাঁচিলেই তাহাদের দাড়িতে অক্সাৎ টান পড়িবে কিন্তু তথাপি তাহাদিগকে হাঁচিতেই হইতেছে।

এইরূপ ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসঞ্চতি, উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের অসঞ্চতি, কথার সহিত কার্যোর অসঞ্চতি, এগুলোর মধ্যে নিচূরতা আছে। অনেক সমর আমরা যাহাকে লইয়া হাসি সে নিজের অবস্থাকে হাস্যের বিষয় জ্ঞান করে না। এই জন্মই পাঞ্চভৌতিক সভায় বাোম বলিয়া-ছিলেন, যে, কমেডি এবং ট্যাজেডি কেবল পীড়নের মাত্রাভেল। কমেডিতে যতটুকু নিচূরতা প্রকাশ হয় তাহাতে আমাদের হাসি পায় এবং ট্যাজেডিতে যতদুর পর্যান্ত যায় তাহাতে আমাদের চোথে জল আসে,। গর্দাভের নিকট অনেক টাইটীনিয়া অপুর্ব মোহবশতঃ যে আত্মবিসর্জন করিয়া থাকে তাহা মাত্রাভেদে এবং পাত্রভেদে মর্ম্মভেনী শোকের কারণ হইয়া উঠে।

অসঙ্গতি কমেভিরও বিষয়, অসঙ্গতি ট্যাজেডিরও বিষয়। কমেডিতেও

ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসম্বৃতি প্রকাশ পায়। ফল্ট্রাফ্ উন্নিণ্ড্ স্বর্বাসিনী রিম্নিনীর প্রেমলালসায় বিশ্বস্তুচিত্তে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু গুর্গতির এক-শেষ লাভ করিয়া বাহির হইরা আসিলেন;—রামচন্দ্র যথন রাবণ বধ করিয়া, বনবাস—প্রতিজ্ঞাপূরণ করিয়া, রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া দাম্পত্তা স্থের চরমশিথরে আরোহণ করিয়াছেন এমন সময় অকস্থাৎ বিনা মেন্দে বন্ধানত হইল, গর্ভবতী সীতাকে অরণ্যে নির্বাসিত করিতে বাধ্য হইলেন। উভয় স্থলেই আশার সহিত ফলের, ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসম্পতি প্রকাশ পাইতেছে। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, অসম্বৃতি গুই শ্রেণীর আছে; একটা হাস্যজনক, আর একটা হঃধজনক। বিহক্তিজনক, বিশ্বয়জনক, রোষজনককেও আমরা শেষ শ্রেণীতে ফেলিতেছি।

অর্থাৎ অসঙ্গতি বখন আনাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখনই আমাদের কৌতুক বোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে আমাদের ছঃখ বোধ হয়। শিকারী যথন অনেকক্ষণ অনেক তাক করিয়া হংসত্রমে একটা দ্রস্থ শ্বেত পদার্থের প্রতি গুলি বর্ধণ করে এবং ছুটিয়া কাছে গিয়া দেখে সেটা ছিল্ল বন্ধুখণ্ড, তখন তাহার সেই নৈরাশ্রে আমাদের হাসি পায়; কিন্তু কোন লোক যাহাকে আপন জীবনের পরম পদার্থ মনে করিয়া একাগ্রচিত্তে একান্ত চেষ্টায় আজন্মকাল ভাহার অনুসরণ করিয়াছে এবং অবশেষে সিদ্ধকাম হইয়া তাহাকে হাতে লইয়া দেখিয়াছে সে তুছ্ছ প্রবঞ্চনামাত্র, তখন তাহার সেই নৈরাশ্রে অন্তঃকরণ ব্যথিত হয়।

স্থুল কথাটা এই ষে, অসঙ্গতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে
বিশায় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অঞ্জলে পরিণত হইতে থাকে।

### সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সন্তোষ।

দীপ্তি এবং স্রোত্থিনী উপস্থিত ছিলেন না,—কেবল আমরা চারি জন ছিলাম।

সমীর বলিল, দেখ সেদিনকার সেই কৌতুক্হাস্যের প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে উদর হইরাছে। অধিকাংশ কৌতুক আমাদের মনে একটা কিছু অন্তুত ছবি আনয়ন করে এবং তাহাতেই আমাদের হাদি পায়। কিছু যাহারা স্বভাবতই ছবি দেখিতে পায় না, যাহাদের বৃদ্ধি আাব্দুগান্ত বিষয়ের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া পাকে কৌতুক তাহাদিগকে সহসা বিচশিত করিতে পারে না।

ক্ষিতি কহিল, প্রথমতঃ তোমার কথাটা স্পষ্ট বুঝা গেল না, দ্বিতীয়তঃ অ্যাব্টু নাউ, শব্দী ইংরাজি।

সমীর কহিল, প্রথম অপরাধটা থগুন করিবার চেষ্টা করিতেছি কিছ বিতীয় অপরাধ হইতে নিজ্তির উপায় দেখি না, অতএব স্থাগণকে ওটা নিজ্পুণে মার্জনা করিতে হইবে। আমি বলিতেছিলাম, যাহারা দ্রব্য-টাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া তাহার প্রণটাকে অনায়াদে গ্রহণ করিতে পারে তাহারা স্বভাবত হাস্তরস-রসিক হয় না।

कि जि भाषा ना जिल्ला क दिल, उहँ, এथरना পরিষ্কার হইল ना।

সমীর কহিল, একটা উদাহরণ দিই। প্রথমতঃ দেথ, আমাদের সাহিত্যে কোন স্থন্ধরীর বর্ণনাকালে ব্যক্তিবিশেষের ছবি আঁকিব্লার দিকে লক্ষ্য নাই; স্থমেক দাড়িম্ব কদম্ব বিম্ব প্রভৃতি হইতে কতকগুলি গুণ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহারই তালিকা দেওরা হয় এবং স্থন্দরী-মাত্রেরই প্রতি তাহার আবোপ হইয়া থাকে। আমরা ছবির মত স্পষ্ট করিয়া কিছু দেখি না এবং ছবি আঁকি না—সেই জন্ত কৌতুকের একটি প্রধান অঙ্গ হইতে আমরা বঞ্চিত। আমাদের প্রাচীন কাব্যে প্রশংসা-চ্ছলে গজেন্দ্রগমনের সহিত স্থন্দরীর চলনের তুলনা হইয়া থাকে। এ তুলনাটি অন্তদেশীয় দাহিত্যে নিশ্চয়ই হাস্তকর বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু এমন একটা অন্তত তুলনা আমাদের দেশে উদ্ভত এবং সাধারণের মধ্যে প্রচা-রিত হইল কেন ? তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের লোকেরা দ্রব্য হইতে তাহার গুণটা অনায়াদে বিশ্লিপ্ত করিয়া লইতে পারে। ইচ্ছা-মত হাতি হইতে হাতির সমস্তটাই লোপ করিয়া দিয়া কেবলমাত্র তাহার মন্দগমনটুকু বাহির করিতে পারে, এই জন্ম ষোড়ণী স্থন্দরীর প্রতি ষথন গজেলুগমন আবোপ করে তথন দেই বুহদাকার জন্তটাকে একে-বারেই দেখিতে পায় না। যথন একটা স্থন্তর বস্তুর সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা কবির উদ্দেশ্য হয় তথন স্থান্দর উপমা নির্বাচন করা আবশুক; কারণ, উপমার কেবল সাদৃগ্র অংশ নহে অস্তান্ত অংশও আমাদের মনে উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না। সেই জন্ম হাতির ওঁড়ের সহিত স্থালোকের হাত পায়ের তুলনা করা সামান্ত তঃসাহসিকতা নহে। কিন্তু আমাদের দেশের পাঠক এ তুলনায় হাদিল না বিরক্ত হইল না; তাহার কারণ, হাতির ভঁড় হইতে কেবল তাহার গোল্ডট্র লইয়া আর সমস্তই আমরা বাদ দিতে পারি, আমাদের সেই আশ্চর্য্য ক্ষমতাটি আছে। গুধিনীর সহিত কানের কি সাদ্র আছে বলিতে পারি না, আমার তহপযুক্ত কল্পনাশক্তি নাই; কিন্তু স্থলর মুখের চুই পাশে চুই গুধিনী ঝুলিতেছে মনে করিয়া হাসি পায় না কল্পনাশক্তির এত অসাডতাও আমার নাই। বোধ করি নব্য শিক্ষায় আমাদের না হাসিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা বিক্লত হইয়া যাওয়াতেই এরপ হুর্ঘটনা খটে।

ক্ষিতি কহিল,—আমাদের দেশের কাব্যে নারীদেহের বর্ণনায় যেথানে উচ্চতা বা গোলতা বুঝাইবার আবশুক হইয়াছে সেথানে কবিরা অনায়াদে গন্তীর মুথে স্থমেরু এবং মেদিনীর অবতারণা করিয়াছেন, তাহার কারণ,

জ্যাব ট্রাক্টের দেশে পরিমাণবিচারের অবশুক্তা নাই; গোরুর পিঠের কুঁজও উচ্চ, কাঞ্চনজ্জ্বার শিথরও উচ্চ অতএর অ্যাব ট্রাক্ট, উচ্চতাটুকুমাত্র ধরিতে গেলে গোরুর পিঠের কুঁজের সহিত কাঞ্চনজ্জ্বার তুলনা করা যাইতে পারে; কিন্তু বে হতভাগ্য কাঞ্চনজ্জ্বার উপমা উদ্ধানমাত্র কলনাপটে হিমালরের শিথর চিত্রিত দেখিতে পার, যে বেচারা গিরিচ্ডাইতে আলগোছে কেবল তাহার উচ্চতাটুকুলইয়া বাকি স্থার সমস্তই আড়াল করিতে পারে না, তাহার পক্ষে বছই মুক্তিল। ভাই সমীর, তোমার আজিকার এই কগাটা ঠিক মনে লাগিতেছে—প্রতিবাদ না করিতে পারিয়া অত্যন্ত ছঃখিত আছি!

ব্যোম কহিল, কিছু প্রতিবাদ করিবার নাই তাহা বলিতে পারি না। সমীরের মতটা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে বলা আবশুক। আসল কণাটা এই— আমরা অস্বর্জগংবিহারী। বাহিরের জগং আমাদের নিকট প্রবল নহে। আমরা যাহা মনের মধাে গড়িয় তুলি বাহিরের জগং তাহার প্রতিবাদ করিলে সে প্রতিবাদ গ্রাহুই করি না। যেমন ধ্মকেতুর লারু পুছেটা কোন গ্রহের পথে আসিয়া পড়িলে তাহার পুছেরই ক্ষতি হইতে পারে কিন্তু গ্রহ অপ্রতিহততাবে আনায়াসে চলিয়া যায়, তেমনি বহির্জগতের সহিত আমাদের অন্তর্জাতের রীতিমত সংবাত কোন কালে হয় না; হইলে বহির্জগইটাই হঠিয়া যায়। যাহাদের কাছে হাতিটা অত্যন্ত প্রতাক্ষ প্রবল সত্যা, তাহারা গজেক্রগমনের উপমায় গজেক্রটাকে বেমালুম বাদ দিয়া কেবল গমনটুকুকে রাখিতে পারে না। গজেক্রটাকে বেমালুম বাদ দিয়া কেবল গমনটুকুকে রাখিতে পারে না। গজেক্র বিপুল দেহ বিস্তার পুর্ব্ধক অটলভাবে কাব্যের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের কাছে গজ বল, গজেক্র বল, কিছুই কিছু নয়। সে আমাদের কাছে এত অধিক জাজল্যমান নহে, যে, তাহার গমনটুকু রাখিতে হইলে তাহাকে স্কর পুর্বিতে হইবে।

ক্ষিতি কহিল, আমরা অস্তবের বাঁশের কেলা বাঁধিয়া তীতুমীরের

মত বহি: প্রকৃতির সমস্ত "গোলা থা ডালা"—দেই জন্ম গজেন্দ্র বল, স্থমের বল, মেদিনী বল কিছুতেই আমাদিগকে হঠাইতে পারে না। কাব্যে কেন, জ্ঞানরাজ্যেও আমরা বহিজ্গংকে থাতিরমাত্র করি না। একটা সহজ উদাহরণ মনে পড়িতেছে। আমাদের সাত স্থর ভিন্ন ভিন্ন পশুপক্ষীর কণ্ঠস্বর হইতে প্রাপ্ত, ভারতবর্ষীর সঙ্গীত শাস্ত্রে এই প্রবাদ বহুকাল চলিয়া আসিতেছে—এ পর্যান্ত আমাদের ওস্তাদদের মনে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহমাত্র উদর হয় নাই, অথচ বহিজ্গং হইতে প্রতিদিনই তাহার প্রতিবাদ আমাদের কানে আসিতেছে। স্বরমালার প্রথম স্থরটা যে গোধার স্থর হইতে চুরি এরূপ গ্রমাশ্চর্য করানা কেমন করিয়া যে কোন স্বরজ্ঞ ব্যক্তির মনে উদয় হইল তাহা আমাদের পক্ষে স্থিব করা চ্রাহ্র ।

বোম কহিল, গ্রীকদিগের নিকট বহিজ গং বাল্পবং মরীচিকাবৎ ছিল না, তাহা প্রত্যক্ষ জাজলামান ছিল, এই জন্ম অত্যন্ত যত্নসহকারে উাহাদিগকে মনের স্পষ্টর সহিত বাহিরের স্থাইর সামঞ্জন্ম রক্ষা করিতে হইত। কোন বিষয়ে পরিমাণ লজ্মন হইলে বাহিরের জগং আপন মাপকাঠি লইরা উাহাদিগকে লজ্জা দিত। সেই জন্ম তাহারা আপন দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থান্থন এবং স্বাভাবিক করিয়া গড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন নতুবা জাগতিক স্থাইর সহিত তাহাদের মনের স্থাইর একটা প্রবল সংঘাত বাধিয়া তাঁহাদের ভক্তির ও আনন্দের বাাঘাত করিত। আমাদের সে ভাবনা নাই। আমরা আমাদের দেবতাকে যে মূর্ত্তিই দিই না কেন আমাদের কল্পনার সহিত বা বহিজ্ঞ গতের সহিত তাহার কোন বিরোধ ঘটে না। মূর্ষিকবাহন চতুর্ভু একদন্ত লম্বোদর গজানন মূর্ত্তি আমাদের নিকট হাম্মজনক নহে, কারণ, আমরা সেই মূর্ত্তিকে :আমাদের মনের ভাবের মধ্যে দেখি, বাহিরের জগতের সহিত, চারিদিকের সত্যের সহিত তাহার তুলনা করি না। কারণ, বাহিরের জগৎ আমাদের নিকট তেমন স্থান্তন নহে, আম রা

যে-কোন একটা উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া নিজের মনের ভাবটাকে জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারি।

সমীর কহিল,— যেটাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমরা প্রেম বা ভক্তির উপভোগ অথবা দাধনা করিয়া থাকি, দেই উপলক্ষ্টাকে সম্পূর্ণতা বা স্বাভাবিকতায় ভূষিত করিয় তোলা আমরা অনাবশুক মনে করি। আমরা সমূথে একটা কুগঠিত মূর্দ্তি দেখিয়াও মনে তাহাকে স্থানর বলিয়া অমুভব করিতে পারি। মামুষের ঘননীলবর্ণ আমাদের নিকট স্বভাবত স্থানর মনে না হইতে পারে, অথচ ঘননীলবর্ণে চিত্রিত রুফ্রের মূর্ত্তিকে স্থানর বলিয়া ধারণা করিতে আমাদিগকে কিছুমাত্র প্রয়াস পাইতে হয় না। বহির্জগতের আদর্শকে বাহারা নিজের স্বেচ্ছামতে লোপ করিতে জানে না, তাহায়া মনের সৌন্ধ্রাভাবকে মূর্ত্তি দিতে গেলে কথনই কোন অস্বাভাবিকতা বা অসৌন্দর্য্যের সমাবেশ করিতে পারে না। গ্রীকদের চক্ষে এই নীলবর্ণ অত্যম্ব অধিক পীড়া উৎপাদন করিতে।

ব্যোম কহিল, আমাদের ভারতবর্ষীর প্রকৃতির এই বিশেষস্থাটি উচ্চঅঙ্গের কলাবিত্যার ব্যাঘাত করিতে পারে কিন্তু ইহার একটু স্থবিধাও
আছে। ভক্তি স্নেহ প্রেম, এমন কি, সৌন্দর্যাভোগের জন্ম আমাদিগকে
বাহিরের দাসত্ব করিতে হয় না, স্থবিধা স্থযোগের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া
থাকিতে হয় না। আমাদের দেশে স্ত্রী স্বামীকে দেবতা বলিয়া পূজা
করে—কিন্তু সেই ভক্তিভাব উদ্রেক করিবার জন্ম স্বামীর দেবত্ব বা
মহন্ত্ব থাকিবার কোন আবন্ধাক করে না; এমন কি বেরতর পশুত্ব
থাকিলেও পূজার ব্যাঘাত হয় না। তাহারা একদিকে স্বামীকে
মান্মনভাবে লাঞ্চনা গঞ্জনা করিতে পারে আবার অন্থাদিকে দেবতাভাবে
পূজাও করিয়া থাকে। একটাতে অন্থাটা অভিভূত হয় না। কারন,
আমাদের মনোজগতের সহিত বাহুজগতের সংঘাত তেমন প্রবল নহে।

मभोत कहिल, टकवल साभीरनवटा टकन, शोतांगिक रनवटनवी

সম্বন্ধেও আমাদের মনের এইরূপ ছই বিরোধী ভাব আছে তাহারা পরম্পর পরস্পরকে দ্রীকৃত করিতে পারে না। আমাদের দেবতাদের সম্বন্ধে যে সকল শান্ত্রকাহিনী ও জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে তাহা আমাদের ধর্মবৃদ্ধির উচ্চ আদর্শনঙ্গত নহে, এমন কি, আমাদের সাহিত্যে, আমাদের সঙ্গীতে, সেই সকল দেবকুৎসার উল্লেখ করিয়া বিস্তর তিরস্কার ও পরিহাসও আছে—কিন্তু বাঙ্গ ও ভর্ৎ সনা করি বলিয়া যে ভক্তি করি না তাহা নহে। গাভীকে জন্তু বলিয়া জানি, তাহার বৃদ্ধিবিবেচনার প্রতিও কটাক্ষপাত করিয়া থাকি, ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলে লাঠিহাতে তাহাকে তাড়াও করি, গোয়াল্যরে তাহাকে এক হাঁটু গোময় পদ্ধের মধ্যে দাড় করাইয়া রাখি। কিন্তু ভগবতী বলিয়া ভক্তি করিবার সময় সে সব কথা মনেও উদ্যু হয় না।

ক্ষিতি কহিল, আবার দেথ, আমরা চিরকাল বেস্থরো লোককে গাধার সহিত তুলনা করিয়া আসিতেছি অথচ বলিতেছি গাধাই আমাদিনকে প্রথম স্থর ধরাইয়া দিয়াছে। যথন এটা বলি তথন ওটা মনে আনি না, যথন ওটা বলি তথন এটা মনে আনি না, যথন ওটা বলি তথন এটা মনে আনি না। ইহা আমাদের একটা বিশেষ ক্ষমতা, সন্দেহ নাই, কিন্তু এই বিশেষ ক্ষমতাবশত ব্যোম যে স্থবিধার উল্লেথ করিতেছেন আমি তাহাকে স্থবিধা মনে করি না! কাল্লনিক স্থাই বিস্তার করিতে পারি বলিয়া অর্থলাভ, জ্ঞানলাভ এবং সৌন্দর্য ভোগ সহদ্ধে আমাদের একটা ঔদাসীক্যজড়িত সম্বোধের ভাব আছে। আমাদের বিশেষ কিছু আবশ্যক নাই। য়ুরোপীয়েয়া তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক অনুমানকে কঠিন প্রমাণের দ্বারা সহস্রবার করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন তথাপি তাঁহাদের সন্দেহ মিটতে চায় না—আমরা মনের মধ্যে যদি বেশ একটা স্বস্থত এবং স্থগঠিত মত থাড়া করিতে পারি তবে তাহার স্বস্থতি এবং স্থয়াই আমাদের নিকট সর্ব্যোৎয়া বাছল্য বোধ্ব

করি। জ্ঞানরতি সম্বন্ধে যেমন, হুদয়রতি সম্বন্ধে সেইরূপ। আমরা সৌন্দর্য্যরদের চর্চ্চ। করিতে চাই, কিন্তু দে জন্ম অতি যত্নসহকারে মনের আদর্শকে বাহিরে মূর্তিমান করিয়া তোলা আবশুক বোধ করি না – যেমন-তেমন একটা-কিছু হইলেই সন্তুই থাকি,—এমন কি, আলঙ্কারিক অত্যক্তি অনুসরণ করিয়া একটা বিক্বত মূর্ত্তি খাড়া করিয়া তুলি এবং সেই অসঙ্গত বিরূপ বিদদ্শ ব্যাপারকে মনে মনে আপন ইচ্ছামত ভাবে পরিণত করিয়া তাহাতেই পরিত্প্ত হই; আপন দেবতাকে, আপন সৌন্দর্য্যের আদর্শকে প্রকৃতরূপে স্থান্তর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করি না। ভক্তিরদের চর্চ্চা করিতে চাই, কিন্তু যথার্থ ভক্তির পাত্র অন্নেষণ করিবার কোন মাবগ্রকতা বোধ করি না—অপাত্রে ভক্তি করিয়াও আমরা সম্ভোষে থাকি। সেই জন্ম আমরা বলি গুরুদেব আমাদের পূজনীয়, এ কথা বলি না যে যিনি পূজনীয় তিনি আমাদের গুরু। হয়ত গুরু আমার কানে যে মন্ত্র দিয়াছেন তাহার অর্থ তিনি কিছুই বুঝেন না, হয়ত গুরুঠাকুর আমার মিথ্যা মকদ্দনার প্রধান মিথ্যা সাক্ষী তথাপি তাঁহার পদ্ধূলি আমার শিরোধার্যা—এরপ মত গ্রহণ করিলে ভক্তির জন্ত ভক্তিভাজনকে খুঁজিতে হয় না, দিবা আরামে ভক্তি করা যায়।

দনীর কহিল—শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মধ্যে ইহার বাতিক্রম ঘটতেছে। বঙ্কিমের ক্লঞ্চরিত্র তাহার একটি উদাহরণ। বঙ্কিম ক্লঞ্কে পূজা করিবার এবং ক্লঞ্পূজা প্রচার করিবার পূর্বের ক্লঞ্কে নির্মান করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন কি, ক্লেফর চরিত্রে অনৈসর্গিক যাহা কিছু ছিল তাহাও তিনি বর্জ্জন করিয়া। ছিন। তিনি ক্লঞ্জকে তাঁহার নিজের উচ্চতম আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি একথা বলেন নাই বে, দেবতার কোন কিছুতেই দোষ নাই, তেজীয়ানের প্রেক্ষ সমস্ত মার্জ্জনীয়। তিনি এক নুত্রন অসম্ভোবের স্ব্রপাত করিয়াছেন;—তিনি পূজা বিতরণের

পূর্ব্বে প্রাণপণ চেষ্টায় দেবতাকে অন্বেষণ করিয়াছেন ও হাতের কাছে যাহাকে পাইয়াছেন তাহাকেই নমোনমঃ করিয়া সম্ভষ্ট হন নাই।

ক্ষিতি কহিল—এই অসম্বোষ্টি না থাকাতে বছকাল হইতে আমাদের সমাজে দেবতাকে দেবতা হইবার, পূজাকে উন্নত হইবার, মূর্ব্ভিকে ভাবের অফ্লন্ধপ হইবার প্রয়োজন হয় নাই। ব্রাহ্মণকে দেবতা বলিয়া জানি, দেই জন্থ বিনা চেপ্টায় তিনি পূজা প্রাপ্ত হন, এবং আমাদেরও ভক্তিবৃত্তি অতি অনায়াসে চরিতার্থ হয়। স্বামীকে দেবতা বলিলে স্ত্রীর ভক্তি পাইবার জন্থ স্থামীর কিছুমাত্র যোগ্যতালাভের আবশ্রুক হয় না, এবং স্ত্রাকেও যথার্থ ভক্তির যোগ্য স্বামী অভাবে অসম্ভোষ অম্পূভ্ত করিতে হয় না। সৌন্দর্য্য অম্পূভ্ত করিবার জন্থ স্থান্য আমিত বিতরণ করিবার জন্থ স্থান্য রিনিষের আবশ্রুকতা নাই, ভক্তি বিতরণ করিবার জন্থ ভক্তিভাজনের প্রয়োজন নাই এরূপ প্রমামন্ত্রোধ্যের অবস্থাকে আমি স্থবিধা মনে করি না। ইহাতে কেবল সমাজের দীনতা, শ্রী হীনতা এবং অবনতি ঘটিতে থাকে। বহির্জগৎটাকে উত্তরোত্তর বিলুপ্ত করিয়া দিয়া মনোজগৎকেই সর্ব্বপ্রাধান্য দিতে গেলে যে ভালে বিদয়া আছি সেই ভালকেই কুঠারাঘাত করা হয়।

### ভদ্রতার আদর্শ।

ব্রোত্থিনী কহিল, দেখ, বাড়িতে ক্রিয়াকর্ম আছে, তোমরা ব্যোমকে একটু ভদ্রবেশ পরিয়া আদিতে বলিয়ো।

ভানিয়া আমরা দকলে হাদিতে লাগিলাম। দীপ্তি একটু রাগ করিয়া বলিল—না, হাদিবার কথা নম্ন; তোমরা ব্যোমকে দাবধান করিয়া দাও না বলিয়া সে ভদ্রসমাজে এমন উন্মাদের মত সাজ করিয়া আসে। এ সকল বিষয়ে একটু সামাজিক শাসন থাকা দরকার। সমীর কথাটাকে ফলাইয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিল— কেন দরকার ?

দীপ্তি কহিল—কাব্যরাজ্যে কবির শাসন বেমন কঠিন; কবি বেমন ছল্পের কোন শৈথিল্য, মিলের কোন জ্রাট, শব্দের কোন রুঢ়তা মার্জনা করিতে চাহে না,—আমাদের আচার ব্যবহার বসন ভূষণ সম্বন্ধে সমাজপুরুষের শাসন তেমনি কঠিন হওয়া উচিত, নতুবা সমগ্র সমাজের ছন্দ এবং সৌন্দর্য্য কথনই রক্ষা হইতে পারে না।

ক্ষিতি কহিল, ব্যোম বেচারা যদি মান্তম না হইরা শব্দ হইত, তাহা হইলে এ কথা নিশ্চর বলিতে পারি ভট্টিকাব্যেও তাহার স্থান হইত না; নিঃসন্দেহ তাহাকে মুগ্ধবোধের স্ত্র অবলম্বন করিয়া বাস করিতে হইত।

আমি কহিলাম, সমাজকে স্থলর, স্থাশিষ্ট, স্থাশুআল করিয়া তোলা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য সে কথা মানি কিন্তু অভ্যমনস্ক ব্যোম বেচারা সে কর্ত্তব্য বিশ্বত হইয়া দীর্ঘ পদবিক্ষেপে যথন চলিয়া যায় তথন তাহাকে মন্দ্র লাগে না।

দীপ্তি কহিল—ভাল কাপড় পরিলে ভাষাকে আরও ভাল লাগিত।

ক্ষিতি কহিল—সত্য বল দেখি, ভাল কাপড় পরিলে ব্যোমকে কি ভাল দেখাইত ? হাতীর যদি ঠিক মধুরের মত পেথম্ হয় তাহা হইলে কি তাহার সোন্দর্য বৃদ্ধি হয় ? আবার মধুরের পক্ষেও হাতীর লেজ শোভা পায় না —তেমনি তোমাদের ব্যোমকে সমীরের পোষাকে মানায় না, আবার সমীর যদি ব্যোমের পোষাক পরিয়া আসে উহাকে ঘরে চ্কিতে দেওয়া যায় না।

সমীর কহিল, আসল কথা, বেশভূলা আচার ব্যবহারের খ্বলন যেথানে শৈথিলা, অজ্ঞতা ও জড়ত্ব স্চনা করে দেইখানেই তাহা কদর্য দেখিতে হয়। সেই জন্ম আমাদের বাঙালীসমাজ এমন শ্রীবিহীন। লক্ষীছাড়া যেমন সমাজছাড়া তেমনি বাঙালীসমাজ যেন পৃথীসমাজের বাহিরে।

হিন্দুসানীর দেলামের মত বাঙালীর কোন সাধারণ অভিবাদন নাই। তাহার কারণ, বাঙালী কেবল ঘরের ছেলে, কেবল গ্রামের লোক; সে কেবল আপনার গৃহসম্পর্ক এবং গ্রামসম্পর্ক জানে,— সাধারণ পৃথিবীর সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই—এ জন্ম অপরিচিত সমাজে সে কোন শিষ্টাচারের নিয়ম থাঁজিয়া পায় না। একজন হিন্দু-স্থানী ইংরাজকেই হৌক আর চীনেম্যানকেই হৌক ভদ্রতাস্থলে সকলকেই দেলাম করিতে পারে—আমরা দেহলে নমস্বার করিতেও পারি না, আমরা দেখানে বর্বর। বাঙালী স্ত্রীলোক যথেষ্ঠ আরুত নহে এবং সর্বদাই অসমত—তাহার কারণ, সে ঘরেই আছে; এই জগু ভাস্কর শ্বন্তর সম্পর্কীয় গৃহ এচলিত যে সকল ক্লব্রিম লজ্জা তাহা তাহার প্রচুর পরিমাণেই আছে কিন্তু সাধারণ ভদ্রসনাজসঙ্গত লজ্জা সম্বন্ধে তাহার সম্পূর্ণ শৈথিল্য দেখা যায়। গায়ে কাপড় রাখা বা না রাখার বিষয়ে বাঙালী পুরুষদেরও অপ্য্যাপ্ত উদাসীতা, চিরকাল অধিকাংশ সময় আত্মীয়সমাজে বিচরণ করিয়া এ সম্বন্ধে একটা অবহেলা তাহার মনে দৃঢ় বন্ধমূল হইয়া গিয়াছে। অতএব বাঙালীর বেশভূষা চালচলনের অভাবে একটা অপ্রিমিত আলম্ভ, শৈথিল্য, স্বেছাচার ও আত্মসন্মানের অভাব প্রকাশ পায় স্নতরাং তাহা যে বিশুদ্ধ বর্কারতা তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমি কহিলাম—কিন্তু সে জন্ম আমরা লজ্জিত নহি। যেমন রোগবিশেষে মান্ত্র যাহা থার তাহাই শরীরের মধ্যে শর্করা হইরা উঠে তেমনি
,আমাদের দেশের ভাল মন্দ সমস্তই আশ্চর্য্য মানসিক বিকার বশতঃ
কেবল অতিমিষ্ট অহঙ্কারের বিষয়েই পরিণত হইতেছে। আমরা বলিয়া
থাকি আমাদের সভ্যতা আধ্যাত্মিক সভ্যতা, অশনবসনগত সভ্যতা
নহে, সেই জন্মই এই সকল জড় বিষয়ে আমাদের এত অনাসক্তি।

সমীর কহিল, উচ্চতম বিষয়ে সর্বাদা লক্ষ্য স্থির রাখাতে নিম্নতম

বিষয়ে বাঁহাদের বিস্মৃতি ও ওদাসীত জন্ম তাঁহাদের সম্বন্ধে নিন্দার কথা কাহারও মনেও আদে না। সকল সভাসমাজেই এরপ এক সম্প্রদায়ের লোক সমাজের বিরল উচ্চশিথরে বাস করিয়া থাকেন। অতীত ভারতবর্ষে অধ্যয়ন-অধ্যাপনশীল ব্রাহ্মণ এই শ্রেণীভক্ত ছিলেন:--তাঁহারা যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের হায়ে সাজসজ্জা ও কাজ কর্ম্মে নিরত থাকিবেন এমন কেহ আশা করিত না। যুরোপেও সে সম্প্রদায়ের লোক ছিল এবং এখনও আছে। মধ্যযুগের আচার্যাদের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক আধুনিক যুরোপেও ফ্রাটনের মত লোক যদি নিতান্ত হালু ফেশানের সান্ধ্যবেশ না পরিয়াও নিমন্ত্রণে যান এবং লৌকিকতার সমস্ত নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন না করেন তথাপি সমাজ তাঁহাকে শাসন করে না. উপহাস করিতেও সাহস করে না। সর্বদেশে সর্বকালেই স্বল্পসংখ্যক মহাত্মা লোকসমাজের মধ্যে থাকিয়াও সমাজের বাহিরে থাকেন, নতুবা তাঁহারা কাজ করিতে পারেন না এবং সমাজও তাঁহাদের নিকট হইতে সামাজিকতার ক্ষদ্র শুলভাল আদায় করিতে নিরস্ত থাকে। কিন্ত আশ্চর্যোর বিষয় এই, যে বাংলা দেশে, কেবল কতকগুলি লোক নহে, আমরা দেশস্তব্ধ সকলেই সকলপ্রকার স্বভাববৈচিত্র্য ভূলিয়া সেই সমাজাতীত আধ্যাত্মিক শিখরে অবহেলে চড়িয়া বসিয়া আছি। আমরা ঢিলা কাপ্ড এবং অত্যন্ত ঢিলা আদ্বকারদা লইয়া দিবা আরামে ছুটি ভোগ করিতেছি.—আমরা যেমন করিয়াই থাকি আর যেমন করিয়াই চলি তাহাতে কাহারও সমালোচনা করিবার কোন অধিকার নাই— কারণ আম্রা উত্তম মধ্যম অধ্য সকলেই থাটো ধুতি ও ময়লা চাদর পরিয়া নির্শুণ ব্রহ্মে লয় পাইবার জন্ম প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছি।

হেনকালে ব্যোম তাহার বৃহৎ লগুড়থানি হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত। তাহার বেশ অন্তাদিনের অপেক্ষাও অভ্ত; তাহার কারণ, আজ ক্রিয়াকর্মের বাড়ি বলিয়াই তাহার প্রাতাহিক বেশের উপরে বিশেষ করিয়া একথানা অনির্দিষ্ট-আকৃতি চাপকান গোছের পদার্থ চাপাইয়া আদিয়াছে;—তাহার আশপাশ হইতে ভিতরকার অসমত কাপড়ঞ্চনার প্রাপ্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে;—দেখিয়া আমাদের হাস্ত সম্বরণ করা ছঃসাগ্য হইয়া উঠিল এবং দাখি ও স্যোত্তিমনীর মনে যথেষ্ট অবজ্ঞার উদর হইল।

ব্যোম জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কি বিষয়ে আলাপ হইতেছে ?
সমীর আমাদের আলোচনার কিয়দংশ সংক্রেপে বলিয়া কহিল,
আমরা দেশস্কু সকলেই বৈরাগ্যে "ভেক" ধারণ করিয়াছি।

ব্যোম কহিল, বৈরাগা ব্যতীত কোন বৃহৎ কর্ম হইতেই পারে না।
আলোকের সহিত যেমন ছায়া, কর্মের সহিত তেমনি বৈরাগা নিয়ত
সংযুক্ত হইয়া আছে। যাহার যে পরিমাণে বৈরাগো অধিকার পৃথিবীতে
দে সেই পরিমাণে কাজ করিতে পারে।

ক্ষিতি কহিল, সেইজন্ম পৃথিবীস্থন লোক যথন স্থথের প্রত্যাশার সহস্র চেষ্টার নিযুক্ত ছিল তথন বৈরাগী ডাক্রিন্ সংসারের সহস্র চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রমাণ করিতেছিলেন, যে, মানুষের আদিপুরুষ বানর ছিল। এই সমাচারট আহরণ করিতে ডাক্রিয়নকে অনেক বৈরাগ্য সাধন করিতে হইয়াছিল।

ব্যাম কহিল, বছতর আসক্তি হইতে গারিবাল্ডি যদি আপনাকে স্বাধীন করিতে না পারিতেন তবে ইটালীকেও তিনি স্বাধীন করিতে পারিতেন না। যে সকল জাতি কশ্বিঞ্জ জাতি তাহারাই যথাওঁ বৈরাগ্য জানে। যাহারা জ্ঞান লাভের জন্ম জীবন ও জীবনের সমস্ত আরাম তুচ্ছ করিয়া মেরুপ্রদেশের হিমশীতল মৃত্যুশালার তুষারক্ষম কঠিন দ্বারদেশে বারন্ধার আঘাত করিতে ধাবিত হইতেছে,—যাহারা ধর্ম-বিতরণের জন্ম নরমাংসভূক্ রাক্ষণের দেশে চিরনির্বাসন বহন করিতেছে,—যাহারা মাভূভূমির আহ্বানে মুহুর্তকালের মধ্যেই ধনজনযৌবনের

স্থপশ্যা হইতে গাত্রোখান করিয়া জ্বাসহ ক্লেশ এবং অতি নির্চূর মৃত্যুর মধ্যে বাঁপে দিয়া পড়ে তাহারাই জানে যথার্থ বৈরাগ্য কাহাকে বলে। আর আমাদের এই কর্মহান শ্রীহীন নিশ্চেষ্ট নির্জ্জীব বৈরাগ্য কেবল অধঃপর্কতিত জাতির মৃদ্ধবিস্থামাত্র—উহা জড়ত্ব, উহা অহঙ্কারের বিষয় নহে।

ক্ষিতি কহিল, আমাদের এই মৃদ্ধ্বিস্থাকে আমরা আধ্যাগ্মিক "দশা" পাওয়ার অবস্থা মনে করিয়া নিজের প্রতি নিজে ভক্তিতে বিহনল হইয়া বদিয়া আছি।

ব্যাম কহিল—কর্মীকে কর্মের কঠিন নিরম মানিয়া চলিতে হয়,
সেই জন্তই সে আপন কর্মের নিরমপালনউপলক্ষ্যে সমাজের অনেক
ছোট কর্স্তব্য উপেক্ষা করিতে পারে—কিন্তু অকর্মণ্যের সে অধিকার
থাকিতে পারে না। যে লোক তাড়াতাড়ি আপিসে বাহির হইতেছে
তাহার নিকটে সমাজ স্থনীর্ঘ স্থাস্পূর্ণ শিষ্টালাপ প্রত্যাশ। করে না।
ইংরাজ মালা বথন গায়ের কোর্ত্তা পুলিয়া হাতের আন্তিন গুটাইয়া
বাগানের কাজ করে তথন তাহাকে দেখিয়া তাহার অভিজাতবংশীয়া
প্রভুমহিলার লজ্জা পাইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু আমরা যথন
কোন কাজ নাই কর্মা নাই, দীর্ঘ দিন রাজপথপার্মে নিজের গৃহন্বারপ্রাম্থে
ত্বুল বর্জুল উদর উদ্বাটিত করিয়া হাটুর উপর কাপড় গুটাইয়া নির্কোধের
মত তামাক টানি, তথন বিশ্বজগতের সন্মূথে কোন্ মহৎ বৈরাগ্যের
কোন্ উন্নত আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া এই কুঞী বর্জ্বরতা প্রকাশ
করিয়া থাকি! যে বৈরাগ্যের সঙ্গে কোন মহত্তর সচেষ্ট সাধনা সংযুক্ত
নাই তাহা অসভ্যতার নামান্তর মাত্র।

ব্যোমের মূথে এই সকল কথা শুনিয়া স্রোতস্থিনী আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমরা সকল ভদ্রলোকেই যতদিন না আপন ভদ্রতা রক্ষার কর্ত্তব্য সর্বাদা মনে রাখিয়া আপনা- দিগকে বেশে ব্যবহারে বাসস্থানে সক্ষতোভাবে ভদ্র করিয়। রাথিবার চেষ্টা করিব ততদিন আমরা আত্মসমান লাভ করিব না এবং পরের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইব না। আমরা নিজের মূল্য নিজে অত্যস্ত কমাইয়া দিয়াছি।

ক্ষিতি কহিল, সে মূল্য বাড়াইতে হইলে এদিকে বেতন বৃদ্ধি করিতে হয়, সেটা প্রভূদের হাতে।

দীপ্তি কহিল, বেতন বৃদ্ধি নহে চেতন বৃদ্ধির আবগুক। আমাদের দেশের ধনীরাও যে অশোভনভাবে থাকে সেটা কেবল জড়তা এবং মৃত্তাবশতঃ, অর্থের অভাবে নহে। যাহার টাকা আছে সে মনে করে জুড়ি গাড়ি না হইলে তাহার ঐশ্বর্যা প্রমাণ হর না, কিন্তু তাহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, তাহা ভদ্রলোকের গোশালারও অযোগ্য। অহঙ্কারের পক্ষে যে আয়োজন আবগুক তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আছে কিন্তু আত্মসম্মানের জন্তু, স্বাস্থ্যশোভার জন্তু বাহা আবগুক তাহার বেলায় আমাদের টাকা কুলার না। আমাদের মেরেরা এ কথা মনেও করে না, যে, সৌন্র্যাবৃদ্ধির জন্তু যত্তাকু অলঙ্কার আবগুক তাহার অধিক পরিয়া ধনগর্ম প্রকাশ করিতে যাওয়া ইতরজনোচিত অভত্রতা,— এবং সেই অহঙ্কারত্ত্তির জন্তু টাকার অভাব হয় না, কিন্তু প্রাঙ্গণপূর্ণ আবর্জ্জনা এবং শয়নগৃহভিত্তির তৈলকজ্জলময় মলিনতা মোচনের জন্তু তাহাদের কিছুমাত্র সন্ধরতা নাই। টাকার অভাব নহে, আমাদের দেশে যথার্থ ভদ্রতার আদর্শ এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

শ্রোতস্থিনী কহিল—তাহার প্রধান কারণ, আমরা অলস। টাকা থাকিলেই বড়মানুখী করা যায়, টাকা না থাকিলেও ধার করিয়া নবাবী করা চলে, কিন্তু ভদ্র হৈতে গেলে আলস্থ অবহেলা বিদর্জন করিতে হয়— সর্বানা আপনাকে উন্নত সামাজিক আদর্শের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত রাখিতে হয়, নিয়ম স্বীকার করিয়া আত্মবিসর্জন করিতে হয়। ক্ষিতি কহিল, কিন্তু আমরা মনে করি আমরা স্বভাবের শিশু—অন্ত-এব অত্যন্ত সরল !—পুলার কালার নগতার, সর্ব্বপ্রকার নিরমহীনতার আমাদের কোন লজা নাই ;— আমাদের সকলই অক্তরিম এবং সকলই আধ্যাত্মিক!

### অপূর্বে রামায়ণ।

বাড়িতে একটা শুভকার্য্য ছিল, তাই বিকালের দিকে অদূরবর্ত্তী মঞ্চের উপর হইতে বারোয়া রাগিণীতে নহবৎ বাজিতেছিল। ব্যোদ অনেকক্ষণ মুদ্রিত চক্ষে থাকিয়া হঠাৎ চক্ষু থুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলঃ—

আমাদের এই সকল দেশীর রাগিণীর মধ্যে একটা পরিব্যাপ্ত মৃত্যুশোকের ভাব আছে; স্থরগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে সংসারে কিছুই
স্থায়ী হয় না। সংসারে সকলি অস্থায়ী, এ কথাটা সংসারীর পক্ষে নৃতন
নহে, প্রিয়ও নহে, ইহা একটা অটল কঠিন সতা; কিন্তু তব্ এটা বাশির
ম্থে শুনিতে এত ভাল লাগিতেছে কেন ? কারণ, বাঁশিতে জগতের
এই সর্ব্বাপেকা স্থকঠোর সতাটাকে সর্ব্বাপেকা স্থমধুর করিয়া বলিতেছে
—মনে হইতেছে মৃত্যুটা এই রাগিণীর মত সকরুণ বটে কিন্তু এই রাগিণীর মতই স্থলর। জগৎ সংসারের বক্ষের উপরে সর্ব্বাপেকা শুরুতন
যে জগদল পাথরটা চাপিয়া আছে এই গানের স্থরে সেইটাকে কি এক
মন্ত্রবলে লঘু করিয়া দিতেছে। একজনের হৃদয়ত্বহর হইতে উচ্ছৃমিত
হইয়া উঠিলে যে বেদনা চাঁৎকার হইয়া বাজিয়া উঠিত, ক্রন্দন হইয়া
ফাটিয়া পড়িত, বাশি তাহাই সমস্ত জগতের মুথ হইতে ধ্বনিত করিয়া
তুলিয়া এমন অগাধকরুণাপূর্ণ অথচ অত্যন্ত সান্থনামর রাগিণীর স্থাই
করিতেছে।

দাপ্তি এবং স্বোতম্বিনা আতিখ্যের কাজ সারিয়া স্বেমাত্র আসিয়া

বিদিয়াছিল, এমন সমন্ন আজিকার এই মঙ্গলকার্য্যের দিনে ব্যোমের মুখে মৃত্যুসম্বন্ধীয় আলোচনার অত্যস্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। ব্যোম তাহাদের বিরক্তি না বুঝিতে পারিয়া অবিচলিত অম্লানমুখে বলিয়া যাইতে লাগিল। নহবৎটা বেশ লাগিতেছিল আমরা আর সে দিন বড় তর্ক করিলাম না।

ব্যোম কহিল, আজিকার এই বাশি শুনিতে শুনিতে একটা কথা বিশেষ করিয়া আমার মনে উদয় হইতেছে।—প্রত্যেক কবিতার মধ্যে একটি বিশেষ রস থাকে—অলম্বার শাস্ত্রে যাহাকে আদি করুণ শাস্তি নামক ভিন্ন ভিন্ন নামে ভাগ করিয়াছে—আমার মনে হইতেছে, জগং-রচনাকে যদি কাব্যহিসাবে দেখা যায় তবে মৃত্যুই তাহার সেই প্রধান রস, মৃত্যুই তাহাকে যথার্থ কবিত্ব অর্পণ করিয়াছে। যদি মৃত্যু না থাকিত, জগতের যেথানকার যাহা তাহা চিরকাল সেথানেই যদি অবিকৃতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, তবে জগৎটা একটা চিরস্থায়ী সমাধিমন্দিরের মত অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত বদ্ধ হইয়া রহিত। এই অনন্ত নিশ্চ-লতার চিরস্থায়ী ভার বহন করা প্রাণীদের পক্ষে বড় হুরুহ হইত। মৃত্যু এই অন্তিত্বের ভীষণ ভারকে সর্বাদা লঘু করিয়া রাথিয়াছে, এবং জগৎকে বিচরণ করিবার অসীম ক্ষেত্র দিয়াছে। যেদিকে মৃত্যু সেই मिक्ट बगठित अभीमें । একে, यादा প্রতাক্ষ, यादा বর্তমান. তাহা আমাদের পক্ষে অতাস্ত প্রবল.—স্থাবার তাহাই যদি চিরস্থায়ী হইত তবে তাহার একেশ্বর দৌরাস্ম্যের আর শেষ থাকিত না-তবে তাহার উপরে আর আপীল চলিত কোথায় ? তবে কে নির্দেশ করিয়া দিত ইহার বাহিরেও অসীমতা আছে ? অনস্তের ভার এ জগৎ কেমন করিয়া বহন করিত মৃত্যুবিদি সেই অনস্তকে আপনার চিরপ্রবাহে নিতাকাল ভাসমান করিয়া না রাথিত গ

সমীর কহিল, মরিতে না হইলে বাঁচিয়া থাকিবার কোন মর্যাদাই

থাকিত না। এখন জগৎস্ক লোক যাহাকে অবজ্ঞা করে সেও মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবনের গৌরবে গৌরবান্বিত।

ক্ষিতি কহিল, আমি সে জন্ম বেশি চিস্তিত নহি; আমার মতে মৃত্যুর অভাবে কোন বিষয়ে কোণাও দাঁড়ি দিবার জো থাকিত না সেইটাই সব চেয়ে চিস্তার কারণ। সে অবস্থায় ব্যোম যদি অবৈতত্ত্ব সম্বঃর আলোচনা উত্থাপন করিত কেহ জোড়হাত করিয়া এ কথা বলিতে পারিত না, যে ভাই এখন আর সময় নাই অতএব ক্ষান্ত হও। মৃত্যু না থাকিলে অবস্বরের অন্ত থাকিত না। এখন মানুষ নিদেন সাত আট বংসর বয়সের অস্ত থাকিত না। এখন মানুষ নিদেন সাত আট বংসর বয়সের অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া পাঁচিশ বংসর বয়সের মধ্যে কলেজের ডিগ্রি লইয়া অথবা দিব্যু ফেল্ করিয়া নিশ্বিস্ত হয়; তখন কোন বিশেষ বয়সে আরম্ভ করারও কারণ থাকিত না, কোন বিশেষ বয়সে শেষ করিবারও তাড়া থাকিত না। সকলপ্রকার কাজকর্ম্ম ও জীবনযাত্রার কমা, সেমি-কোলন্, দাঁড়ি একেবারেই উঠিয়া যাইত।

ব্যোম এ সকল কথার যথেষ্ট কর্ণপাত না করিয়া নিজের চিন্তাহত্ত্র অমুসরণ করিয়া বলিয়া গেল:—আমাদের স্থর্গ, আমাদের পুণ্য, আমাদের অমরতা সব মৃত্যুর পারে। পৃথিবীতে বিচার নাই, মনে করি স্থবিচার মৃত্যুর পরে; পৃথিবীতে প্রাণপণ বাসনা নিজ্পল হয়, আশা করি সফলতা মৃত্যুর কল্পতক্তলে। জগতের আর সকল দিকেই কঠিন স্থূল বস্তুরাশি আমাদের মানস আদর্শকে প্রতিহত করে, জগতের যে সীমার মৃত্যু, যেখানে সমস্ত বস্তুর অবসান, সেইখানেই আমাদের প্রিয়তম প্রবল্তম বাসনার, আমাদের ভচিতম স্থলয়তম কল্পনার কোন প্রতিবন্ধক নাই। আমাদের শিব শ্বশানবাসী—আমাদের সর্ব্বোচ্চ মঙ্গলের আদর্শ মৃত্যুনিকেতনে।

মুলতান বারোয়"। শেষ করিয়া স্থ্যান্তকালের স্বর্ণাভ অন্ধকারের মধ্যে নহবতে পুরবী বাজিতে লাগিল। সমীর বলিল—মামুষ মৃত্যুর পারে

কল্পলোকে যে দকল আশা আকাজ্জাকে নির্মাদিত করিয়া দিয়াছে, এই বাঁশির স্থরে সেই সকল চিরাশ্রসজল হাদয়ের ধনগুলিকে পুনর্মার মহাবালাকে ফিরাইয়া আনিতেছে। সাহিত্য সঙ্গীত এবং সমস্ত ললিত কলা, মহায়াছদয়ের সমস্ত নিতা পনার্থকৈ ইহজীবনের মাঝথানেই প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। বলিতেছে, পৃথিবাকৈ স্বর্গ, বাস্তবকে স্থানর এবং এই ক্ষণিক জীবনকেই অমর জানিতে হইবে। আমাদের সমস্ত প্রেমকে পৃথিবী হইতে প্রতাহরণ করিয়া মৃত্যুর পারে পাঠাইয়া দিব, না এই পৃথিবীতেই রাথিব ইহা লইয়াই তর্ক। বৈরাগ্যধর্ম বলিতেছে, পরকালের মধ্যেই প্রকৃত প্রেমের স্থান দেখাইয়া দিতেছি।

ক্ষিতি কহিল, এই প্রসঙ্গে আমি এক অপূর্বে রামায়ণ কথা বলিয়া সভাভঙ্গ করিতে ইচছা করি।

রালা রামচন্দ্র— অর্থাৎ মান্নয়— প্রীতি নামক সীতাকে নানা রাক্ষসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া আনিয়া নিজের অযোধ্যাপুরীতে পরমন্থথে বাস করিতেছিলেন। এমন সময় কতকগুলি ধর্মাণাম্ত্র দল বাঁধিয়া এই প্রেমের নামে কলঙ্ক রউনা করিয়া দিল। বলিল, উনি অনিত্য পদার্থের সহিত একত্র বাস করিয়াছেন উহাকে পরিতাগ করিতে হইবে। বাস্থবিক অনিত্যের ঘরে ক্ষম থাকিয়াও এই দেবাংশজাত রাজকুমারীকে যে কলঙ্ক ম্পার্করেত পারে নাই সে কথা এখন কে প্রমাণ করিবে ? এক, অগ্রিপরীক্ষা আছে, সে ত দেখা হইয়াছে— অগ্রিতে ইহাকে নষ্ট না করিয়া আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে। তর্ শাস্তের কানাকানিতে অবশেষে এই রাজা প্রেমকে এক দিন মৃত্যু-তমসার তীরে নির্মাদিত করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে মহাকবি এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দের আশ্রমে থাকিয়া এই অনাথিনী, কুশ এবং লব, কাব্য এবং ললিতকলা নামক যুগল সম্ভানপ্রস্বক বির্মাছেন। সেই ঘটি শিশুই কবির কাছে রাগিণী শিক্ষা করিয়া রাজসভার আজ

তাহাদের পরিত্যক্তা জননীর যশোগান করিতে আদিয়াছে। এই নবীন গায়কের গানে বিরহী রাজার চিত্ত চঞ্চল এবং জাঁহার চক্ষু অঞাসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখনও উত্তরকাণ্ড সম্পূর্ণ শেষ নাই। এখনো দেখিবার আছে জয় হয়—ত্যাগপ্রচারক প্রবীন বৈরাগাধর্মের, না, প্রেমমঙ্গলগায়ক ছটি অমর শিশুর ?

## বৈজ্ঞানিক কৌতৃহল।

বিজ্ঞানের আদিম উৎপত্তি এবং চরমলক্ষ্য লইয়া ব্যোম এবং ক্ষিতির মধ্যে মহা তর্ক বাধিয়া গিয়াছিল। তত্বপলক্ষে ব্যোম কহিল—

যদিও আনাদের কোতৃহলারত্তি হইতেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি, তথাপি, আমার বিশ্বাস, আমাদের কোতৃহলটা ঠিক বিজ্ঞানের তল্লাস করিতে বাহির হয় নাই; বরঞ্চ তাহার আকাজ্ঞাটা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। সে শুঁজিতে যায় পরশ পাথর, বাহির হইয়া পড়ে একটা প্রাচীন জীবের জীর্ণ রক্ষাস্কুঠ; সে চায় আলাদিনের আশ্চর্যা প্রদীপ, পায় দেশালাইয়ের বায়া। আল্কিমিটাই তাহার মনোগত উদ্দেশ্ম, কেমিন্ত্রী তাহার অপ্রার্থিত সিদ্ধি; আন্ত্রেলজির জন্ম সে আকাশ বিরিয়া জাল ফেলে কিন্তু হাতে উঠিয়া আসে আ্যান্ত্রনমি। সে নিয়ম খুঁজে না, সে কার্যাকারণশৃত্রালের নব নব অঙ্গুরী গণনা করিতে চায় না; সে ঝোঁজে নিয়মের বিছেদ; সে মনে করে কোন্ সময়ে এক জায়গায় আসিয়া হঠাৎ দেখিতে পাইবে, সেখানে কার্যাকারণের অনস্ত পুনক্তিল নাই। সে চায় অভ্তেপ্র্রাক্তির বৃদ্ধানিক পুরাতন করিয়া দেয়, তাহার ইন্দ্রধ্যুক্তে পর্কলাবিছ্নুরিত বর্ণমালার পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, এবং পৃথিবীর গতিকে পক্তাল-ফলপতনের সমশ্রেণীয় বলিয়া প্রমাণ করে।

বে নিয়ম আমাদের ধূলিকণার মধ্যে, অনস্ত আকাশ ও অনস্ত কালের সর্ব্বান্তই সেই এক নিয়ম প্রসারিত; এই আবিকারটি লইরা আমরা আজকাল আনন্দ ও বিশ্বর প্রকাশ করিরা থাকি। কিন্তু এই আনন্দ এই বিশ্বর মান্তবের যথার্থ সাভাবিক নহে; সে অনস্ত আকাশে জ্যোভিন্ধরাজ্যের মধ্যে যথন অফুসন্ধান্দ্ত প্রেরণ করিয়াছিল তথন বড় আশা করিয়াছিল, যে, ঐ জ্যোভিশ্বর অন্ধনরময় ধামে ধূলিকণার নিয়ম নাই, সেখানে অত্যাশ্চর্যা একটা স্বর্গীয় অনিয়মের উৎসব, কিন্তু এখন দেখিতেছে ঐ চন্দ্রস্থা গ্রহনক্ষত্র, ঐ সপ্তর্বমণ্ডল, ঐ অধিনী হরণী ক্রতিকা আমাদের এই ধূলিকণারই জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সহোদর সহোদরা। এই নৃতনতগাট লইয়া আমরা যে আনন্দ প্রকাশ করি, তাহা আমাদের একটা নৃতন ক্রত্রিম অভ্যাস, তাহা আমাদের আাদিম প্রকৃতিগত নহে।

সমীর কহিল, সে কথা বড় মিথ্যা নহে। প্রশ্পাথর এবং আলাদিনের প্রদীপের প্রতি প্রকৃতিস্থ মান্ত্রমাত্রেরই একটা নিগুঢ় আকর্ষণ আছে। ছেলেবেলার কথামালার এক গল্প পড়িরাছিলাম যে, কোন ক্লমক মরিবার সময় তাহার পুত্রকে বলিয়া গিয়াছিল, যে, অমুক ক্লেত্রে তোমার জন্ম আমি গুপ্তধন রাথিয়া গেলাম। সে বেচারা বিস্তর খুঁড়িয়া গুপ্তধন পাইল না কিন্তু প্রচুর খননের গুণে সে জনিতে এত শন্ম জনিল যে, তাহার আর অভাব রহিল না। বালক-প্রকৃতি বালকমাত্রেরই এ গল্লটি পড়িয়া কন্ত বোধ হুইয়া পাকে। চাষ করিয়া শন্ম ত পৃথিবীস্থদ্ধ সকল চাষাই পাইতেছে কিন্তু গুপ্তধনটা গুপ্ত বলিয়াই পায় না; তাহা বিশ্ববাপী নিয়মের একটা ব্যভিচার, তাহা আক্স্মিক, সেইজন্মই তাহা স্থভাবত: মান্ত্রের কাছে এত বেশি প্রার্থনীয়; কথামালা যাহাই বলুন, ক্ষকের পুত্র তাহার পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হয় নাই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিক নিয়মের প্রতি অবজ্ঞা মান্ত্রের পক্ষে কত্র স্বাভাবিক আমরা প্রতিদিনই তাহার প্রমাণ পাই। বে ডাক্টার নিপুণ চিকিৎসার

দারা অনেক বোগীর আরোগ্য করিয়া থাকেন তাঁহার সম্বন্ধে আমরা বলি লোকটার "হাতবশ" আছে; শাস্ত্রসম্বত চিকিৎসার নিয়মে ডাক্তার রোগ আরাম করিতেছে একথায় আমাদের আন্তরিক তৃপ্তি নাই; উহার মধ্যে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমস্বরূপ একটা রহস্ত আরোপ করিয়া তবে আমরা সম্বন্ধ থাকি।

আমি কহিলাম, তাহার কারণ এই যে, নিয়ম অনস্ত কাল ও অনস্ত দেশে প্রদারিত হইলেও তাহা সীমাবদ্ধ, সে আপন চিহ্নিত রেথা হইতে অণু-পরিমাণ ইতস্তত করিতে পারে না, সেইজগুই তাহার নাম নিয়ম এবং দেই জগুই মান্থুষের কল্পনাকে দে পীড়া দেয়। শান্ত্রসঙ্গত চিকিৎসার কাছে আমরা অধিক আশা করিতে পারি না—এমন রোগ আছে যাহা চিকিৎসার অসাধা; কিন্তু এপর্যন্ত হাতবশ নামক একটা রহস্তময় ব্যাপারের ঠিক সীমা নির্ণয় হয় নাই; এই জন্তু সে আমাদের আশাকে কল্পনাকে কোণাও কঠিন বাধা দেয় না। এই জগুই ডাক্তারি ওরধের চেয়ে অবধোতিক ওরধের আকর্ষণ অধিক। তাহার ফল যে কতদূর পর্যান্ত হইতে পারে তৎসন্থকে আমাদের প্রত্যাশা সীমাবদ্ধ নহে। মান্থুবের যত অভিজ্ঞতা রন্ধি হইতে থাকে, অমোঘ নিয়মের লোহপ্রাচীরে যতই সে আঘাত প্রাপ্ত হয়, ততই মান্থ্য নিজের স্বাভাবিক অনন্ত আশাকে সীমাবদ্ধ করিয়া আনে, কৌতুহলবুত্তির স্বাভাবিক নৃতনত্বের আক্রাক্তান সংযত করিয়া আনে, নিয়মকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং প্রথমে অনিজ্ঞাক্রমে পরে অভাসক্রমে তাহার প্রতি একটা রাজভক্তির উদ্রেক করিয়া তোলে।

ব্যোম কহিল—কিন্তু সে ভক্তি যথার্থ অন্তরের ভক্তি নহে, তাহু।
কাজ আদায়ের ভক্তি। যথন নিতান্ত নিশ্চয় জানা যায় যে, জগৎকার্য্য
অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে বন্ধ, তথন কাজেই পেটের দায়ে তাহার নিকট
ঘাড় হেঁট করিতে হয়;—তথন বিজ্ঞানের বাহিরে অনিশ্চয়ের হত্তে
আত্মসমর্পণ করিতে সাহস হয় না। তথন মাছলি তাগা জলপড়া প্রভ্

তিকে গ্রহণ করিতে হইলে ইলে ক্টি সিটি, ম্যাগ্লেটিজ্ম, হিপনটিজ্ম প্রভৃতি বিজ্ঞানের জাল মার্কা দেখাইয়া আপনাকে ভলাইতে হয়। আমরা নিয়ম অপেকা অনিয়মকে যে ভালবাসি তাহার একটা গোডার কারণ আছে। আমাদের নিজের মধ্যে এক জায়গার আমরা নিয়মেব-বিচ্ছেদ দেখিতে পাই। আমাদের ইচ্ছাশক্তি সকল নিয়মের বাহিরে — দে স্বাধীন: অম্বতঃ আমরা দেইরূপ অমুভব করি। আমাদের অন্তর-প্রকৃতিগত সেই স্বাধীনতার সাদশ্য বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে উপলব্ধি করিতে মভাবতই আমাদের আনন হয়। ইচ্ছার প্রতি ইচ্ছার আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল: --ইচ্ছার সহিত যে দান আমরা প্রাপ্ত হই, সে দান আমাদের কাছে অধিকতর প্রিয়: সেবা যতই পাই তাহার সহিত ইচ্ছার যোগ না থাকিলে তাহা আমাদের নিকট ক্রিকর বোধ হয় না। সেই জন্য, যথন জানিতাম যে, ইন্দ্র আমাদিগকে বৃষ্টি দিতেছেন, মরুং আমাদিগকে বায়ু জোগাইতেছেন, অগ্নি আমাদিগকে দীপ্তি দান করিতেছেন, তথন সেই জ্ঞানের মধ্যে আমাদের একটা আন্তরিক তপ্তি ছিল: এখন জানি রৌদ্র-বৃষ্টিবায়র মধ্যে ইচ্ছা অনিচ্ছা নাই, তাহারা যোগ্য অযোগ্য প্রিয় অপ্রিয় বিচার না করিয়া নির্দ্ধিকারে যথানিয়মে কাজ করে: আকাশে জলীয় অণু শীতল বায়ুসংযোগে সংহত হইলেই সাধুর পবিত্র মন্তকে বর্ষিত হইয়া দর্দ্দি উৎপাদন করিবে এবং অসাধুর কুম্মাগুমঞ্চে জলসিঞ্চন করিতে কুষ্ঠিত হইবে না ;—বিজ্ঞান আলোচনা করিতে করিতে ইহা আমাদের ক্রমে একরূপ সহু হইয়া আদে, কি % বস্তুতঃ ইহা আমাদের ভালই লাগে না। ে আমি কহিলাম –পুর্নের আমরা যেখানে স্বাধীন ইচ্ছার কর্তৃত্ব অন্তুমান করিয়াছিলাম, এখন দেখানে নিয়মের অন্ধ্র শাসন দেখিতে পাই, সেই জন্ম বিজ্ঞান আলোচনা করিলে জগৎকে নিরানন্দ ইচ্ছাসম্পর্কবিহীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইচ্ছা এবং আনন্দ যতক্ষণ আমার অন্তরে আছে, ততক্ষণ জগতের অম্বরতর অম্বরতম স্থানে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত না জানিলে

আমাদের অন্তরতম প্রকৃতির প্রতি ব্যভিচার করা হয়। আমাদের মধ্যে সমস্ত বিশ্বনিয়মের যে একটি ব্যতিক্রম আছে, জগতে কোপাও তাহার একটা মূল তাদর্শ নাই, ইহা আমাদের অন্তরাত্মা স্বীকার করিতে চাহে না। এই জন্ম আমাদের ইচ্ছা একটা বিশ্ব-ইচ্ছার, আমাদের প্রেম একটা বিশ্ব-ইচ্ছার, আমাদের প্রেম একটা বিশ্ব-ইচ্ছার, না

সমীর কহিল—জড় প্রশ্নতির সর্ব্বান্তই নিয়মের প্রাচীর চান দেশের প্রাচীরের অপেক্ষা দৃঢ় প্রশস্ত ও অল্রভেনী; হঠাৎ মানব-প্রকৃতির মধ্যে একটা কুদ্র ছিদ্র বাহির হইরাছে, সেইখানে চক্ষু দিয়াই আমরা এক আশ্চর্য্য আবিকার করিরাছি, দেখিয়াছি প্রাচীরের পরপারে এক অনস্ত অনিয়ম রহিয়াছে; এই ছিদ্রপথে তাহার সহিত আমানের যোগ;—সেইখান হইতেই সমস্ত সৌন্দর্য্য স্বাধীনতা প্রেম আনন্দ প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। সেই জন্ম এই সৌন্দর্য্য ও প্রেমকে কোন বিজ্ঞানের নিরমে বাধিতে পারিল না।

এমন সময়ে স্বোতস্বিনা গৃহে প্রবেশ করিব: সমীবকে কহিল, সেদিন দীপ্তির পিয়ানো বাজাইবার স্বরলিপি বইথানা তোমরা এত করিয়া খুঁজিতেছিলে, সেটার কি দশা হইয়াছে জান ?

সমীর কহিল, না।

স্রোত্সিনী কহিল, রাতে ইচুরে তাহা কুটি কুটি করিয়। কাটিয়া পিয়ানোর তারের মধ্যে ছড়াইয়া রাথিয়াছে। এরূপ অনাবশুক ক্ষতি করিবার ত কোন উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সমীর কহিল — উক্ত ইন্দুরটি বোধ করি ইন্দুরবংশে একটি বিশ্ব ক্ষমতাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। বিস্তর গবেষণার সে বাজনার বহির সহিত বাজনার তারের একটা সম্বন্ধ অনুমান করিতে পারিয়াছে। এখন সমস্ত রাত ধরিয়া পরীক্ষা চালাইতেছে। বিচিত্র ঐক্যতানপূর্ণ সঙ্গীতের আশ্চর্য্য রহস্ত ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তীক্ষ দম্ভাগ্রভাগ দারা বাজনার

বহির ক্রমাগত বিশ্লেষণ করিতেছে, পিয়ানোর তারের সহিত তাহাকে নানাভাবে একত্র করিয়া দেখিতেছে। এখন বাজনার বই কাটিতে স্কুক করিয়াছে, ক্রমে বাজনার তার কাটিবে, কাঠ কাটিবে, বাজনাটাকে শত-ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্র পথে আপন সূক্ষ্ম নাসিকা ও চঞ্চল কৌতৃহল প্রবেশ করাইয়া দিবে – মাঝে হইতে সঙ্গীতও ততই উত্তরোত্তর স্বদূর-পরাহত হইবে। আমার মনে এই তর্ক উদয় হইতেছে যে, ইন্দর্কলতিলক যে উপায় অবলম্বন কবিয়াছে তাহাতে তাব এবং কাগজেব উপাদানসম্বন্ধ নতন তব্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে কিন্তু উক্ত কাগজের সহিত উক্ত তারের যথার্থ যে সম্বন্ধ তাহা কি শত সহস্র বৎসরেও বাহির হইবে ৪ অবশেষে কি সংশ্রপরায়ণ নব্য ইন্দরদিগের মনে এইরূপ একটা বিতর্ক উপস্থিত হইবে না যে, কাগজ কেবল কাগজ মাত্র, এবং তার কেবল তার:—কোন জ্ঞানবান জীবকর্ত্তক উহাদের মধ্যে যে একটা আনন্দজনক উদ্দেশ্যবন্ধন বন্ধ হইয়াছে তাহা কেবল প্রাচীন ইন্দুর্নিগের যুক্তিহীন সংস্কার; সেই সংস্কারের কেবল একটা এই শুভফল দেখা যাইতেছে যে তাহারই প্রবর্ত্তনায় অনুসন্ধানে প্রবুত হইয়া তার এবং কাগজের আপেন্সিক কঠিনতা সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা সম্পন্ন হইয়াছে।

কিন্তু এক এক দিন গহ্বরের গভীরতলে দন্তচালন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া মাঝে মাঝে অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি কর্ণকৃহরে প্রবেশ করে এবং অস্তঃকরণকে ক্ষণকালের জন্ম মোহাবিষ্ট করিয়া দেয়। সেটা ব্যাপারটা কি ?

# জলপথে।

১৬ই জুন, ১৮৯১। যমুনা।—এখন পাল তুলে যমুনার মধ্যে দিয়ে চলেছি। বাঁধারে মাঠে গোরু চরচে, দক্ষিণধারে কুল দেখা যাচেচ না। নদার তীত্র স্রোতে তীর থেকে ক্রমাগতই ঝুপ্রুপ্ করে মাটি থদে পড়চে। এই প্রকাশু নদার মধ্যে আমাদের বোট ছাড়া আর দ্বিতীয় একটি নোকো দেখা যাচেচ না; কেবলি বাতাস হুত্ করচে আর জলের খল্থল শক্ষ শুন্চি।

কাল সন্ধ্যার সময় চরের উপর বোট লাগিয়েছিলুম। নদীটি ছোট— যমুনার একটি শাখা। এক পারে জনশৃত্ত শাদা বালি, আর এক পারে সবুজ শশুক্ষেত্র এবং বহুদূরে একটি গ্রাম। ক্রমে যথন অন্ধকারে গাছ-পালা কুটার সমস্ত একাকার হয়ে এল কেবলমাত্র জলের রেথায় এবং তটের রেথায় একটা প্রভেদ দেখা যাচ্ছিল তথন মনে হচ্ছিল এ সমস্তই যেন ছেলেবেলার রূপকথার জগং। তথন এই বৈজ্ঞানিক জগং সম্পূর্ণ গড়ে উঠেনি: অন্নদিনমাত্র সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে; প্রদোষের অন্ধকারে এবং একটি ভীতিবিশ্বয়জড়িত স্তর্নতায় সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন: তথন সাতসমূদ্র তেরো নদীর পারে মায়াপুরে প্রমাফুল্রী রাজকভা চিরতন্ত্রায় অচেতন: তথন রাজপুত্র এবং পাত্তের পুত্র তেপাস্তর মাঠে একটা অসম্ভব উদ্দেশ্য নিম্নে ঘুরে বেড়াচেট। এ যেন তথনকার সেই অতি দূরবর্ত্তী অর্দ্ধচেতনীয় মোহাবিষ্ট মায়ামিশ্রিত বিশ্বত জগতের একটি নিস্তব্ধ নদীতীর। আর মনে করা যেতে পারে আমিই সেই রাজপুত্র, একটা অসম্ভবের প্রত্যাশায় मक्कातात्का पूर्व तिषाठि । यहे छाटी ननीर्वे महे उठताननीत्र मस्य একটা নদী-এথনো সাত সমুদ্র বাকি আছে; এখনো অনেক দূর, অনেক ঘটনা, অনেক অন্বেষণ বাকি; এখনো কত অজ্ঞাত নদীতীরে, কত অপরিচিত সমুদ্রসীমায় কত ক্ষীণচন্দ্রালোকিত অনাগত রাত্রি অপেক্ষা করে আছে! তার পরে হয় ত অনেক ভ্রমণ, অনেক রোদন, অনেক বেদনের পর হঠাৎ একদিন আমার কথাটি কুরোলো, নটে শাকটি মুড়োলো—হঠাৎ মনে হবে এতক্ষণ একটা গল্প চলছিল—সেই রূপকথার স্থথত্বংথ নিম্নে হাস্ছিলুম কাঁদছিলুম—এখন গল্প কুরিয়েছে, এখন অনেক রাত্রি, এখন ছোট ছেলের ঘুমোবার সময়।

১৯শে জুন, ১৮৯১। যমুনা।—কাল পনেরো মিনিট বাইরে বস্তে না বদতে পশ্চিমে ঘোর মেঘ করে এল—খুর কালো, গাঢ়, আলুথানু রকমের মেঘ—তারি মাঝে মাঝে চোরা আলো পড়ে রাঙা হয়ে উঠেছে। ছটো একটা নৌকা তাড়াতাড়ি খোলা বমুনা থেকে এই ছোট নদীর মধ্যে প্রবেশ করে দড়িদড়া নোঙর দিয়ে মাটিকে আঁকুড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল। যারা মাঠে শস্তু কাটতে এসেছিল তারা মাথায় এক এক বোঝা শস্তু নিয়ে বাড়ির দিকে ছুটে চলেছে; গোকও ছুটেছে, পিছনে পিছনে লেজ নেড়ে নেড়ে বাছুর তাদের সঙ্গ রাখবার চেষ্টা করচে। থানিক বাদে একাট আক্রোশের গর্জন শোনা গেল - কতকগুলো ছিন্নভিন্ন মেঘ ভগ্নদুতের মত স্থানর পশ্চিম থেকে উর্দ্ধানে ছুটে এল—তার পরে বিহাৎ বজ্র ঝড় বুটি সমস্ত এক সঙ্গে এসে পড়ে গুব একটা তুর্কিনাচন নাচতে আরম্ভ করে দিলে,—বাঁশগাছ গুলো হাউ হাউ শব্দে একবার পূর্ব্বে একবার পশ্চিমে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগ্ল,—বড় যেন সোঁ সো শব্দে সাপুড়ের নত বাঁশি বাজাতে লাগল আর জলের চেউওলো তিন লক্ষ্ম সাপের মত ফণা তুলে তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করে দিলে। বজ্রের শব্দ আর থামে না— আকাশের কোন্থানে একটা আস্ত জগৎ যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচেচ।

২০শে জুন। ১৮৯১। যমুনা।—কাল সন্ধ্যার সময় নৌকো ছেড়ে দিলুম। আকাশে মেঘ ছিল না;—চাঁদ উঠেছিল, অল অল্প হাওয়া দিচ্ছিল—ঝুপ্ ঝুপ্ দাঁড় ফেলে, স্রোতের মুথে ছোট নদীটির মধ্যে ভেসে বাওয়া যাছিল। তথন অক্সান্ত সমস্ত নৌকো ডাঙায় কাছি বেঁধে পাল গুটিয়ে চক্রালোকে স্তব্ধ হয়ে নিজা দিচ্ছিল। অবশেষে ছোট নদীটা যেখানে যমুনার মধ্যে গিয়ে পড়েছে তারি কাছে একটা নিরাপদ স্থানে নৌকো বাঁধলে। এরকম স্থানে যেমন আপদ থাকে না তেমনি হাওয়াও থাকে না তাই মাঝিকে বল্লম ওপারে চল্। ওপারে উঁচু পাছ নেই—জলে স্থলে সমান—এমন কি, ধানের ক্ষেতের উপর এক হাঁটু জল উঠেচে। মাঝি পার হয়ে নৌকো বাধ্লে। তথন পিছন-দিকের আকাশে একটু বিহাৎ চিকমিক করতে আরম্ভ করেচে। বিছানায় ঢুকে জানালার কাছে মুখ রেখে ক্ষেত্রে দিকে চেয়ে আছি এমন সময় রব উঠ্ল-- ঝড় আস্চে। কাছি ফেল, নোঙর ফেল, এ কর সে কর করতে করতেই ঝড় ছুটে এল। মাঝি থেকে থেকে বলতে লাগৰ, ভয় কোরো না ভাই, আলার নাম কর, আলা মালেক। বোটের তুই পাশের পরদা বাতাদে আছাড় খেয়ে থেয়ে শব্দ করতে লাগল— বোটটা যেন একটা শিক্লি-বাঁধা পাথীর মত পাথা ঝাপ্টে ঝটুপট্ ঝটুপটু করছিল। ঝড়টা থেকে থেকে চী হি চাঁ হি শব্দ করে একটা বিপর্যায় চীলের মত হঠাৎ এনে পড়ে বোটের ঝুঁটি ধরে ছেঁ। মেরে ছিড়ে নিয়ে যেতে চায়—বোটটা অমনি সশব্দে ধড়ফড় করে ওঠে। হাওয়া थटक एटरब्रिक्ट्रिय श्राप्ता किছू विशि थाईरब्र मिल-यादक वरन আশালিরিক্ত। যেন কে ঠাটা করে বল্ছিল, হাওয়া থেয়ে নাও পরে কিঞ্চিৎ জল খাওয়াব তার পরে এমনি পেট ভরে উঠ্বে যে ভবিষ্যতত স্থার জলযোগের আবশ্রক হবে না।

২৭শে জুন। ১৮৯২। কাল বিকেলের দিকে এম্নি করে এল আমার ভয় হল। এমনতর রাগী চেহারার মেঘ আমি কথনো দেথেছি বলে মনে হয় না। গাঢ় নীল মেঘ দিগন্তের কাছে একেবারে থাকে পাকে কুলে উঠেছে—একটা প্রকাণ্ড হিংস্স দৈত্যের রোষক্ষীত গোঁফজোড়াটার মত। এই ঘননীলের ঠিক পাশেই দিগন্তের সব শেষে ছিন্ন
মেঘের ভিতর থেকে একটা টক্টকে রক্তবর্ণ স্বাভা বেরচে। একটা
আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড অলৌকিক "বাইসন্" মোষ যেন ক্ষেপে উঠে
রাঙা চোথ ছটো পাকিয়ে, ঘড়ের নীল কেশরগুলো ফুলিয়ে বাঁকাভাবে
মাথাটা নীচু করে দাঁড়িয়েচে, এখনি পৃথিবীকে শৃঙ্গাঘাত করতে আরম্ভ
করে দেবে,—এবং এই আসন্ন সন্ধটের সমন্ন পৃথিবীর সমন্ত শস্তক্ষেত
আর গাছের পাতা হী হী করচে—জলের উপরিতল শিউরে শিউরে
উঠ্চে, কাকগুলো অশাস্কভাবে কাকা করে ডাক্তে ভাক্তে বাসার
দিকে উতে চলেছে।

২২শে জ্লাই। ১৮৯২। গৌরী।—নদীর কি রোখ্। যেন লেজ-দোলানো, কেশর-ফোলানো, ঘাড়-বাঁকানো তাজা বুনো ঘোড়ার মত। এ ত তবু গৌরীনদী—এথানথেকে এখনি পলায় গিয়ে পড়ব। সে মেয়ে বোধ হয় ক্ষেপে নেচে বেরিয়ে চলেছে, সে আর কিছুর মধ্যেই থাক্তে চায় না। মাঝি বল্ছিল নতুন বর্ষায় পলায় খুব "ধার" হয়েছে। ধারই বটে। তীব্র স্রোত যেন চকচকে থড়োর মত—পাৎলা ইম্পাতের মত একেবারে কেটে চলে য়য়। প্রাচীন ব্রিটনবাদিদের য়ুদ্ধরেপের চাকায় যেমন কুঠার বাধা থাক্ত পল্লার ক্রতগামী বিজয়রথের ছই চাকায় তেমনি থরধার স্রোত শালিত কুঠারের মত বাঁধা—ছইধারের তীর একেবারে অবহেলায় ছারথার করে দিয়ে চলেচে।

ে ৯ই ভিদেশ্বর। ১৮৯২। পন্মা।— স্রোতের মুখে বোট চল্চে তার উপরে পাল পেয়েচে, ত্পরবেলাকার রৌদ্রে শীতের দিনটা ঈবং তেতে উঠেছে। পন্মার নৌকো নেই, নদীর নীল এবং দ্রদিগস্তের নীলিমার মাঝ-খানে বালির চরের হল্দে বং একটি রেশার মত আঁকা রয়েচে,—জল কেবল উত্তরে বাতাদে খুব অন্ধ চিক্চিক্ করে কাঁপচে— চেউ নেই। অনেক-

দিন রোগভোগের পরে শরীরটা শিথিল তুর্বল অবস্থায় আছে। এই শীতশীর্ণ নদীর মত আমার সমস্ত অস্তিত্ব থেন মুহুরোদ্রে পড়ে অলসভাবে ঝিকঝিক করচে এবং আনমনে লিখে যাচিচ। প্রতিবার কলকাতা ছাড়বার আগে ভয় হয় পদা বুঝি পুরাণো হয়ে গেছে: কিছু যথনি বোট ভাসিয়ে দিই, চারিদিকে জল কুলকুল করে উঠে, চারিদিকে একটা দোলন কম্পন আলোক আকাশ. একটা স্লকোমল নীল বিস্তৃতি, একটি ম্পনবীন শ্রামল বনরেখা, বর্ণনৃত্যসঙ্গাতগোলর্ঘ্যের একটি নিত্য উংসব উদ্যাটিত হয়ে যায় তথন হৃদয় আবার নতুন করে অভিভূত হয়। এই পৃথিবীর সঙ্গে কতদিনের চেনাশোনা ! বছরুগপুর্কে যথন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্থান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে সেদিনকার নবীন স্থায়কে বন্ধনা করচেন তথন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোণা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছাসে গাছ হয়ে পলাবত হয়ে উঠেছিলুম। তথন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম স্থ্যালোক পান করেছিলুম, অন্ধজীবনের গ্রচপুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল্ম। মৃঢ আনন্দে আমার ফুল ফুটত, নবপল্লবে ডাল ছেয়ে যেত, বর্ষার মেঘের ঘননীল ছায়া আমার সমস্ত পাতাগুলিকে পরিচিত করতলের মত স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মোছ। আমরা হুজনে একলা মুখোমুখি করে বদলেই আমাদের পরিচয় অল্প অল্প মনে পড়ে। আমার বম্বন্ধরা এখন "রোদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল" গায়ের উপর টেনে ঐ নদীভীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন, আমি তাঁর পায়ের কাছে এসে বসেচি। বহু ছেলের মা বেমন অন্ধ্যনস্ক নিশ্চল সহিষ্ণু ভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃক্পাত করেন না ভেমনি আমার পৃথিবী এই হুপরবেশায় ঐ আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে বছ আদিমকালের কথা ভাবচেন—আমার দিকে তেমন লক্ষ্য করচেন না-আর আমি কেবল অবিশ্রাম বকে যাচিচ।

১•ই অগষ্ট। ১৮৯৪। পদ্মা।—কাল থানিক রাত্রে জলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। নদীর মধ্যে হঠাৎ একটা কল্লোল এবং চঞ্চলতা উপ-স্থিত হয়েছে। আকল্মিক অতিথির মত কোথা থেকে বিনা এতেলায় একটা নতন জলের স্রোত এদে পড়েছে। এরকম প্রায়ই মাঝে মাঝে ঘটে। হঠাৎ দেখি নদী ছলছল কলকল করে জেগে উঠে তার হং-পিঞ্জের আক্ষেপ বেডে উঠেছে। বোটের তক্তার উপরে পা রাখলে ম্পষ্ট বোঝা যায় তার নীচে দিয়ে কত রকমের বিচিত্র গতি অবিশ্রাম চলচে—থানিকটা কাঁপচে, থানিকটা টলচে, থানিকটা ফুলচে, থানিকটা টানচে, থানিকটা আছাড় মারচে। ঠিক যেন গামি পৃথিবীর নাড়ি টিপে তার বেগ অন্তব কর্চি। রাত্রে ঘুম তেওে জানলার ধারে বদে রইলুম— একটা ঝাপ্সা আলোয় উতলা নদীকে আরো যেন পাগলের মত দেখা-চিছুল। একটা খুব জলজলে মস্ত তারার প্রতিবিম্ব দীর্ঘতর হয়ে জলের মধ্যে অনেক দূর পর্যান্ত একটা জালাময় বিদ্ধ বেদনার মত থর্ থর করে কাঁপছিল। ছই নিডাছের তীরের মাঝখান দিয়ে একটা নিডাহীন অধীরতা ভরপুর বেগে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে চলেছে। অর্দ্ধেক রাত্রে এইরকম দুখ্যের মধ্যে জেগে বদে থাক্লে দিনের বেলাকার লোকসংসর্গের জগৎটা সম্পূর্ণ মিথ্যা হয়ে যায়। আবার আজ সকালে সেই গভীর রাত্রের জ্বাৎ দুরবর্ত্তী হয়ে গেছে। মাতুষের পক্ষে হটোই দত্য অথচ ছটোই স্বতন্ত্র। দিনের জগৎটা যেন যুরোপীয় সঙ্গীত—স্থরে বেস্থরে থণ্ডে অংশে মিলে একটা প্রবহমান প্রকাণ্ড হার্ম্মনির ফটলা। আর রাত্তের র্জ্বগুটো আমাদের ভারতবর্ষের সঙ্গীত—একটি বিশুদ্ধ করুণ গম্ভীর রাগিণী। ছটোই আমাদের বিচলিত করে অথচ ছটোই পরস্পরবিরোধী। কি করা যাবে। প্রকৃতির গোড়ায় যে একটা দ্বিধা আছে; রাজা এবং রাণীর মত সমস্ত বিভক্ত। দিন এবং রাত্রি, বিচিত্র এবং অথও, পরিব্যক্ত এবং অনস্ত। আমরা ভারতবর্ষের লোক রাত্তের রাজত্বে আছি, আমরা অথও অনস্তের দারা অভিভূত। আমাদের গানে শ্রোতাকে মনুষ্যের প্রতিদিনের মুখহংথের সীমা থেকে বাহির করে নিয়ে নিয়িলের মূলে যে একটি সঙ্গী-হীন বৈরাগ্যের দেশ আছে সেইখানে নিয়ে যায় — আর য়ুরোপীয় সঙ্গীত মনুষ্যের স্থহংথের অনস্ত উত্থান পতনের মধ্যে বিচিত্রভাবে নৃত্য করিয়ে নিয়ে চলে।

২৪শে অগপ্ত। ১৮৯৪। গৌরী।—জলের দিকে চেয়ে অনেক সময় ভাবি বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিকে যদি বিশুদ্ধ গতিভাবেই মনে আনৃতে চাই তবে নদীর কাছ থেকে সেটা পাওয়া যায়। জীবজন্ধ তরু-লতার মধ্যে যে চলাফেরা তাতে থানিকটা গত্তি থানিকটা বিশ্রাম, একটা অংশের গতি আর একটা অংশের নিশ্চলতা, কিন্তু নদীর আগাগোড়াই একসঙ্গে চল্চে—সেই জন্তে যেন আমাদের সচেতন মনের সঙ্গে ওর একটা সাদৃশ্র পাওয়া যায়। এই ভাজ মাসের পদ্মাকে একটা প্রবল মানসশক্তির মত বোধ হয় —সে মনের ইচ্ছার মত ভাগচে চুরচে এবং চল্চে—মনের ইচ্ছার মত সে নিজেকে নানা ভঙ্গে নানা শঙ্গে নানা প্রকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করচে। এই একাগ্রগানিনী নদী আমাদের সনের বাসনার মত আর প্রশাস্তু শস্তুশালিনী ভূমি আমাদের বাসনার সামগ্রীর মত। আমি মাঝখানে বোট নিয়ে আমার বামে ইচ্ছার তীর বেগ ও ফ্রন্টন এবং দক্ষিণে স্ফলতার শাস্তু সৌন্ধর্য্য ও মর্ম্যরঞ্জনিকে বিভক্ত করে বসে আছি।

২০শে দেপ্টেম্বর। ১৮৯৪। গ্লাবন।—বিলখাল নদীনালা কত রকম জলপথের মধ্য দিয়েই চলেছি তার ঠিক নেই। বড় বড় গাছ জলের মধ্যে তার গুড়িটি ডুবিরে শাখাপ্রশাখা জলের উপর অবনত করে দাঁড়িরে আছে। আমগাছ বটগাছের অন্ধকার ডালপালার মধ্যে নৌকা বাধা এবং তারি মধ্যে প্রছল্ল হরে গ্রামের লোকে সান করচে। কুঁছে-ঘরের আঞ্জিনায় জল উঠেছে; ক্ষেতে ধানের ডগাগুলো মাথা জাগিয়ে আছে; তারি মধ্যে দিয়ে সরুসর শব্দে যেতে যেতে বোট হয় ত একটা জলাশয়ের মধ্যে গিয়ে পডে—দেখানে আর ধান নেই—কেবল শাদা শাদ নালফুল ফুটে আছে, শ্রাওলা ভাসচে এবং পানকৌড়ি জলের ভিতর ডুবে ভূবে মাছ ধরচে। গোল গোল মাটির গামলার মধ্যে বদে বাঁখারি চালনা করে গ্রামের লোকে ইতস্তত যাতায়াত করচে—ছাঙাপথ একেবারেই নেই। আর একটু জল বাড়লেই ঘরের মধ্যে জল প্রবেশ করবে, তথন মাচা বেঁধে তার উপরে বাস করতে হবে; গরুগুলো দিনরাত একহাঁট জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে ; রাজ্যের সাপ জলমগ্ন গর্ত্ত ত্যাগ করে ঘরের চালে আশ্রয় নেবে এবং যেখানকার যত গৃহহীন কীটপতঙ্গ সরীস্থপ মারুষের সহবাস গ্রহণ করবে। বথন গ্রমের চারিদিকের জন্মলগুলো জলে ডুবে পাতালতাগুলো পচুতে থাকে, গোয়ালঘর ও লোকালয়ের বিবিধ আবর্জনা চারিদিকে ভেসে বেড়ায়, পাট পচানির গন্ধে বাতাস ভারাক্রাস্ত, উলঙ্গ পেটমোটা পা-সরু রুগ্ন ছেলে-মেরেরা বেখানে সেখানে জলে কাদায় মাথামাথি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে - মশার ঝাঁক স্থির জলের উপর একটি বাষ্পস্তরের মত ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়ায়; গৃহস্তের মেয়েরা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাঙা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজ্তে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্ধর মত ঘরকলার নিতাকর্ম করে যায় তথন সে দুখা কোনোমতেই ভাল লাগে না। ঘরে ঘরে বাতে ধরতে, পা ফুল্চে, সদি হচেচ, জ্বরে ধরতে, পিলেওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদচে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারচে না-এত অবহেলা, অস্বাস্থ্য, অদৌনর্ঘ্য, দারিত্র্য, মামুষের বাসস্থানে কি এক মুহূর্ত্ত সহ হয় ? সকল রকম শক্তির কাছেই আমরা হাল ছেডে দিয়ে বদে আছি। প্রকৃতি উপদ্রেব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা উপদ্রুক করে তাও সই, শাস্ত্র তিরদিন ধরে যে সকল উপদ্রব করে আসচে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না।

২ংশে দেপ্টেম্বর। ১৮৯৪। বোরালিয়ার পথে।—আজ আকাশ এবং পৃথিবী থেকে ছুর্দিনের স্থৃতি একেবারে মুছে দিয়ে ভ্বনভরা দোনার রৌজ প্রামার মনটার পরে বিছিয়ে পড়েছে—দেখানে আমার জীবনের সমস্ত প্রথম্বতির দেশটি শরতের আলোতে ঝলমল করে উঠেছে। অনেকে বাংলাদেশকে সমতল বলে আপত্তি প্রকাশ করে কিন্তু সেই জন্তেই বাংলাদেশের মাঠ নলীতীর আমার এত ভাল লাগে। যথন সন্ধ্যার আলো এবং সন্ধ্যার শান্তি উপর থেকে নাম্তে থাকে তথন সমস্ত অনবক্ষর আকাশটি একটি নীলকান্তমনির পেয়ালার মত আপাগোড়া পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্তে থাকে,—যথন শ্রাম্বন্তমিত মধ্যাহ্ন তার সমস্ত সোনার আঁচলটি বিছিয়ে দেয় তথন কোথাও সে বাধা পায় না — চেয়ে চেয়ে দেখবার এবং দেখে দেখে মনটা ভরে নেবার এমন জায়গা কি আর আছে।

৯ই জ্লাই। ১৮৯৫। পাবনার পথে। ইছামতী।—পদ্মানদীর কাছে মাস্থবের লোকালয় ভূচ্ছ কিন্তু ইছামতী মাস্থ্য-বেঁদা নদী;—তার শাস্ত জলপ্রবাহের দঙ্গে মালুবের কর্মপ্রবাহের প্রোত মিশে বাচে। সে ছেলেদের মাছ ধরবার এবং মেয়েদের স্নান করবার নদী। স্নানের সমন্থ মেয়েরা যে সমস্ত গল্লগুল্লব নিয়ে আসে সেগুলি এই নদীটির হাস্তমন্ত কলগ্রনির সঙ্গে একস্থরে মিলে বায়। আধিনমাসে মেনকার বরের পার্ম্বতী যেমন কৈলাসশিথর ছেড়ে একবার তাঁর বাপের বাড়ি দেখে শুনে বান ইছামতী তেমনি সম্বংসর অদর্শন থেকে বর্ষার কয়েরকমাস আনন্দহাস্ত করতে করতে তার আত্মীয় লোকালয়গুলির তত্ত্ব নিত্তে আসে। তার পরে ঘাটে ঘাটে মেয়েদের কাছে প্রত্যেক গ্রামের সমস্ত ন্তন থবর শুনে নিয়ে, তাদের সঙ্গে মাথামাথি সথীছ করে আবার চলে বায়।

১०१ जुलारे। ১৮৯৫। ইছামতী।-- मन्ना रुख এमেছে। आकान

মেঘে অন্ধকার; গুরুগুরু মেঘ ডাকচে, এবং ঝোড়ো হাওয়ার তীরের বনঝাউগুলো হলে উঠছে। বাঁশঝাড়ের মধ্যে ঘন কালীর মত অন্ধকার এবং জলের উপর গোধুলির একটা বিবর্ণ ধূসর আলো পড়ে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার মত দেখতে হয়েছে। আমি ক্ষীণালোকে কাগজের উপর বুঁকে পড়ে চিঠি লিখ্চি—উচ্ছু আল বাতাদে টেবিলের সমস্ত কাগজপত্র উড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলবার উপক্রম করচে। ছোট নদীটির উপরে ঘনবর্ষার সমারোহের মধ্যে একটি চিঠি লিখ্তে ইচ্ছা করচে—মেঘলা গোধুলিতে নিরালা ঘরে মৃহ্মক্স্বরে গল্প করে বাবার মত চিঠি। কিন্তু এটা একটা ইচ্ছামাত্র। মনের এইবকম সহজ ইচ্ছাগুলিই বাস্তবিক হুংসাধ্য। সেগুলি, হয় আপনি পূর্ণ হয়, নয় কিছুতে পূর্ণ হয় না—তাই অনেক সময় যুদ্ধ জমানে। সহজ, গল্প জমানো সহজ নয়।

২৩শে অগষ্ট। ১৮৯৫। পলা।—ননীটা যেন একটা স্থারহৎ প্রাণপদার্থের মত; একটা প্রবল উপ্তম বহুদ্র থেকে দগর্জ কলম্বরে অবহেলে চলে আদ্চে। তাই দেথে আমাদের প্রাণের মধ্যে আল্লীয়তার ম্পন্দন জেগে ওঠে। একটা তুর্ন্ধর্ব বুনো ঘোড়াকে যদি প্রান্তরের মধ্যে উদাম আনন্দে ছুট্তে দেথা যায় তাহলে আমাদের ভিতরকার প্রাণের উপ্তম আন্দোলিত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গভীর আনন্দ পাওয়া যায় দে কেবল তার দঙ্গে আমাদের একটা গৃঢ় আল্লীয়তা অনুভব করে। এই তৃণগুল্লতা, জলধারা, বায়ুপ্রবাহ, এই ছায়ালোকের আবর্ত্তন, জ্যোতিক্দলের প্রবাহ, পৃথিবীর অনস্ত প্রাণিপর্যায় এই সমন্তের সদেই আমাদের নাড়ি-চলাচলের যোগ রয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো; তাই এই ছন্দের যেথানেই যতি পড়চে, যেথানে ঝন্ধার উঠ চে সেইখানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে দায় পাওয়া যাচেচ। জ্বাতের সমস্ত অণু প্রমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হত, যদি প্রাণে ও আনন্দে অনস্ত দেশকাল স্পন্দমান হয়ে না থাক্ত তাহলে কথনই এই

বাহ্জগতের সংস্পর্শে আমাদের অন্তরের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার হত না।
যাকে আমরা জড় বলি তার সঙ্গে আমাদের যথার্থ জাতিতেদ নেই বলেই
আমরা উভরে একজগতে স্থান পেরেছি, নইলে আপনিই চই স্বতম্ব জগৎ
তৈরি হয়ে উঠত।

#### घाटि।

 ই মাঘ। ১৮৯১। নাগর নদীর ঘাট।—বেশ ক্রছেমি করবার বেলাটা। যেন পৃথিবীতে অত্যাবশ্রুক কাজ বলে কিছু নেই—যেন সময়মত নাওয়া-থাওয়াটা কলকাতায় প্রচলিত একটা বছদিনের কুসংস্কার। এথানকার চারিনিকের ভাবগতিকটা দেইরকম। একটা ছোট নদী আছে বটে কিন্ধ তাতে কানাকজির স্রোত নেই—দে যেন আপনার শৈবালদামের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে পড়ে পড়ে ভাব চে যে যদি না চল্লেও চলে তবে আর কেন। জলের মাঝে মাঝে যে সব লম্বা ঘাস এবং উদ্ভিদ জন্মছে জেলের। জাল ফেলতে না এলে সেগুলো সমস্ত দিনের মধ্যে নাড়া পার না। পাঁচটা ছটা বড বড নোকো সারিসারি বাঁধা আছে—তার মধ্যে একটার ছাতের উপর একজন মাঝি আপাদমস্তক কাপড়ে মুড়ে রোদ্রে পড়ে নিজা দিচে। আর একটার উপর একজন বদে বদে দিছি পাকাচে এবং রোদ পোহাচে ; দাঁড়ের কাছে একজন আধবৃদ্ধ লোক খোলাগায়ে বসে বিনা কারণে আমাদের বোটের দিকে চেয়ে আছে। ডাঙায় কেন বে ঐ একটি লোক নিজের হুটো হাঁটুকে বুকের মধ্যে আলিঙ্গন করে ধুরে উঁচু হয়েবনে আছে তার কিছুই বোক্ষার জো নেই। কেবল গোটাকতক পাতিহাঁসের ওরি মধ্যে একট ব্যস্তভাব দেখা যাচ্চে; তারা ভারি কলরব ক্রুচে এবং ক্রেমাগ্রুট উৎসাহসহকারে জলের মধ্যে মাথা ডুবচ্চে এবং তথনি মাথা তলে নিয়ে সবলে ঝাড়া দিচ্চে। ঠিক মনে হচ্চে তারা জলের তলাকার গৃত্রহস্ত আবিদ্ধার করবার জন্ত প্রতিক্ষণেই গলা বাড়িয়ে দিচ্চে এবং তার পরেই সবেগে মাথা নেড়ে বল্চে—"কিচ্ছু না, কিচ্ছুই না!" এথানকার দিনশুলো বারোঘণ্টা রোদ পোহায় এবং অবশিষ্ট বারোঘণ্টা একটা মোটা অন্ধকার মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নিজ্রা দেয়।

২৩শে জুন। ১৮৯১। বলেশ্র।—আমি ভাবছিলুম আমাদের দেশের মাঠঘাট আকাশ রোদ্ধরের মধ্যে বিষাদ বৈরাগ্য কেন ? তার কারণ আমার মনে হল আমাদের দেশে প্রকৃতিটাই সব চেয়ে বেশি চোখে পড়ে; আকাশ বাষ্পায়ুক্ত, মাঠের সীমা নেই, রৌদ্র ঝাঁঝাঁ করচে—এর মাঝথান দিয়ে মাত্র্য আসচে যাচেচ, এই থেয়ানৌকোর মত পারাপার হচ্চে। তাদের কলরব যেটুকু শোনা যায়, এই সংসারের হাটে তাদের স্থুগুঃখচেষ্টার যেটকু আনাগোনা দেখা যায় তা এই অনন্ত-প্রসারিত প্রকাণ্ড উদাসীন প্রকৃতির মাঝখানে কত সামান্ত, কত ক্ষণস্থায়ী, কত নিক্ষল বেদনাপূর্ণ বলেই মনে হয় ! এই নিশ্চেষ্ট নিস্তব্ধ নিশ্চিন্ত নিক্ষদেশ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি বৃহৎ সৌন্দর্য্যপূর্ণ নির্ব্ধিকার উদার শাস্তি দেখতে পাওয়া যায় এবং তারি তুলনায় নিজের মধ্যে এমন একটা সতত-সচেষ্ট পীড়িত জর্জ্জর ক্ষুদ্র নিতা নৈমিত্তিক অশান্তি চোথে পড়ে যে অতিদূর নদীতীরের ছায়াময় নীল বনরেখার দিকে চেয়ে নিতাম্ভ উন্মনা হয়ে যেতে হয়। যেথানে মেঘে কুয়াশায় বরফে অন্ধকারে প্রকৃতি আচ্ছন্ন স্কৃচিত সেথানে মাতুষ আপনাকে কন্তা বলে জানে, মাতুষ সেথানে আপনার সকল ইচ্ছা সকল চেষ্টাকে চিরস্থায়ী মনে করে, আপনার সকল কাজকে চিহ্নিত করে রেথে দেয়, পষ্টারিটর দিকে তাকায়, কীর্তিস্তম্ভ তৈরি করে, জীবনচরিত লেখে এবং মৃতদেহের উপরেও পাষাণের চির-শারণ গৃহ নির্মাণ করে—তার পরে অনেক চিহ্ন ভেঙে যায় এবং অনেক নাম বিশ্বত হয়, সময়াভাবে সেটা কারো থেয়ালেই আসে না।

२ রা কার্ত্তিক। ১৮৯১। শিলাইনহের ঘাট।—এই পাড়াগাঁরে এলে

মাত্রকে ঠিক স্বতন্ত্র মাত্রবভাবে দেখা যায় না। মনে হয় যেমন নানাদেশ দিয়ে নদী চলেচে মামুষের স্রোতও তেমনি গাছপালা গ্রামনগরের মধ্য मिरा य देक दर्वे कि कि काम धरत हाला हि, य चात कुरता हा ना। सम् মে কাম এণ্ড মেন মে গো. বাট আই গো অন ফর এভার-কথাটা সঞ্চত নয়। মামুষও নানা শাথায় প্রশাথায় নদীর মতই চলেছে— একপ্রাস্ত জন্মশিখরে আর একপ্রাস্ত মরণসমূদ্রে,—তুই রহস্তের মাঝখানে বিচিত্রলীলা এবং কর্ম্ম এবং কল্বধ্বনি—কোনো কালেই এর আর শেষ নেই। ওই শোন, মাঠে চাষা গান গাচেচ, জেলেডিঙি ভেমে চলেচে, বেলা যাচ্চে, রৌদ্র ক্রমেই বেডে উঠচে, ঘাটে কেউ স্থান করচে, কেউ জল নিয়ে যাচ্চে—এমনি করে এই শান্তিময়ী নদীর ছইতীরে গ্রামের মধ্যে গাছের ছায়ায় শত শত বংসর তার গুন গুন ধ্বনি তুলে চলেচে—এবং সকলের মধ্যে থেকেই ঐ কথাটা জেগে উঠ্চে—আই গো অন্ ফর্ এভার। ছপুর বেলার নিস্তব্ধতার মধ্যে রাথাল দুর থেকে উর্দ্ধকণ্ঠে তার সঙ্গীকে ডাক দেয় এবং নৌকা ছপছপু শব্দ করে ঘরের দিকে ফিরে যায়; মেয়েরা খড়া দিয়ে জল ঠেলে দেয়, জল ছলছল করে ওঠে, তার সঙ্গে জেগে ওঠে মধ্যাকের নানা অনির্দিষ্ট শব্দ-পাথীর ডাক, মৌমাছির গুঞ্জন, বাতাদে বোটটা বেঁকে যেতে থাকে তারি কাতর স্থর, সব জড়িয়ে এমন একটা করুণ ঘুমপাড়ানি গান,—থেন মা সমস্ত বেলা বদে বদে তার ব্যথিত ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে ভুলিয়ে রাথুতে চেষ্টা করচে-বল্চে, আর ভাবিদনে, আর কাঁদিদনে, আর কাড়াকাড়ি মারামারি করিসনে, আর তর্কবিতর্ক রাখ, —একটুথানি ভূলে থকে, একটুথানি ঘুমো;—বলে তপ্ত কপালে আস্তে আস্তে করাঘাত করচে।

৯ই জাত্ত্বারি। ১৮৯২। শিলাইদহের ঘাট। আজ পূর্ণিনা রাত।
ঠিক আমার বাঁ-দিকের থোলা জানলার উপরেই একটা মন্ত চাঁদ উঠে
স্মামার মুথের দিকে তাকিয়ে আছে— দেখছে আমি চিঠিতে তার সম্বন্ধে

কোন চর্চ্চা করচি কিনা—সে হয়ত মনে করে তার আলোর চেয়ে তার কলঙ্কের কথা নিয়েই নিন্দুক পৃথিবীর লোকে বেশি কানাকানি করে। নিস্তব্ধ চরে একটি টিটি পাথী ডাক্চে—নদী স্থির—কোথাও নৌকা নেই —জলের উপর স্থির ভারা কেলে ওপারের ঘন বন স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে—
ঘুমস্ত চোথ থোলা থাক্লে যেমন দেখতে হয় এই প্রকাশ্ড পূর্ণিমার আকাশ তেম্নি ঈবং ঝাপুসা দেখাচে। কাল সন্ধ্যা থেকে আবার ক্রমে ক্রমে অন্ধকারের দখল বেড়ে যেতে থাক্রে—কাল কাজ সেরে এই ছোট নদীটি পার হ্বার সময় দেখতে পাব আমার সঙ্গে আমার এই প্রবাসের প্রথায়নীর একট্থানি বিচ্ছেদ হয়েচে; কাল যে আমার কাছে আপনার রহস্তময় অপার হাদয় উদ্যাটন করে দিয়েছিল আজ তার মনে যেন একট্ সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে, যেন তার মনে হচ্চে একেবারে অতথানি আত্ম-প্রকাশ কি ভাল হয়েছিল—তাই সদয়কে আবার একট্ একটু করে সন্মুচিত করে নিচ্চে।

কিন্তু আজ পূর্ণিমা, এবংসরকার বসন্তারন্তের এই প্রথম পূর্ণিমা। এর কথাটা লিথে রেথে দিল্ম—হয়ত অনেকদিন পরে এই নিস্তব্ধ রাত্রিটি মনে পড়বে—ঐ টটি পাথীর ভাকস্থন—এবং ওপারে ঐ বাঁধানোকায় যে আলোটি জল্চে সেট স্থন্ধ—এই একট্থানি উজ্জ্বল নদীর রেথা, ঐ একট্থানি অন্ধকার বনের একটা পোঁচ—এবং ঐ নির্লিপ্ত উদাসীন পাঞ্বর্ণ আকাশ।

হরা আষাঢ়। ১৮৯২। শিলাইদহ খাট।—কাল আষাঢ়ন্ত প্রথম দিবদে রীতিমত আয়োজনের সঙ্গে বর্ধার নব রাজ্যাভিষেক স্কসম্পন্ন হয়ে গেল। কাল ভাব্লুম বর্ধার প্রথম দিনটা, আজ বরঞ্চ ভেজাও ভাল তব্ ঘরে বদ্ধ হয়ে থাকব না। জীবনে '৯৯ শাল মার দ্বিতীয়বার আস্বে না। পরমায়ুর মধ্যে আষাঢ়ের প্রথম দিন আর ক'বারই বা আস্বে! সবগুলো কুড়িয়ে যদি আরো ত্রিশটা দিনও হয় ত সে বড় কম নয়। মাঝে মাঝে

ভাবি এই যে আমার জীবনে প্রত্যন্থ একটি একটি করে দিন আসচে,— কোনোটি সুর্য্যের উদয়াস্তচ্ছটায় রাঙা. কোনোটি খনঘোর মেঘে স্লিগ্ধ নীৰ, কোনোটি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় শাদা ফুলের মত প্রফুল্ল, এগুলি কি আমার কম দৌভাগ্য ! হাজার বছর পূর্বেক কালিদাদ দেই যে আষাঢ়ের প্রথম দিনটিকে অভ্যর্থনা করেছিলেন এবং প্রকৃতির সেই রাজসভায় বসে অমর ছন্দে মান্তবের চিরন্তন বিরহসঙ্গীত গোয়েছিলেন আমার জীবনেও প্রতিবৎসরে দেই আঘাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশ-জোড়া ঐশ্বর্যা নিয়ে উদয় হয়—দেই প্রাচীন উজ্জয়িনীর প্রাচীন কবিয়—দেই বছ বছ-কালের স্থুথ হুঃখ বিরহ মিলনে জড়িত নরনারীদের আয়াচ্ন্ত প্রথম দিবসঃ। সেই অতি পুরাতন আঘাটের প্রথম মহাদিন আমার জীবনের ভাগে প্রতি বৎসর একটি একটি করে কমে আসচে, অবশেষে একদিন স্মান্ত্র যথন কালিদানের মন্দাক্রান্তা ছন্দ দিয়ে চিহ্নিত এই দিনটি আমার আর একটিও বাকি থাকবে না। একথা ভাবলে পুথিবীর দিকে আবার ভাল করে চেয়ে দেখতে ইচ্ছা করে—ইচ্ছা করে জীবনের প্রত্যেক স্বর্যোদয়কে সজ্ঞানভাবে অভিবাদন করি, এবং প্রত্যেক স্থ্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মত বিদায় দিই। যদি সাধু প্রকৃতির লোক হতুম তাহলে হয়ত মনে কর্তম জীবনটা নশ্বর অতএব প্রতিদিন রুণা নষ্ট না করে নামজপে যাপন করি—কিন্তু স্বভাবটা ত সেরকম নয়, তাই থেকে থেকে মনে হয় এমন স্থলর দিনরাত্রিগুলি জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচেচ এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারচি নে। এই রং, এই আলো ছায়া. এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই গ্রালোক ভূলোকের মাঝথানে সমস্ত শৃত্তপরিপূর্ণ-করা শাস্তি এবং সৌন্দর্য্য, —এর জত্তে কি অদীম আয়ো-জনটাই চলচে ৷ কতবড় উৎসবের ক্ষেত্রটা ৷ এমন আশ্চর্য্যকাণ্ড প্রতিদিন আমাদের বাইরে হয়ে যাচেচ আর আমাদের ভিতরে তার কোনো অভ্যর্থনা নেই। আমরা আমাদের চারিদিক থেকে এত তফাতে থাকি। লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনস্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌছর আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না—দে যেন আরো লক্ষ যোজন দূরে! রঙীন সকাল এবং রঙীন সন্ধ্যাপ্তলি দিগ্রখুদের ছিল্ল কণ্ঠহার থেকে এক একমুঠো মাণিকের মত সমুদ্রের জলে থসে থসে পড়ে যাডেচ আমাদের মনের মধ্যে একটিও এসে পড়ে না! পৃথিবীতে এসে পড়েচি এখানকার মামুষগুলো অন্ত ভীব—এরা কেবলই দিনরাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গেঁথে তুল্চে, পাছে সহজেই ছটো চোথে কিছু দেখ্তে পায় এই ভরে বহুযত্বে পদ্দিটাভিয়ে দিচেচ। এরা চাঁদের নীচে চাঁদোয়া থাটাতে পারলে তবে শ্বসি হয়।

তরা ভাদ্র। ১৮৯২। শিলাইদহ ঘাট।—শরতের প্রভাত চোথের উপর স্থধাবর্ধণ করচে। এই ভরা নদীর ধারে, বর্ধার ধারার প্রফুল্ল সরস পৃথিবীর উপরে শরতের সোনালি আলো দেখে মনে হয় রেন আমাদের এই নবযৌবনা ধরণী স্থলরীর সঙ্গে কোনু এক জ্যোতির্মার দেবতার ভালবাসা চল্চে—তাই আলো আর এই বাতাস, এই অর্ক্ডিনাস অর্ক্মথের ভাব—গাছের পাতা এবং ধানের ক্ষেতের মধ্যে এই অবিশ্রাম স্পন্দন, জলের মধ্যে এমন অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলের মধ্যে এমন শ্রামঞ্জী, আকাশে এমন নির্মাণ নীলিমা। চারদিক থেকে আকাশ আলো বাতাস আমার সমস্ত মনটাকে যেন ভূলিতে করে ভূলে নিয়ে এই রঙীন শরং প্রকৃতির উপর আর এক পোঁচ রঙের মত মাথিয়ে দিছে—তাতে করে এই সমস্ত নীল সবৃত্ব এবং সোনার উপর আরে। একটা যেন নেশার রং লেগে যাচেচ।

২ংশে জুন। ১৮৯২। শিলাইনহ।—আজ ভোরে বিছানার ত্তরে তন্ছিলুম ঘাটে মেয়েরা উলু দিচ্চে—তনে মনটা একটু যেন বিকল হয়ে গেল। বোধ হয় তার কারণটা এই;—এই রকমের একটা আনন্দ-ধ্বনিতে হঠাৎ অমুভ্ব করা যায় পৃথিবীতে একটা কর্মপ্রবাহ চল্চে বার

অধিকাংশের সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই; অধিকাংশ মাতুষ আমার আপন নয়—তাদের দঙ্গে দেই বিচ্ছেদটা কি বৃহৎ বিচ্ছেদ। অথচ তাদের কাজকর্ম স্থগত্বঃথ আনন্দ উৎসব চলচে। কি বৃহৎ পৃথিবী। কি বিপুল মানবসংসার। কত দূর থেকে জীবনবাত্রার কলধ্বনি প্রবাহিত হয়ে আদে, কত অপরিচিত ঘরের একটখানি বার্তা পাওয়া যায়! এমনি করে যথন বুক্তে পারি অধিকাংশ জগৎই আমার অজ্ঞাত অজ্ঞেয় অনাত্মীয় তথন এই প্রকাণ্ড চিলে জগতের মধ্যে নিজেকে কেমন একরকম প্রান্তবর্তী বলে মনে হয়, তথন মনের মধ্যে এই রকমের ব্যাপ্ত বিষাদের উদয় হতে থাকে। জুলাই। ১৮৯৩। শিলাইদং।—কাল সমস্ত রাত তীব্র বাতাস পথের কুকুরের মত মাঠে মাঠে কেঁদে কেঁদে বেড়িম্নেছিল—বুষ্টিও অবিশ্রাম চল্চে। মাঠের জল ছোট ছোট ঝরনা বেয়ে নানাদিক থেকে কল্কল্ করে নদীতে এদে পড়চে। চাষারা ওপারের চরে থেকে ধান কেটে আনবার জন্মে কেউবা টোগা মাথায় কেউবা একথানা কচুপাতা মাথার উপর ধরে ভিজ্তে ভিজ্তে থেয়া নৌকায় পার হচ্চে। বড় বড় বোঝাই নৌকার মাথার উপর মাঝি হাল ধরে বদে বদে ভিজ্চে মালারা গুণ কাঁধে করে ডাঙার উপর দিয়ে ভিজ্তে ভিজ্তে চলেচে। এমন হুর্য্যোগ তবু পৃথিবীর কাজকর্ম বন্ধ থাকবার জো নেই,—পাথীরা বিমর্ষ মনে তাদের নীড়ের মধ্যে বদে আছে কিন্তু মান্ত্রমের ছেলেরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েচে। বোটের সামনেই ছটি রাথাল বালক একপাল গোরু নিয়ে চরাচ্চে। গোরুগুলি কচরমচর করে এই বর্ষাসতেজ সরস্িকত ঘাসগুলির মধ্যে মুথ ভরে দিয়ে ল্যাজ নেড়ে পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে স্লিগ্ধ-শাস্তনেত্রে আহার করে করে বেড়াচেচ; তাদের পিঠের উপর বৃষ্টি এবং রাথাল বালকের ষষ্টি অবিশ্রাম পড়চে; হুইই তাদের পক্ষে সমান অকারণ, অ্যায়, অনাবশ্রক; এবং ছুইই তারা সহিষ্ণুভাবে বিনাবিচারে সয়ে যাচ্ছে এবং কচর্মচর করে ঘাদ থাচেচ। এই গোরুগুলির চোথের দৃষ্টি কেমন

শান্ত স্থান্তীর নেহপূর্ণ—মাঝের থেকে মান্থবের কর্ম্মের বোঝা এই বড় বড় জন্তুগুলোর ঘাড়ের উপর কেন পড়ল ? নদীর জল প্রতিদিন বেড়ে উঠ্চে। ডাঙা এবং জল ছই লাজুক প্রণগীর মত অল্ল অল্ল করে পরস্পরের কাছে অগ্রসর হচ্চে—লজ্জার সীমা উপ্চে এল বলে—প্রায় গলাগলি হয়ে এদেচে।

জ্লাই। ১৮৯৩। শিলাইদহ।—আজ সকালে অন্ন অন্ন বৌদ্রের আভাস দিচ্চে—কাল বিকেল থেকে বৃষ্টি ধরে গেছে। আকাশের ধারে ধারে হুবে স্তরে মেঘ জন্ম আছে—ঠিক যেন মেঘের কালো ফরাসটা সমস্ত আকাশ থেকে গুটিয়ে নিয়ে এক প্রাস্তে পাকিয়ে জড় করা গ্রেছে; এথনি একটা বাস্তবাগীশ বাতাস এসে আবার সমস্ত আকাশময় বিছিয়ে দিয়ে যাবে তথন নীলাকাশ ও সোনালি রৌদ্রের কোনো চিহ্ন দেয়া যাবে না।

্রচই মার্চ্চ। ১৮৯৪। নাগর নদীর ঘাট।—জ্যোৎসা প্রতি রাত্রেই অর অর করে কুটে উঠ্চে। নদীর এ পারের মার্চ্চে কোথাও কোনো সীমাচিক্ত নেই—গাছ পালা নেই, চ্যামান্তে একটি ঘাসও নেই। জলের সমুদ্রে অবিশ্রাম গতিও শব্দ আছে—এই মাটির সমুদ্রে কেবল একটা নিঃশব্দ শুক্ততা; চলবার মধ্যে একপ্রান্তে আমি চল্চি আর আমার পারের কাছে একটি ছায়া চলে বেড়াচ্চে। এমন একটা বিস্তীর্ণ প্রাণহীনতার উপর যথন অক্টে চাঁদের আলো এসে পড়ে তথন যেন একটি বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদশোকের ভাব মনে আসে; যেন একটি মরুময় বৃহৎ' গোরের উপর একটি শালাকাপড়পরা মেরে উপুড় হয়ে মুথ চেকে মুর্চ্ছিতপ্রায় নিস্তর্ক পড়ে আছে।

২৮শে মার্চ্চ। ১৮৯৪। নাগর নদী।—মান্নবের মনথানাও এই প্রকাণ্ড প্রকৃতির নত রহস্তময়, তার চারিদিকে শিরা উপশিরা স্নায়ু মস্তিক্ষ মজ্জার মধ্যে কি অবিশ্রাম উল্লোগ চল্চে। হুলুঃ শব্দে রক্তস্রোত ছুটেছে, সায়ুগুলো কাঁপচে, হুৎপিণ্ড উঠচে পড়চে, আর এই রহস্তময়ী মানব-প্রকৃতির মধ্যে ঋতুপরিবর্ত্তন হচ্চে। কোথা থেকে কথন কি হাওয়া আদে আমরা কিছুই জানি নে:—আজ মনে করা গেল জাবনটি দিব্যি চালাতে পারব, বেশ বল মজুত আছে, সংসারের বিম্নবিপদগুলো অনায়াদে ডিঙিয়ে চলে যাব—এই ভেবে সমস্ত জীবনের প্রোগ্রামটি ছাপিয়ে এনে শক্ত করে বাঁধিয়ে পকেটে রেখে নিশ্চিস্ত হয়ে বসে আছি হেনকালে কাল দেখি কোনু অজানা রসাতল থেকে হঠাং উল্টো হাওয়া উঠেছে, আকাশের ভাবগতিক বদলে গেছে, তথন কিছতেই মনে হয় না এ হুর্যোগ কোনোকালে কাটিয়ে উঠ্ব। এ সবের উৎপত্তি কোনখানে। কোন শিরার মধ্যে স্নায়ুর মধ্যে কি নড়চড় হয়ে গেল যাতে করে এক নিমেধে সমস্ত বলবুদ্ধির মধ্যে সামালু সামালু রব উঠে যায় ৷ বুকের ভিতর কি হয়, শিরার মধ্যে কি চলচে, মস্তিক্ষের মধ্যে কি নড়চে, কত কি অসংখ্য কাণ্ড আমাকে অবিশ্রাম আচ্ছন্ন করে ঘটুচে,—আমি দেখুতেও পাচ্চিনে, আমার সঙ্গে পরামর্শও করচে না —অগচ সবস্তন্ধ নিয়ে থাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আমি বলচি আমি একজন আমি ৷ আমি ত ভেবে চিন্তে অন্তত এটুকু ঠিক করেছি যে আমি নিজেকে কিছুই জানিনে। আমি একটা সজীব পিয়ানো যন্ত্রের মত-ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে অনেকগুলো তার এবং কলবল—কখন কে এসে যে বাজায় কিছুই জানিনে, কেন বাজে তাও সম্পূর্ণ বোঝা শক্ত—কেবল বাজে কি সেইটেই জানি; স্থথ বাজে কি ব্যথা বাজে, কড়ি বাজে কি কোমল বাজে, তালে বাজে কি বেতালে বাজে এইটুকুই বুঝতে পারি। আর জানি আমার স্বরসপ্তকে তার নীঙের দিকেই বা কতদূর গেছে আর উপরের দিকেই বা কতদূর ! না—তাও কি ঠিক জানি।

৩০শে মার্চ্চ। ১৮৯৪। নাগর নদীর ঘাট।—সদ্ধের সময় একলা বসে বসে টেবিলের বাতির দিকে দৃষ্টি আটক্ করে মনে করি জীবনটাকে

বীরপুরুষের মত অবিচলিত ভাবে, নীরবে বিনা অভিযোগে বহন করব— দেই কল্পনায় মনটা উপস্থিতমত অনেকথানি স্ফীত হয়ে ওঠে এবং নিজেকে হাতে হাতেই একজন অবতার বিশেষ বলে ভ্রম হয়। তার পরে পথ চলতে পায়ে যেই কুশের কাঁটাটি ফোটে অমনি যথন লাফিয়ে উঠি তথন ভবিষাতের পক্ষে দন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু যুক্তিটা বোধ হয় ঠিক নয়। বোধ হয় কুশের কাঁটাতেই বেশি অস্থির করে। আমাদের মনের ভিতরে একটা গোছালো গিল্লিপনা আছে; সে দরকার বুঝে বায় করে, সামাত্র কারণে তহবিলে টান দেয় না। বভ বভ সংকট এবং চরম আত্মোৎসর্গের জন্ম সে আপনার সমস্ত বল ক্রপণের মত স্যত্নে সঞ্চয় করে রাথে। ছোট ছোট বেদনায় হাজার কানাকাটি করলেও তার বীতিমত সাহাযা পাওয়া যায় না। কিন্তু তঃথ যেথানে গভীর সেখানে তার আলভ নেই। এই জন্মে জাবনে এই স্বতোবিরোধ প্রায় দেখা যায় যে বড তঃথের চেয়ে ছোট তঃথ বেশি তঃথকর। বড় তঃথে হৃদয়ের रयथानो विनौर्ग इर्य यात्र महेथान तथरकहे अकरो माञ्चनात छे९म উঠতে থাকে. মনের সমস্ত দল বল সমস্ত ধৈর্য্য এক হয়ে সেইখানে এদে হাজির হয়, তথন ছঃথের মাহাত্মোর দারাই ছঃথ সহু কর্বার বল বেড়ে যায়। ছোট ছঃথের কাছে আমরা কাপুরুষ কিন্তু বড় ছঃখ আমাদের মন্বয়ত্বকে জাগিয়ে তোলে: সেইজন্মই তার মধ্যে একটা স্থ আছে-নিজেকে পুরাপুরি পাই বলেই সেই স্থ।

২৮শে জুন। ১৮৯৪। শিলাইদহের ঘাট।—আমি একদিন বোটে বিসে ভাবছিলুম, মান্ত্র্য ভারাক্রাস্ত; তার এমন কোনো আবশুক জিনিষ নেই যার ভার নেই। এমন কি, মনের ভাব প্রকাশ করে বই লিখেছে তাও পার্শেল পোষ্টে পাঠিরে মাশুল্ফ দিতে প্রাণ বেরিয়ে যায়; কাপড় চোপড় অশন আসন প্রভৃতি তার সমস্ত জিনিষ্ট শত শতু মুটের বোঝা। এই জন্তে এই সকল ভার রক্ষা করেও কি করে ভার লাঘ্ব করা যেতে

পারে মামুষের এই এক প্রধান চেষ্টা। গাড়ির চাকা একটা মস্ত উপায়—দে আমাদের অনেক বস্তুভারকে সহজ করে দিয়েছে। জলের উপর নৌকা এক মস্ত উপায় বেরিষেছে—এই ফিকিরে ডাঙার ভার অনায়াদে জলের ঘাড়ে চাপিরে দেশ বিদেশে নিয়ে বাওয়া যায়। আমাদের শাস্ত্র সমাজ প্রভৃতিও সেই রকম ভার-লাঘবের উপায়। অভাব বিছেল মৃত্যু ও অর্জন রক্ষণের চেষ্টা মামুষকে হঃখভারে আক্রান্ত করবেই, এইজন্ত মামুষ আপনার শাস্ত্রমত, আপনার সমাজ এমন করে গড়বার চেষ্টা করচে যাতে সেই সমস্ত ভারকে যথাসন্তব হালা করে আনে। ভার যদি নিজেরই কাঁধে রাখি তাহলে হঃসহ হয় কিন্তু যদি সমাজের উপর চারিয়ে দিই তাহলেই সে হালা হয়। বড় বড় আইডিয়ার গুণ হচেচ বড় নদীর মত তার একটা ভারবহনের ও ভারচালনের শক্তি আছে; সেই জন্তে দেশহিত সমাজহিত ও ধর্ম্মের নাম করে আমরা অসাধ্যসাধন করতে পারি—তারা নিয়ত আমাদের ভারহরণ প্রান্তিহরণ করে।—

৫ই আগঠ। ১৮৯৪। শিলাইনহ।—কাল সমস্ত রাত্রি অজ্ঞ ধারে রাষ্টি হল্পে গেছে। আজ যথন ভারে উঠ লুম তথনো বৃষ্টি চল্চে এবং ; চারিদিক রান। এইমাত্র স্থান করে উঠে দেখি পশ্চিমদিকে আউবধানের ক্ষেত্রের উপর জলভারে অবনত কালোমেঘ স্তৃপে স্তুপে স্তরে স্তরে জমে রয়েছে এবং পূর্বাদক্ষিণদিকে মেঘ থানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে রৌদ্র ওঠ্ বার চেঠা হচ্চে ; রৌদ্রে বৃষ্টিতে থানিকক্ষণের জল্পে যেন সন্ধি হয়েছে। যেদিকে ছিন্নমেঘের ভিতর দিয়ে সকাল বেলাকার আলো বিচ্ছুরিত হয়ে বেরিয়ে আস্চে সেদিকে অপার প্রাাদৃশুটি আশ্চর্যা। জলের রহস্তগ্রুভ থেকে একটি স্থানশুল্র আছে—আর ডাঙার উপরে কালোমেঘ স্ফীতকেশর সিংহের মন্ত জকুটি করে ধানক্ষেত্রে মাথার কাছে থাবা মেলে দিয়ে চুপ করে বনে আছে; —জন্ত্রটা যেন একটি স্থানারী দিবাশক্তির কাছে হার মেনেছে

কিছ এখনো পোষ মানেনি—দিগন্তের একটা কোণে নিজের সমস্ত রাগ্
এবং অভিমান শুটিয়ে নিয়ে বসে আছে। এখনি আবার বৃষ্টি
হবে তার লক্ষণ দেখা যাচ্চে—রীতিমত শ্রাবণের বর্ষণ;—সুপ্তোখিত
সহাস্ত জ্যোতীরশ্মি যে মৃক্তন্বারের সাম্নে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই নারটি
আবার আন্তে আন্তে কৃদ্ধ হয়ে যাচ্চে, পদ্মার ঘোলা জলরাশি ছায়ার
আচ্ছেন্ন হয়ে এসেছে; নদীর একতীর থেকে আর একতীর মেঘের
সক্ষে মেঘ আবন্ধ হয়ে সমস্ত আকাশ অধিকার করে নিয়েছে—খুব
নিবিড় আয়োজন।—

১৮ই ফেব্রুরারি। ১৮৯৫। শিলাইদহ।—অদুষ্টের পরিহাসবশতঃ ফাল্কনের এক মধাহে এই নির্জ্জন অবসরে এই নিস্তরক পদার উপরে এই নিভত নৌকার মধ্যে বদে, সমুখে সোনার রৌদ্র এবং স্থনীল আকাশ নিয়ে স্থামাকে একথানা বই সমালোচনায় প্রবুত হতে হচচে। সে বইও কেউ পড়বে না সে সমালোচনাও কেউ মনে রাথ্বে না মাঝের থেকে এমন দিনটা মাটি করতে হবে। জীবনে এমন দিন কটাই বা আসে। অধিকাংশ দিনই ভাঙাচোরা জোড়াতাড়া; আজকের দিনটি যেন নদীর উপরে সোনার প্রকলের মত হুটে উঠেচে, আমার মনটিকে তার মর্ম্ম-কোষের মধ্যে টেনে নিচ্চে। আবার হয়েচে কি. একটা হলদে-কোমর-वस् भारत विश्वनीन तर्डत मण जमत जामात त्वारित हात्रिक एक्स-সহকারে চঞ্চল হয়ে বেড়াচেচ। বসস্তকালে ভ্রমরগুঞ্জনে বিরহিণীর বিরহবেদনা বুদ্ধি পেয়ে থাকে এ কথাটাকে সামি বরাবর পরিহাস করে এসেছি, কিন্তু ভ্রমর গুরুনের মর্ম্মটা আমি একদিন ছুপরবেলা বোল-পুরে প্রথম আবিষ্কার করেছিলুম। সেদিন নিষ্কর্মার মত দক্ষিণের বারা নার বেড়াচ্ছিলুম-মধ্যাক্টা মাঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল, গাছে: নিবিত পলবগুলির মধ্যে তক্তা যেন রাশীকৃত হলে উঠেছিল। সেই সময়টা বারান্দার নিকটবর্ত্তী একটা সুকুলিত নিমগাছের কাছে ভ্রমরের অলস্তঞ্জ

गम्छ छेनान मधास्ट्रित এकठा चत्र (वाँध निष्ठित। त्रहेनिन विन वादा গেল মধ্যাক্ষের সমস্ত পাঁচমিশালি আত্তমরের মূল স্থরটা হচেচ ঐ ভ্রমরের ভলন—তাতে বিরহিণীর মনটা বে হঠাৎ হাহা করে উঠুবে তাতে আশ্চর্য্য কিছুই নেই। আদল কথাটা হচ্চে, ঘরের মধ্যে যদি থামধা একটা ভ্রমর এসে পড়েই ভোঁভোঁ করতে স্বক্ষ করে এবং ক্ষণে ক্ষণে শাসির কাঁচে মাণা ঠকতে থাকে তবে তাতে করে তার নিজের ছাড়া সার কারো কোনো প্রকার বাণা লাগবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ঠিক জারগাটিতে সে ঠিক স্থরই দের। আজকের আমার এই সোনার মেথলাপরা ভ্রমরটিও ঠিক স্থরটি লাগিয়েছে। নিশ্চয়ই বোধ হচ্চে কোনো গ্রন্থের সমালোচনা করচে না-কিন্তু কেন যে আমার নৌকার চারপাশে ঘর্ঘুর করে মরচে আমি ত বুঝতে পারচিনে—নিরপেক্ষ বিচারক-মাত্রইত বলবে আমি শকুম্বলা বা সে জাতীয় কেউ নই। কিন্তু ক'দিন ধরে গোটাছয়েক ভ্রমর প্রায়ই আমার বোটের চারদিকে এবং আমার বোটের ভিতরে এসে অত্যন্ত উতলাভাবে বার্থগুঞ্জন এবং রুথা অরেষণে খরে বেড়াচেচ। রোজই বেলা নটা দশটার সময় তাদের দেখা যায়---তাডাতাডি একবার আমার টেবিলের কাছে, ডেম্বের নীচে, রঙীন শাসির উপরে আমার মাথার চারিধারে পুরে আবার হুদ করে বেরিয়ে চলে যায়। আমি অনায়াসে মনে করতে পারি লোকাম্বর থেকে কোনো অভপ্ত প্রেতাতা রোজ এমনই সময়ে ভ্রমর আকারে একবার করে আমাকে দেখেক্তনে প্রদক্ষিণ করে চলে ধার। কিন্তু আমি তা মনে করিনে। শামার দৃঢ়বিশ্বাদ ওটা দত্যকার ভ্রমর, মধুপ, সংস্কৃতে বাকে কথনো কথমো बर्ग बिर्द्यक ।

৮ই মার্চ । ১৮৯৫ । শিলাইদহের ঘাট । – চিঠি জিনিষটার ঘারা মান্থ্যের একটা নতুন আনন্দের ক্ষি হয়েছে, মান্থ্যের গঙ্গে মান্থ্যের আর একটা বন্ধন যোগ করে দিরেছে। আমরা মান্থ্যকে দেখে একরকম লাভ

করি, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে একরকম লাভ করি, চিঠিপত্র পেয়ে তাকে আবার আর একরকম করে পাই। চিঠির দারা যে আমরা কেবল প্রতাক আলাপের অভাব'দুর করি, অসাক্ষাতে থেকে কথাবার্তা চালাই, তা নয়। তার মধ্যে আরো একটু রস আছে সেটা প্রতিদিনের দেখাসাক্ষাৎ কথা-বার্ত্তার মধ্যে নেই। মানুষ মথের কথায় আপনাকে যতথানি এবং যেরকম করে প্রকাশ করে লেখার কথায় ঠিক ততথানি করে না— আবার লেথার কথায় যতথানি মুখের কথায় ততথানি করেনা,— উভয়ের মধ্যেই যে অসম্পূর্ণতা আছে তাকেবল উভয়ের যোগে পূরণ হতে পারে। এই জন্মানুষের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে চিঠিপত্র একটা নতনজাতীয় স্থপ এবং বার্ডা বহন করচে যা ডাক্যর সৃষ্টির পূর্বের ছিল না। এ যেন মামুষকে দেখবার জন্তে পাবার জন্তে একটা নতন ইন্দ্রিয়-বৃদ্ধি হয়েচে। সামান্ত কথাবাত। ও আলোচনা চিঠির মধ্যে বাঁধা পঙ্কে একটা নতুন চেহারা বের করে—কপায় সেটা এড়িয়ে যায় এবং প্রবন্ধে সেটা ক্রতিম হয়ে ওঠে কিন্তু চিঠিতে সেটা সহজে ধরা দেয়। আমার মনে হয় যারা চিরকাল বিচ্ছেদে যাপন করেছে, যারা চিঠি-লেথালেথির অবসর পায়নি তারা পরস্পরকে সম্পর্ণভাবে জানে না। যেমন বাছুর কাছে একেই গোরুর বাঁটে হুধ আপনি জুগিয়ে আসে তেমনি মনের বিশেষ বিশেষ রস কেবল বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় আপনি সঞ্চারিত হয়: অত্য উপায়েইহবার জো নেই। চিঠির কাগজের চারটি পৃষ্ঠান্ত মনের ঠিক যে জায়গাটি দোহন করতে পারে কথা কিম্বা প্রবন্ধের প্রভাব ঠিক সেখানে পৌচতেই পারে না।

১২ই ডিসেম্বর। ১৮৯৬। শিলাইদহ।—সেদিন সন্ধ্যাবেলার এক-থানি ইংরিজি সমালোচনার বই নিয়ে কবিতা, সৌন্ধ্যা, আর্চ্ প্রভৃতি মাথামুণ্ডু নানা কথার নানা তর্ক পড়া যাচ্ছিল। এক এক সময় এই সমস্ত গোড়াকার কথার বাজে আলোচনা করতে করতে শ্রাস্তাহিত্বে সমস্ত ই

মরীচিকাবৎ শুন্ত বোধ হয়—মনে হয় এর বারো আনা কথা বানানো। সেদিন পড়তে পড়তে মনটার ভিতরে একটা নীরুস শ্রান্তির উদ্রেক হয়ে একটা বিজ্ঞপপরায়ণ সন্দেহ সমতানের আবির্ভাব হল। এদিকে রাত্রিও অনেক হওয়াতে বইটা ধাঁ করে মুড়ে ধপু করে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে শুতে যাবার উদ্দেশে এক ফুঁয়ে বাতি নিবিয়ে দিলুম। দেবা-মাত্রই হঠাৎ চারিদিকের সমস্ত খোলা জানলা থেকে বোটের মধ্যে জ্যোৎসা একেবারে ভেঙে পড়ল। হঠাৎ যেন আমার চমক ভেঙে গেল। আমার ক্ষুদ্র একরত্তি বাতির শিখা সয়তানের মত নীরস হাসি হাসছিল, অথচ সেই অতিক্ষদ্র বিদ্রাপহাসিতে এই বিশ্ববাপী গভীর প্রেমের অসীম আনন্দ্রটাকে একেবারে আডাল করে রেখেছিল। নীরস এন্থের বাক্যরাশির মধ্যে কি খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম। যাকে খুঁজছিলুম সে কতক্ষণ থেকে সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করে নিঃশব্দে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। यनि দৈবাৎ না দেখে অন্ধকারের মধ্যে শুতে যেত্ম তাহলেও দে আমার সেই ক্ষুদ্র বাতির ব্যঙ্গের কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করে নীরবেই নিলীন হয়ে যেত। যদি ইহজীবনে নিমেষের জন্মও তাকে না দেখতে পেতৃম এবং শেষরাত্তের অন্ধকারে শেষবারের মত শুতে যেতুম তাহলেও সেই বাতির আলোরই জিৎ থেকে যেত অথচ সে বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে সেই রকম শীরবে সেই রকম মধুর মুখেই হাস্ত করত—আপনাকে গোপনও করত না, আপনাকে প্রকাশও করত না।

৬ই ভিদেশর। ১৮৯৫। নাগর নদীর ঘাট।—কাল অনেকদিন পরে হর্যান্তের পর ওপারে পাড়ের উপর বেড়াতে গিয়েছিলুম। দেখালে উঠেই হঠাৎ যেন এই প্রথম দেখ লুম, আকাশের আদিমন্ত নেই—জনহীন মাঠ দিগ্দিগন্ত ব্যাপ্ত করে হাহা করচে,—কোথায় ছটি কুদ্র প্রাম কোথায় একপ্রান্তে সঙ্কীর্ণ একটু জলের রেখা! কেবল নীল আকাশ এবং ধূদর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি দলীহীন গৃহহীন

শ্বসীম সন্ধ্যা,—মনে হর যেন একটি সোনান্ধ চেশিপরা ব ্ অন স্থ প্রান্ধ-রের মধ্যে মাথায় একটুথানি খোমটা টেনে একলা চলেচে; ধীরে ধীরে কত শত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগ-রুগান্তর কাল সমস্ত পৃথিবীমগুলকে একাকিনী মাননেত্রে, মৌনমুথে, প্রান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আস্চে। তার বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে। কোন্ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ ?

## ऋदन ।

শই জুলাই। ১৮৯০। সাজাদপুর।—ছোটখাট প্রাম, ভাঙাচোরা ঘাট, বেড়া-দেওরা গোলাবর, বাঁশঝাড়, আম কাঁঠাল কুল থেজুর শিমুল কলা আকল ভেরেণ্ডা ওল কচু লতাগুরুত্বের সমষ্টিবদ্ধ ঝোপঝাড় জলল, বাটে-বাঁধা মাস্তল-তোলা বড় বড় নৌকার দল, নিমগ্রপ্রার ধান ও আর্দ্ধমগ্র পাটের ক্লেতের মধ্য দিয়া ক্রমাগত এঁকেবেঁকে কাল সদ্ধের সময় সাজাদপুরে এসে পৌচেছি। এখন কিছুদিনের মত এইখানেই স্থায়ী হওরা গেল। আজ প্রাতে মাঝে মাঝে বেশ একটুখানি রৌল্র দেখা দিচে, বাতাসটি চঞ্চলবেগ বইচে, ঝাউ এবং লিচুগাছ ক্রমাগত সর্সর্ মর্মর্ করে ছঙ্গচে, নানা জাতি পাখী নানা স্থবে বনের মজ্লির জমিরে ক্রেলেচে। আমি দোতলার জান্লা থেকে খালের উপরকার নৌকাশ্রেণী, ওপারের তক্রমধ্যগত গ্রাম এবং এ পারের অঙ্করবর্তী লোকালরের কর্মান্তাত নিরীক্ষণ করে দেখচি। এ স্রোত্ত তেমন তীব্রও নয় অথচ নিতার নির্ক্রীবিও নয়—কাজ ও বিশ্রাম এথানে হাত-ধরাধরি করে চলেচে।

দিয়ে চল্চে, মেয়েরা ধুচ্নি ভূবিয়ে চাল ধুচে, চাষারা আঁটিবাঁধা পাট
মাথায় করে হাটে আদ্চে, হুটো লোক ঠক্ঠক্ শব্দে কাঠ চেলা করচে,
একটা ছুতোর অশথগাছের তলায় জেলেডিভি উল্টে ফেলে বাটারি হাতে
মেরামতে লেগেচে, গ্রামের কুকুরটা বিনা কারণে ঘুরে বেড়াচেচ, শুটিকয়েক গোরু বর্ধার ঘাদ অপর্যাপ্ত পরিমাণে থেয়ে শুয়ে শুয়ে কান ও
লেজ নেড়ে মাছি তাড়াচেচ এবং কাক এসে যথন তালের মেরুলপ্তের
উপর বদে বেশি বিরক্ত করচে তথন একবার পিঠের দিকে মাথাটা
নেড়ে আপত্তি জানাচেচ।

৫ই সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪। সাজাদপুর।—এখানকার তুপর বেলার মধ্যে একটা নিবিড় মোহ আছে। রোদের তাপ, স্তর্মতা, নির্জ্জনতা, পাথীদের বিশেষত কাকের ডাক এবং দীর্ঘ অবসর সমস্কটা মিলে আমাকে আনমনা করে তোলে। কেন জানিনে, মনে হয় এই রকম সোনালি রোদ্রে ভরা ত্রপরবেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ দেই ইরান এবং আরব, ডামস্ক সমরথন্দ বুথারা;—দেই আঙ্রের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বলবুলের গান, শিরাজের মদ :-- সেই মুক্তুমির পথ, উটের সার খোডসওয়ার বেছয়িন, ঘন থেজুরের ছায়ায় স্বচ্ছ জলের উৎস;-- (मरे नगदत मात्य मात्य कै। दाष्ट्रा था विदास महीर्ग ताज्ञ नथ, পথের প্রান্তে পাগড়ি এবং ঢিলে কাপড় পরা দোকানীর থমুজি এবং মেওয়ার পদরা:--পথের ধারে মার্কলের রাজপ্রাদাদ; ভিতরে ধূপের গন্ধ; জানলার কাছে মস্ত তাকিয়া এবং কিনথাপ; জরির চটি, ফুলো পায়জামা এবং রঙিন কাঁচলিপরা আমিনা জোবেদি এবং স্থফি; পাশে পায়ের কাছে কুগুলায়িত গুড়গুড়ির নল; দরজার কাছে জাঁকালো কাপড় পরা কালো হাব্ষির পাহারা,—এবং এই ঐখর্যাময় কারুপচিত ভয়ভীবৰ বিচিত্র প্রাসাদে মামুষের কত হাসি কালা আশা ও আশকা! এখানকার এই তুপরবেলা আমার গল্পের তুপরবেলা। আমি যথন লিখতে থাকি তথন আমার চারদিকের এই আলো, বাতাস এবং তরুশাখার কম্পনও
ভাদের ভাষা যোগ করে দেবার জন্তে নানা কাপ্ত করে। বাংলাদেশের
বৈচিত্রাবিংশন অসীম সমতলক্ষেত্রের মধ্যে বিরাট্ মধ্যাহ্ন যেমন নিস্তক্ধ
ভাবে বিস্তীর্ণ হতে পারে এমন আর কোথাও না। কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে
আমরা বাঙালীরা প্রচুর পরিমাণে মধ্যাহ্নভোজন করি বলেই মধ্যাহ্রের
এই নিবিড় ভাবসৌন্দর্যাটুকু ভোগ করিতে পারি নে। দরজা বন্ধ করে
ভামাক থেতে থেতে পান চিঘতে চিঘতে অত্যন্ত পরিকৃপ্ত পরিপূর্ণভাবে
নিক্রার আরোজন করতে থাকি এবং দিবা স্থাচিক্রণ পরিপূর্পত্রির উঠি।

৭ই সেপ্টেম্বর। ১০৯৪। সাজাদপুর।—প্রতিদিনের শরৎকালের ছুপর বেলা প্রতিদিন একইভাবে দেখা দেয়— পুরাতন প্রতিদিনই নৃতন করে আসে। প্রকৃতি প্রত্যহ পুনরাবৃত্তি করতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে ন:—আমাদেরই সঙ্কোচ বোধ হয় আমাদের দীন ভাষা তার নিত্য ব্যবহারের জীর্ণভাকে নব জাবনের উৎসধারায় প্রতিবার ধুয়ে আনতে পারে না বলেই রোজ একভাবকে নতুন করে দেখাতে পারে না। অথচ সকল কবিই চিরকাল উল্টেপাল্টে একই কথা বলে আস্চে। যারা কুদ্র কবি তারাই জবরদন্তি করে নৃতনত্ব আনবার চেষ্টা করে,—তাতে এই প্রমাণ হয় যে, পুরাতনের মধ্যে যে চিরন্তনত্ব আছে সেটা তালের অসাড় কল্পনা অমুভব করতে পারে না। তেমনি অনেক বোধশক্তিবিহীন পাঠকও আছে যারা নৃতনকে কেবল তার নৃতনত্বের জন্মেই পছন্দ করে। কিছ্ব ভাবুক নৃতনত্বের ফাঁকিকে প্রবঞ্চনা বলে দ্বণা করে। তারা এ জানে যতক্ষণ আমরা অনুভব করি ততক্ষণ কিছুই পুরোণো হতে পারে না। কিন্তু যা অত্নভব করিনে শুধু জ্ঞানে জানি মাত্র—তা মাত্রবের প্রেম হোক. দেশের প্রেম হোক, বা ধর্ম হোকৃ—তাকে অমুভৃতির অমৃতে কোনোমতে বাঁচিয়ে তোলবার জত্তে আমরা যথাসাধ্য বাড়াবাড়ি করি— খুব প্রবল কিছা খুব একটা নতুন কথা বলবার চেষ্টা করি কিন্তু মণার্থ নতুন কথা এবং মণার্থ প্রবল কথা মুখ দিয়ে বেরতে চায় না।

২রা জুলাই। ১৮৯৫। সাজাদপুর।—নৌকো ছেড়ে সাজাদপুরের কুঠিবাড়িতে উঠে এমেছি। যা ভেবেছিলম তাই। অর্থাৎ বেশ লাগচে। চুট পাশের খোলা বারান্দা থেকে অজস্র আলোয় আমার অভিষেক চলচে -এই আলোতে লিখতে পড়তে ও ভাবতে বড় মধুর লাগে। আর একটি বেশ লাগে—কাজ করতে করতে কোনো একদিকে মুখ ফেরালেই দেখতে পাই নীল আকাশের সঙ্গে মিশ্রিত সবজ পথিবার একটা অংশ একেবারে আমার ঘরের লাগাও এসে উপস্থিত। যেন প্রকৃতি একটি কুতৃহলী পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মত স্কলাই আমার জানলা দরজার কাচে উঁকি মারচে, আমার ঘরের এবং মনের, আমার কাজের এবং অবসরের চারি-िक अभन्न अकृत मतम अवस् मङ्गीव नवीन स्वन्त इरम् आहा। अव বর্ষণমুক্ত আকাশের আলোকে এই গ্রাম এবং জলের রেখা, এপার এবং ওপার, খোলা মাত এবং ভাঙা রাস্তা একটা স্বর্গীয় কবিতায় আাপলো-দেবের স্বরণীণাধ্বনিতে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। আকাশ আমার সাকি. নীল ফটিকের স্বস্থ্ন পেয়ালা সে উপুড করে ধরেচে, সোনার আলো আমার রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে আমাকে দেবতাদের সমান করে দিচে । বেখানে আমার মাকীর মুথ প্রসন্ন এবং উন্মৃক্ত, দেখানে আমার এই সোনার মদ সব চেয়ে গোনালি এবং স্বচ্ছ. দেইখানে আমি কবি. আমি রাজা, দেইখানে আমার বৃত্তিশ দিংহাসন। এই আলোকের ভাণ্ডারীর কাছে আমার নিবেদন এই যে স্থনীল নির্মল জ্যোতির্মন্ত্র অদীমতার সঙ্গে আমার জীবনের প্রত্যক্ষ যোগ যেন জীবনাস্তকাল পর্য্যস্ত বেড়ে যেতে থাকে এবং অন্তিম মৃহূর্ত্তে যেন জন্মান কবি গায়টের মত আমার শেষ দরবার জানাই - Light! more Light!

৫ই অক্টোবর। ১৮৯৫। কৃষ্টিয়া।—কে আমাকে গভীর গম্ভারভাবে

সমস্ত জিনিষ দেখতে বল্চে—কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থির কর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সঙ্গীত শুন্তে প্রবৃত্ত করচে—বাইরের সঙ্গে আমার সমস্ত স্থল্প এবং প্রবলতম যোগস্ত্র গুলিকে প্রতিদিন সজাগ সচেতন করে তুল্চে! স্থান্দরের প্রোত্যহিক পরিতৃপ্তির প্রাচুর্য্যে মামুরের কোনো ভাল হর না—তাতে প্রচুর উপকরণের অপব্যয় হয়ে কেবল আর্মান্ধনেই সময় কেটে গিয়ে উপভোগের অবসরমাত্র থাকে না। কিন্তু ব্রত্থাপনের মত জীবনযাপন করলে দেখা যায় অর স্থ্যই প্রচুর স্থা এবং স্থাই একমাত্র স্থাকর নয়। চিত্তের দর্শন স্পর্শন প্রবণ মননশক্তিকে যদি সচেতন রাথতে হয়—যা কিন্তু পাওয়া যায় তাকেই পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করবার শক্তিকে বাদি উজ্জ্বল রাথতে হয় তাহলে নিজেকে অভিশ্রাত্মণ থেকে বঞ্চিত করা চাই। Goetheর একটি কথা আমি মনে করে রেখেছি সেটা শুনতে শাদাসিধা কিন্তু বড়ই গভীর—

Entbehren sollst du, sollst entbehren.

Thou must do without, must do without.

কেবল হৃদরের অতিভোগ নয়, বাইরের স্থথসাঞ্চল্য জিনিষপত্রও আমাদের অসাড় করে দেয়। বাইরের সমস্ত যথন বিরল তথনি নিজেকে ভালরকমে পাই।

আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কথনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্ম। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মাস্থবের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে হয় তার পরে জীবনে স্থ পাই আর না পাই আনন্দে চরিভার্থ হয়ে ময়তে পারি। যা মুথে বল্চি, যা লোকের মুথে ভানে প্রভাত্ত আর্তি কর্চি তা যে আমার পক্ষে কতই মিথাা তা আমরা

ৰুমতেই পারিনে। এদিকে আমাদের জীবন ভিতরে ভিতরে নিজের ্সত্যের মন্দির প্রতিদিন একটি একটি ইট নিয়ে গড়ে তলচে। জীবনের সমস্ত স্থতঃথকে যথন বিচ্চিন্ন ক্ষণিকভাবে দেখি তথন আমাদের ভিতর-কার এই অনম্ভ স্ঞানরহস্ত ঠিক ব্রুতে পারিনে-প্রত্যেক পদটা বানান করে পড়তে হলে যেমন সমস্ত বাকাটার মর্থ এবং ভাবের ঐকা বোঝা ষার না সেই রকম। কিন্ধ নিজের ভিতরকার এই স্থলনব্যাপারের ্ত্রখণ্ড ঐক্যস্ত্র যথন একবার অমুভব করা যায় তথন এই সর্জামান - অনম্ভ বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি। ব্রুতে পারি বেমন গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র স্থা অগতে অলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠচে আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে একটা স্ঞ্জন চলচে—আমার স্থগঃথ বাদনা বেদনা তার মধ্যে আপনার আপনার স্থান গ্রহণ করচে —এর থেকে কি যে হরে উঠচে তা আমরা স্পষ্ট জানিনে কারণ আমরা একটি ধূলিকণাকেও জানিনে। কিন্তু নিজের প্রবহমান জীবনকে যথন নিজের বাহিরে নিথিলের সঙ্গে যোগ করে দেখি তথন জীবনের সমস্ত ছঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দহতের মধ্যে এথিত দেখতে পাই -আমি আছি আমি চল্চি, আমি হয়ে উঠ চি এইটেকেই একটা বিরাট ব্যাপার বলে বুঝতে পারি। আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সমস্তই আছে—আমাকে ছেড়ে কোণাও একটি অণুপর-মাণুও থাকতে পারে না: এই স্থন্তর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে এই জ্যোতির্ম্মর শুক্তের সঙ্গে আমার অস্তরান্থার ঘনিষ্ঠ আন্মীরতার বোগ: অনম্ভ জগৎ-প্রাণের সঙ্গে আমার এই যে চিরকাণের নিগৃত সংক সেই সংক্ষেরই প্ৰত্যক্ষভাষা এই সমস্ত বৰ্ণগৰ্কীত—চতুৰ্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমার মনকে লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ক্রমাগভই আন্দোলিত করচে. कथावार्का मिनवार्कार हन्ति। এই বে आमात सञ्चत्वत्र मत्त्र वाहित्तत ক্ৰাবাৰী আনাগোনা আদান প্ৰদান — আমার বা কিছু পাওয়া সম্ভব তা কেবলমাত্র এর থেকেই পেতে পারি, তা অরই হোক্ আর বেশিই হোক;
শাস্ত্রথেকে যা পাই তা এইখানে একবার যাচাই করে না নিলে তা পাওয়াই
হয় না। এই আমার অন্তর বাহিরের মিলনে যা নিরস্তর ঘটে উঠিচে আমার
ক্রেতা তার মধ্যে বিকার ও বাধার সঞ্চার করে তাকে যেন আছের না
করে—আমার জীবন যেন এই পরিপূর্ণ মিলনের অমুকূল হয়—নিখিলকে
আমার মধ্যে যেন আমি বাধানা দিই। ক্রত্রিম জীবনের জটিল গ্রন্থিজালি
একে একে উন্মোচিত হয়ে যাক্, মুঝ সংস্কারের এক একটি বন্ধন কঠিন
বেদনার হারা একান্ত ছিল হোক্, নিবিড় নিভৃত অন্তরতম সাম্বনার মধ্যে
অন্তঃকরণের চিরসঞ্চিত উত্তাপ কেকটি গভীর দার্ঘনিয়াসের সঙ্গে মুক্তিলাভ
কর্ক থবেং জগতের সঙ্গে সরল সহজ সম্বন্ধের মধ্যে অনায়াসে দাঁড়িরে
যেন বল্তে পারি আমি ধন্ত।

বকুস্মৃতি।

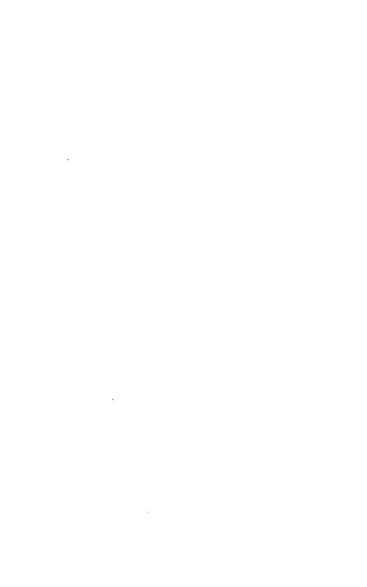

## সতীশচন্দ্র রায়।

দ্বীবনে বে ভাগ্যবান্ পুরুষ সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছে, মৃত্যুতে তাহার পরিচয় উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। তাহাকে ঘেমন হারাই, তেমনি লাভও করি। মৃত্যু তাহার চারিদিকে যে অবকাশ রচনা করিয়া দেয়, তাহাতে তাহার চরিত্র, তাহার কীর্ত্তি, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবপ্রতিমার মত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

কিন্ধ যে জীবন দৈবশক্তি লইয়া পৃথিবীতে আদিয়াছিল, অথচ অমরতালাতের পুর্কেই মৃত্যু যাহাকে অকালে আক্রমণ করিয়াছে, সে আপনার পরিচয় আপনি রাথিয়া যাইতে পারিল না। যাহারা তাহাকে
চিনিয়াছিল, তাহারা বর্ত্তমান অসম্পূর্ণ আরস্তের মধ্যে ভাবী সফল পরিণাম
পাঠ করিতে পারিয়াছিল, যাহারা তাহার বিকাশের জন্ত অপেক্ষা করিয়া
ছিল, তাহাদের বিচ্ছেদবেদনার মধ্যে একটা বেদনা এই যে, আমার
শোককে সকলের সামগ্রী করিতে পারিলাম না। মৃত্যু কেবল ক্ষতিই
রাথিয়া গেল।

সতীশচক্র সাধারণের কাছে পরিচিত নহে। সে তাহার যে অয়করাট লেখা রাথিয়া গেছে, তাহার মধ্যে প্রতিভার প্রমাণ এমন নি:সংশর
হইয়া উঠে নাই বে, অসঙ্কোচে তাহা পাঠকদের কৌতৃহলী দৃষ্টির সমূৎে
আত্মহিমা প্রকাশ করিতে পারে। কেহ বা তাহার মধ্যে গৌরবের
আভাস দেখিতেও পারেন, কেহ বা না-ও দেখিতে পারেন, তাহা লাইয়া
ভারে করিয়া আজ কিছু বলিবার পথ নাই।

কিন্ত লেখার সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যক্তি শেথকটিকেও কাছে দেখিবার উপযুক্ত হযোগ পাইরাছে, সে ব্যক্তি কখনো সন্দেহমাত্র করিতে পারে না বে, সতীশ বঙ্গসাহিত্যে বে প্রদেপটি জালাইরা বাইতে পারিল না, তাহা জালিলে নিভিত না। আপনার দেয় দে দিয়া যাইতে সময় পায় নাই, তাহার প্রাপা তাহাকে এখন কে দিবে? কিন্তু আমার কাছে সে যখন আপনার পরি-চয় দিয়া গেছে, তখন তাহার অমুতার্থ মহন্তের উদ্দেশে সকলেব সমক্ষে শোকসম্ভর্যচিত্তে আমার প্রন্ধার সাক্ষা না দিয়া আমি থাকিতে পরিলাম না। তাহার অমুপম হৃদয়মাধুর্ণ্য, তাহার অক্রত্রিম কল্পনাশক্তির মহার্থতা, জগতে কেবল আমার একলার মুখের কথার উপরেই আয়্মপ্রমাণের ভার দিয়া গেল. এ আক্ষেপ আমার কিছুতেই দূর হইবে না। তাহার চরিত্রের মহন্ত্র কেবল আমারি স্মৃতির সামগ্রী করিয়া রাখিব, সকলকে তাহার ভাগ দিতে পারিব না, ইহা আমার পক্ষে গুঃসহ।

সতীশ যথন প্রথম আমার কাছে আসিয়াছিল, সে অধিকদিনের কথা নহে। তথন সে কিশোরবয়য় —কলেজে পড়িতেছে—সঙ্কোচে-সম্বমে বিনম্র—মূথে অল্লই কথা।

কিছুদিন আলাপ করিয়া দেখিলাম, সাহিত্যের হাওয়াতে পক্ষবিস্তার করিয়া-দিয়া সতীশের মন একেবারে উধাও হইয়া উড়িয়াছে। এ বয়সে আনেক লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু এমন সহজ অস্ত্র-রঙ্গতার সহিত সাহিত্যের মধ্যে আপনার সমস্ত অস্তঃকরণকে প্রেবণ করিবার ক্ষমতা আমি অন্তর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

সাহিত্যের মধ্যে রাউনিং তথন সতীশকে বিশেষভাবে আবিষ্ট করিয়া ধরিয়ছিল। থেলাচ্ছলে রাউনিং পড়িবার জো নাই। বে লোক বাউনিংকে লইরা ব্যাপৃত থাকে, সে হয় ফ্যাশানের থাতিরে, নয় সাহিত্যের প্রতি অক্বত্রিম অনুরাগবশতই এ কাজ করে। আমাদের দেশে বাউনিঙের ফ্যাশান্ বা বাউনিঙের দল প্রবর্তিত হয় নাই, স্ক্তরাং বাউনিং পড়িতে যে অনুরাগের বল আবশুক হয়, তাহা বালক সতীশেরও প্রচুর পরিমাণে ছিল। বস্তুত সতীশ সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ ও সঞ্চরণ করিবার স্বাভাবিক অধিকার লইয়া আসিয়াছিল।

বে সময়ে সতাশের সহিত আমার আলাপের স্ত্রপাত হইরাছিল, সেই সময়ে বোলপুরস্থেশনে আমার পিতৃদেবের স্থাপিত "শান্তিনিকেতন" নামক আশ্রমে আমি একটি বিভালর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে দ্বিজবংশীয় বালকগণ যে ভাবে, যে প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিয়া মায়ুষ হইত, এই বিভালয়ে সেই ভাব, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বর্তুনানপ্রচলিত পাঠাবিষয়গুলিকে শিক্ষা দিব, এই আমার ইছ্ছা ছিল। গুরুশিষ্যের মধ্যে আমাদের দেশে যে আধাাত্মিক সম্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধের মধ্যে থাকিয়া ছাত্রগণ ব্লচ্ব্য পালনপূর্বক শুক্ত-শুচি-সংযত শ্রকাবান্ হইয়া মনুষাক্বলাভ করিবে, এই আমার সম্বন্ধ ছিল।

বলা বাহুল্য, এখনকার দিনে এ কল্পনা সম্পূর্ণভাবে কাজে খাটানো সহজ নহে। এমন অধ্যাপক পাওলাই কঠিন গাঁহারা অধ্যাপনকার্য্যকে যথার্থ ধর্মপ্রতম্বরূপে গ্রহণ করিতে পাবেন। অথচ বিভাকে পণাদ্রব্য করিলেই শুরুশিব্যের সহজ্ঞসম্বন্ধ নষ্ট হইলা যাল, ও তাহাতে এরূপ বিভালয়ের আদর্শ ভিত্তিহীন হইলা পড়ে।

এই কথা লইয়া একদিন খেদ করিতেছিলাম—তথন সতীশ আমার ঘবের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সে হঠাং লজ্জার কুঞ্জিত হইয়া বিনীতস্বরে কহিল—"আমি বোলপুর ব্রন্ধবিত্যালয়ে শিক্ষাদানকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমি কি একাজের যোগ্য ?"

তথনো সতীশের কলেজের পড়া সাঞ্চ হয় নাই। সে আর কিছুর জন্মই অপেক্ষা করিল না, বিভালয়ের কাজে আত্মসমর্পণ করিল।

ভাবী সাংসারিক উন্নতির সমস্ত আশা ও উপায় এইরূপে বিসর্জ্জন করাতে সতীশ তাহার আগ্নীয়বন্ধুদের কাছ হইতে কিরূপ বাধা পাইয়া-ছিল, তাহা পাঠকগণ ক্লনা করিতে পারিবেন। এই সংগ্রামে সতীশের ব্যর অনেক্ষিন অনেক শুকুতর আখাত সহিমাছিল, কিন্তু পরাত হয়

কর্মনাক্ষেত্র হইতে কর্মক্ষেত্রে নামিয়া আদিলেই অনেকের কাছে
সহক্ষেব গোরর চাল্যা যান। প্রাভাগনের পণ্ডতা ও অসম্পূর্ণতার মধ্যে
ত্রেরো রহংকে, দুরকে, সমগ্রকে দেখিতে পার না — প্রাভাগিক চেরার
মধ্যে যে সমস্ত ভাঙাডোরা, ভোড়াভাড়া, বিরোধ, বিকার, অসামন্ত্রন্ত্র আনিবার্যা, ভাষতে পারপুর পারণামের মহত্তনি আছেল হইলা যার।
যে সকল কাজের শেষ ফলাটকে লাভ করা দূরে থাক্, চক্ষেও দেখিবার
আশা করা যার না, বাহার মানসী মৃত্তির সহিত কর্মারপের প্রভেদ অত্যন্ত্র
অধিক, তাহার জন্ম জীবন উৎসর্গ করা, তাহার প্রভিদিনের স্প্রাকার
বোঝা কাধে লইলা পথ খুজিতে খুজিতে চলা সহজ নহে। যাহারা উৎসাহের জন্ম বাহিরের দিকে তাকার, এ কাজ তাহাদের নহে— কাজও
করিতে হইবে নিজের শক্তিতে তাহার বেতনও জোগাইতে হইবে নিজের
মনের ভিতর হইতে—ানজের মধ্যে এরূপ সহজ সম্প্রের ভাগার

বিধাতার বরে সতীশ অঞ্চাত্রন কলনাসম্পদ্ লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, সে ক্ষুদ্রের ভিতর বৃহৎকে, প্রতিদিনের মধ্যে চিরন্তনকে সহজে দেখিতে পাইত। যে ব্যক্তি ভিপারী শিবের কেবল বাঘছাল এবং ভশ্মলেপটুকুই দেখিতে পায়, সে তাঁহাকে দীন বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া ফিরিয়া বায়। সংসারে শিব তাঁহার ভক্তাদগকে ঐশ্বেয়র ছটা বিস্তার করিয়া আহ্বান করেন না—বাহুদৈলকে ভেদ করিয়া যে লোক এই ভিক্ষুকের রউত্গিরিসন্নিভ নির্মাল ঈশ্বরমৃত্তি দেখিতে পান, তিনিই শিবকে লাভ করেন—ভ্রুদ্ধবেইনকে তিনি বিভাষিকা বলিয়া গণ্য করেন না এবং এই পরম কাঙালের রিক্ত ভিক্ষাপাত্রে আপনার সর্বম্ব সমর্পণ করাকেই চরমলাভ বলিয়া জ্ঞান করেন।

সতাশ প্রতিদিনের ধূলিভন্মের অন্তর্গলে, কন্মচেষ্টার সহস্থ দানতার মধ্যে শিবের শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন, তাহার সেই তৃতায় নেত্র ছিল। সেইজন্ম এত অল্ল বয়সে, এই শিশু অন্তর্গানের সমস্ত ত্র্বলতা-মপূর্ণতা সমস্ত দানতার মধ্যে তাহার উৎসাহ-উভ্তম অক্ষুল্প ছিল, তাহার অন্তঃকরণ লক্ষ্যন্তই হয় নাই। বোলপুরের এই প্রান্তরের মধ্যে ভাটকয়ের বালককে প্রতাহ পড়াইয়া বাওয়ার মধ্যে কোনো উত্তেজনার বিষয় ছিল না। লোকচকুর বাহিরে, সমস্ত খ্যাতিপ্রতিপাত্ত ও আত্মনাম-ঘোষণার মদনত্তা হইতে বহুদ্রে একটি নিদ্ধিষ্ট কন্মপ্রণালীর সন্থীণতার মধ্য দিয়া আপান তরুণ জীবনতারী যে শাক্ততে সতীশ প্রতিদিন বাহিয়া চালয়াছিল, তাহা খেয়ালের জোর নয়, প্রত্যান্তর বেগ নয়, ক্ষণিক উৎসাহের উদ্ধাণনা নয়—তাহা তাহার মহান্ আত্মার স্বতঃক্তৃত্তি আত্মণারত প্রশক্ত।

সতাশ, অনাথাত পুশ্রাশির ভার, তাহার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত এলা বহন কারয় এই নিভ্ত শান্তিনিকেতনের আশ্রমে আসিয়া আমার সহিত মালত হইল। কলেজ হইতে বাহির হইয়া জীবনগায়ার আরম্ভ-কালেই দে বে ত্যাগস্বীকার করিয়াছিল, তাহা লইয়া একদিনের জ্ঞাও সে অহয়ার অনুভব করে নাই— সে প্রতিদিন ন্যুমধুর প্রস্কুলভাবে আপনার কাল করিয়া যাহত, সে যে কি করিয়াছিল, তাহা সে জানিত কা।

এই শান্তিনিকেতন আশ্রমে চারিদিকে অবারিত তর্মারিত নাঠ

—এ মাঠে লাঙলের আঁচড় পড়ে নাই। মাঝে নাঝে এক এক জারগার

বব্দার্থন বুনো পেছুর, বুনো জান, পুটএকটা কটি গুলা, এবং

উধ্বের চিবিতে মিলিয়া একএকটা বোপ বাধিয়াছে। অদুরে ছারামর

ভূবনভাঙা গ্রামের প্রান্তে একটি বৃহৎ বাধের জলরেবা দূর হইতে
ইম্পাতের ছুরির মৃত বলকিয়া উঠিতেছে এবং তাহার দক্ষিণ পাড়ির

উপর প্রাচীন তালগাছের সার কোনো ভগ্ন দৈতাপুরীর স্কন্তপ্রেণীর মত দাড়াইয়া আছে। মাঠের মাঝে মাঝে বর্ধার জলধারায় বেলেমাটি ক্ষইয়া গিয়া কুড়িবিছানো কল্পরস্থার মধ্যে বহুতর গুহাগহুরর ও বর্ধাস্রোতের বালুবিকীর্ণ জলতলরেথা রচনা করিয়াছে। জনশৃষ্ঠ মাঠের ভিতর দিয়া একটি রক্তবর্ণ পথ দিয়ভবর্ত্তী গ্রামের দিকে চলিয়া গেছে—সেই পথ দিয়া পলীর লোকেয়া রহস্পতিবার-রবিবারে বোলপুরসহরে হাট করিতে যায়, সাঁওতালনারীয়া থড়ের আঁটি বাঁধিয়া বিক্রম্ন করিতে চলে এবং ভারমন্থর গোকর-গাড়ি নিস্তন্ধ-মধ্যাহের রৌজে আর্ত্তশন্দে ধূলা উড়াইয়া যাতায়াত করে। এই জনহীন তর্কশৃষ্ঠ মাঠের সর্ব্বোচ্চ ভৃথপ্রে দূর হইতে ঋজুনীর্ঘ একদারি শালরক্ষের পল্লবজালের অরকাশপথ দিয়া একটি লোহমন্দিরের চূড়া ও একটি দোতলা কোঠার ছাদের ক্ষংশ চোথে পড়ে—এইথানেই আমলকী ও আত্রবনের মধ্যে মধুক ও শালতক্ষর তলে শান্তিনিকেতন আশ্রম।

এই আশ্রমের এক প্রান্তে বিপ্তালয়ের মৃগ্রমকুটীরে সতীশ আশ্রম লইয়াছিল। সম্মুথের শালতকশ্রেণীতলে যে কয়রথচিত পথ আছে, সেই পথে কতদিন স্থ্যাস্তকালে তাহার সহিত ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যসম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, এবং জনশৃগ্র প্রান্তরের নিবিড় নিস্তন্ধতার উর্দ্ধশে আকাশের সমস্ত তারা উন্মালিত হইয়াছে। এথানকার এই উন্মুক্ত আকাশ ও দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরের মাঝখানে আনি তাহার উদ্বাটিত উন্মুথ হৃদয়ের অন্তর্দেশে দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। এই নবীন স্কদয়টি তথন প্রকৃতির সমস্ত ঋতুপরম্পারার রসম্পর্ণে, সাহিত্যের বিচিত্র ভাবান্দোলনের অভিবাতে ও কল্যাণ্যাগরে আপনাকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জনি দিবার আননন্দ অহরহ প্রান্তি হইতেছিল।

এই সময়ে সতীশ ব্রন্ধবিভালয়ের বালকদের জ্ঞা উতত্ত্বের উপাধ্যান

অবলম্বন করিয়া "শুরুদ্বিশ্লণা" নামক কথাটি রচনা করিয়াছিল। এই
কুদ্র কথাগ্রন্থটির মধ্যে সতীশ তাহার ভক্তিনিবেদিত তরুণ হাদরের
সমস্ত অসমাপ্ত আশা ও আনন্দ রাথিয়া গেছে—ইহা শ্রন্ধার রসে
স্পরিণত ও নবজীবনের উৎসাহে সমুজ্জ্ল—ইহার মধ্যে পুজাপুল্পের
স্কুমার শুল্রতা অতি কোনলভাবে অমান রহিয়াছে। এই গ্রন্থটুকুকে সে
শিল্পীর মত রচনা করে নাই—এই আশ্রনের আকাশ, বাতাস, ছায়া ও
সতীশের সম্থ-উদ্বোধিত প্রফুল নবীনহৃদ্ধে মিলিয়া গানের মত করিয়া
ইহাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে।

সতীশের জীবনের শেষ রচনাটি মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে একথানি পরের সহিত আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। সেই পত্রে অস্তাস্ত কথার মধ্যে তাহার ভাবী জীবনের আশা, তাহার বর্ত্তমান জীবনের সাধনার কথা দে লিথিয়াছিল—দে সব কথা এখন বার্থ হইয়াছে—দেশগুলি কেবল আমারি নিকটে সত্য—অতএব সেই কথাকয়ট কেবল আমি রাথিলাম—তাহার পত্রের অবশিষ্ট অংশ এইথানে প্রকাশ করিতেছি।

সতীশের শেব রচনাটি 'তাজমহল' নামক একটি কবিতা। কিছুদিন হইল, সে পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিল। আগ্রার তাজমহল-সমাধির মধ্যে সে মন্তাজের অকালমৃত্যুর সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিল। অসমাপ্তির মার্থানে হঠাৎ সমাপ্তি—ইহারও একটা গৌরব আছে। ইহা যেন একটা নিঃশেষবিহীনতা রাধিয়া বায়।

মম্তাজের সৌন্দর্য্য এবং প্রেম অপরিতৃপ্তির মাঝখানে শেষ হইরাই অশেষ হইরা উঠিয়াছে—তাজমহলের স্থমাসৌর্চবের মধ্যে কবি সভীশ সেই অনস্তের সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া তাহার জীবনের শেষ কবিতা বিশিষাছিল।

সতীশের তরুণ জীবনও সন্মুখবর্ত্তী উজ্জ্বল লক্ষ্য, নবপরি**স্ফুট আশা** 

ও পরিপূর্ণ আত্মবিদর্জ্জনের মাঝখানে অকস্মাৎ ১৩১০ সালের মাখী পূর্ণিমার দিনে ২১ বৎসর বয়দে সমাপ্ত হইয়াছে। এই সমাপ্তির মধ্যে আমরা শেষ দেখিব না, এই মৃত্যুর মধ্যে আমরা অমরতাই লক্ষ্য করিব। সে যাত্রাপথের একটি বাঁকের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু জানি, তাহার পাথেয় পরিপূর্ণ—সে দরিদ্রের মত রিক্তহন্তে জীর্ণশক্তি লইয়া যায় নাই।

## शत।

বেক্সবিস্থালয

বোলপুর।

আমি এই চিঠিতে 'তাজমহল' বলিয়া একটি কবিতা পাঠাইতেছি। এটা এখানে আসিয়া লিখিয়াছি।

দেণিয়াছি, তাজমহল ঘৃটি ভাবে মনকে ক্ষুক্ত করে। দিনের আলোকে মলিন নরনারীর মধ্যে, ধ্লা, শুক্ত যমুনা, রেলের চীংকার, ইংরাজের মুর্দ্তিমান্ কর্ম্মবের রেলগাড়ির দৌড়ের মধ্যে, কালের পরিহাসপূর্ণ লীলার মধ্যে—তাজমহলটাকে বড়ই বাহুলা বলিয়া মনে হয়। সমস্ত মান্তবের সঙ্গে সহামুভূতির রসে এই মর্মবের রঙীন্ লতাপাতা উপচিত নয়। সমস্ত মান্তবের সঙ্গে সহামুভূতির রসে এই মর্মবের রঙীন্ লতাপাতা উপচিত নয়। সমস্ত মান্তারের সঙ্গে সমভূমিতে না দাঁড়াইয়া কররটি যেন একটা উচ্চজমির উপর দাঁড়াইয়াছে। ইহার Harmonious সৌর্চর, ইহার নিজলঙ্ক শুক্তার, ইহার বিরল চিত্রবিলাস—সমস্ত লইয়া ইহা যেন আমাদিগকে বাহিরে ঠেলিয়া রাখিতে চায়। বিশেষত বৃদ্ধগরার পূজার ভাবে আচ্ছয় নরনারীর ভক্তিপূর্ণ লীলায় তরঙ্গায়িত অশোক-রেলিংএর চিত্রমালা আগে দেখিয়া আসিয়াছিলাম বলিয়া তাজমহলের বিলাদের ভাবটাতে এত ব্যথা পাইয়াছিলাম। মনে হয়, চারিদিক্ হইতে সমস্ত বাজার, সমস্ত লোক উঠাইয়া

দিয়া একটি নির্জ্জন প্রাস্তবের মধ্যে রাখিয়া দিলেই তাজমহলের ক্ষান্ত- } উৎসার উৎসমুখগুলির কল্ধ শোকের প্রতি কতকটা সম্মান করা হয়।

এটা বড় নিচুর ভাব। কিন্তু রাত্রে স্বপ্লের মধ্যে তাজের Perfect harmonyটি যথন মনকে জড়াইয়া ধরে, তথন তাজকে আর নিজীব-ভাবে পার্থিবভাবে দেখিবার জো নাই। তথন তাজকে বাহুল্যবর্জিত একটি নিগুঢ় গাঁতের মত করিয়া অনুভব করিতে ইচ্ছা হয়। বিশেষত আমি যথন দ্বে আছি, তথন সেই ভাবেই তাজকে বেশি মনে পড়ে। আমি সেই ভাবটিই আমার কবিতাটিতে প্রকাশ করিয়াছি।

\* \* \* \* \* \*

এই গেল আমার মনের কথাটা—এখন কবিতার সৌষ্ঠিব কতনুর হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আপনার কথার অপেক্ষায় রহিলাম।

এবার দিলি, আগ্রা, গায়া, কানী প্রভৃতি স্থান দেখিয়া মনে আরও 
অনেক ভাব উঠিয়াছে—বাস্তবিক ৮ দিনের মধ্যে থেন থানিকটা বাড়িন্না
উঠিয়াছি। \* \* \*

বৃদ্ধগরায় যথন অশোক রেলিং দেখিলান—রাঙা পাগরে যক্ষ আঁকা,
যক্ষী আঁকা—বাড়ীট গাছপালায় ঢাকা, নির্জ্জন—চারিদিকে স্তৃপ—
একজন জাপানী Penitent জাপান হইতে প্রেরিত বৃদ্ধের কাছে থাকে
—তিব্রত হইতে, সিমলা হইতে গরীব-ছঃখা আসিয়া বাস করিতেছে—
বর্মা হইতে কতকগুলি বুটা উপহার পাঠাইয়ছে—তখন মনে হইল,
ভারতবর্ষের একটি ছায়াঢাকা গ্রামের মধ্যে একটি কর্ষণার উৎস আছে
—কক্ষে কল্স লইয়া সমস্ত এসিয়া-স্কর্মী সেখানে ভ্রুগ মিটাইতে আসিয়াছে। মন্দিরের মধ্যে সোনার পাতে ঢাকা বৌদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয়
এমন ভাবে নভিয়া উঠিল যে, তেমন হৃৎকম্প আমি পূর্ব্ধে কখনো
অক্ষত্রব করিনাই।

কিন্তু বুদ্ধনেব আজ স্তম্ভিত। আপনি যে হিমালয়দম্বদ্ধে লিথিয়াছেন,

সেইরূপ আজ—"সে প্রচণ্ড গতি অবসান।" এই প্রচণ্ড করুণার উৎ-সটির স্কল্পিত গান্তীর্যোর নাডা প্রাণে অমুভব করিয়াছি। অগুকার পৃথিবীর সহিত মিল নাই; চতুৰ্দ্ধিকে নৃতন রাগিণী উঠিয়াছে—তাই বৃদ্ধদেবও যেন ধরণীর বক্ষ-কোটরে প্রবেশ করিয়াছেন। আপনি যে "মন্দির" লিখিয়াছেন—'ব্রচিয়াছিম দেউল একথানি"—তাহাতে আপনি এই বুদ্ধদেবকে বাহির হইয়া আসিতে ডাক দিয়াছেন—বিশ্বের কর্ম্মের মধ্যে, আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে তাঁহাকে সার্থক হইতে আহ্বান করিয়াছেন— তাহা বেদিন হইবে, সেদিন স্ত্যুসতাই পুথিবীতে নৃতন আলো আবিভূতি হইবে। আমি ঐ গানের অর্থ ভালরপেই বুঝিয়াছি। কারণ উহার আগের পদ্দা হইতে যে একটি গান উঠিতেছে, তার স্থর শুনিয়া এবার আমাকে অঞ্তে অন্ধ হইয়া আসিতে হইয়াছে। আমার মনে হইয়াছে. যেন পথিবী অর্থাৎ সমস্ত মন্ত্রযাসাধারণের হানর একটি নারী এবং দিব্য-সংবাদবাহী মহাপুরুষগণ ঐ নারীর প্রাণের প্রিয়। পুরুষ আসিয়া নারীকে যথন ভালবাসে, তথন নারী এক অপূর্ব্ন আনন্দে কাঁপিয়া উঠে। বুদ্ধ-দেবের ভালবাসার ডাকে অশোকপ্রমুথ নারীহাদর আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল-কল্যাণকর্ম্মে উংসব বিস্তার করিয়া, কলাকাঞ্চে মঞ্চলভূষা পরিয়া ঐ নারী পুরুষটিকে হৃদয়ের মধ্যে বরিয়া লইয়াছিল।

কিন্তু কালের লালায় ক্রমে সেই আনন্দমিলনের উৎসব থামিয়া গেল। আজ যেন বুদ্ধগন্নর পাহাড়গুলির মধ্যে শুদ্ধ নৈরঞ্জনা ও মাহীর তীরে ছান্নাচাকা গ্রামটিতে পা ছড়াইনা সেই নারী অন্ধের মত, অবচনার মত মনিরবক্ষকোটরে সেই পুরুষের ছবি লইনা বিসিন্না আছে। আজও তার অবসন হস্ত বন্ধা এবং তিবত হইতে সমাগত কাঙালীর মুথে অন্ন তুলিয়া দিতেছে—কিন্তু—"সে প্রচণ্ড গতি অবসান।" ফল্পর মধ্যে যে অপরিছন্ন নংনারী কাপড় ধুইতেছে, তাদের সঙ্গে ঐ নারীর হৃদয়ের কি কোনো যোগ আছে? ভেপুটি ম্যাজিষ্টেই—কে যে সাহেব বিনা

অপরাধে তাঁর এক চাপরাশি ছাড়াইয়া দিতে হকুম করিতেছে, তার হৃদয়ে উহার কোনো প্রেরণা সঞ্চারিত হয় ? তা ছাড়া, আমরা যে স্বছেন্দমনে নানা বাজে কল্পনা লইয়া বেড়াইতেছি এবং সাহেবের রেলের তলে পড়িয়া মারা যাইতেছি, আমাদের সঙ্গেই বা তাহার কোথায় যোগ ? স্তান্তিত প্রকাণ্ড পাথরের বৃদ্ধমূর্তিগুলি এবং অল একটুকুন্ অশোকের রেলিং এখনো যা বজায় আছে—তার আনন্দহিল্লোলিত ভক্তিভঙ্গিম্বন্দর ছবিশুলি দেখিয়া আমার হ্বদয় এইরক্ম একটা হঃথের ভাবেই নাড়া পাইয়াছে! এই স্তান্তিত পাথর মনের মধ্যে এমন একটি অবসাদের নেঘ ঘনাইয়া আনে যে, তোপের জলে আর কিছুই দেখা যায় না—আর উঠিয়া চলিবার সামর্থ্য যেন থাকে না।

বোলপুর।

১৩১১ मान।

## মে ছিতচক্ৰ সেন।

মোহিতচন্দ্র সেনের সহিত আমার পরিচয় অল্পনের।

বাল্যকালের বন্ধুত্বের সহিত অধিকবয়সের বন্ধুত্বের একটা প্রভেদ আছে। একসঙ্গে পড়া, একসঙ্গে থেলা, একসঙ্গে বাড়িয়া ওঠার গতিকে কাঁচাবয়সে পরম্পরের মধ্যে সহজেই মিশ থাইয়া যায়। অল্লবয়সে মিল সহজ, কেন না, অল্লবয়সে মানুষের স্বাভাবিক প্রভেদগুলি কড়া হইয়া ওঠেনা। যত বয়স হইতে থাকে, আমাদের প্রভোকের সীমানা ততই নির্দ্ধিষ্ট হইতে থাকে— ঈশ্বর প্রভাতক মানুষকে যে একটি পার্থকোর অধিকার দিয়াছেন, তাহা উত্তরোত্র পাকা হইতে থাকে। ছেলেবেলায় যে সকল প্রভেদ অনায়াসে উল্লেখন করিতে পারা যায়, বড়বয়সে তাহা পারা যায় না।

কিন্তু এই পার্থক্যজিনিষ্টা যে কেবল পরম্পরকে প্রতিরোধ করিবার জন্ম, তাহা নহে। ইহা ধাতৃপাত্তের মত—ইহার সীমাবদ্ধতাহারাই আমরা যাহা পাই, তাহাকে গ্রহণ করি,—তাহাকে আপনার করি; ইহার কাঠিন্সনারা আমরা যাহা পাই, তাহাকে ধারণ করি,—তাহাকে রক্ষা করি। যথন আমরা ছোট থাকি, তথন নিখিল আমাদিগকে ধারণ করে, এইজন্ম সকলের সঙ্গেই আমাদের প্রায় সমান সম্বন্ধ। তথন আমরা কিছ্ই ত্যাগ করি না,—যাহাই কাছে আসে, তাহারই সঙ্গে আমাদের সংশ্রব ঘটে।

বয়স হইলে আমরা বুঝি যে, ত্যাগ করিতে না জানিলে গ্রহণ করা যায় না। যেথানে সমস্তই আমার কাছে আছে, সেথনে বস্তুত কিছুই আমার কাছে নাই। সমস্তের মধ্য হইতে আমরা যাহা বাছিয়া লই, তাহাই যথার্থ আমাদের। এই কারণে যে বন্ধসে আমাদের পার্থক্য দৃঢ় হয়, সেই বন্ধসেই আমাদের বন্ধুত্ব যথার্থ হয়। তথন অবারিত কেহ আমাদের নিকটে আসিয়া পড়িতে পারে না—আমরা যাহাকে বাছিয়া লই, আমরা যাহাকে আসিতে দিই, সে-ই আসে। ইহাতে অভ্যাসের কোনো হাত নাই, ইহা স্বয়ং আমাদের অস্তরপ্রকৃতির কর্ম।

এই অস্তরপ্রকৃতির উপরে যে আমাদের কোনো জোর থাটে, তাহাও বলিতে পারি না। সে যে কি বুঝিয়া কি নিয়মে আপনার দ্বার উদ্ঘটন করে, তাহা সে-ই জানে। আমরা হিসাব করিয়া, স্থবিধা বিচার করিয়া তাহাকে হুকুম করিলেই যে সে হুকুম মানে, তাহা নহে। সে কি বুঝিয়া আপনার নিমন্ত্রণপত্র বিলি করে, তাহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিতেই পারি না।

এইজন্ম বেশিবন্ধদের বন্ধদের মধ্যে একটি অভাবনীয় রহস্ত দেখিতে পাই। যে বন্ধদে আমাদের পুরাতন অনেক জিনিষ ঝরিয়া যাইতে থাকে এবং নৃতন কোনো জিনিষকে আমরা নির্কিচারে গ্রহণ করিতে পারি না, সেই ব্যবদে কেমন করিয়া হঠাৎ একদা একরাত্রির অতিথি দেখিতে দেখিতে চিরদিনের আত্মীয় হইন্যা উঠে, তাহা ব্রিষ্যা উঠা যায় না।

মনে হয়, আমাদের অন্তরলক্ষী, - যিনি আমাদের জীবনযজ্ঞ নির্বাহ করিবার ভার লইয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারেন, এই যজ্ঞে কাহাকে তাঁহার কি প্রয়োজন, কে না আদিলে তাঁহার উৎসব সম্পূর্ণ হইবে না। তিনি কাহার ল্লাটে কি লক্ষণ দেখিতে পান,—তাহাকে আপনার বলিয়া চিনিতে পারেন, তাহার রহস্থ আমাদের কাছে ভেদ কুরেন নাই।

যেদিন মোহিতচক্র প্রথম আমার কাছে আদিয়াছিলেন, সেদিন শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আমার আলোচনা হইয়াছিল। আমি সহর হইতে দুরে বোলপুরের নিভৃত প্রাস্তরে এক বিভালয়স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এই বিজ্ঞালয়সম্বন্ধে আমার মনে যে একটি আদর্শ ছিল, তাহাই তাঁহার সন্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিলাম।

তাহার পরে তিনি অবকাশ বা উৎসব উপলক্ষো মাঝে মাঝে বোল-পুরে আসিতে শাগিলেন। ভারতবর্ষ বহুকাল ধরিয়া তাহার তীব্র-আলোক-দীপ্ত এই আকাশের নীচে দুরদিগস্তব্যাপী প্রাস্তরের মধ্যে একাকী বিষয়া কি ধ্যান করিয়াছে, কি কথা বলিয়াছে, কি ব্যবস্থা করিয়াছে, কি পরিণামের জন্ম দে অপেক্ষা করিতেছে, বিধাতা তাহার সন্মুথে কি সমস্তা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, এই কথা লইয়া কতদিন গোধুলির ধূসর আলোকে বোলপুরের শশুহীন জনশুন্ত প্রান্তরের প্রান্তবর্তী রক্তবর্ণ স্থানীর্ঘ পথের উপর দিয়া আমরা ছইজনে পদচারণ করিয়াছি। আমি এই সকল নানা কথা ভাবের দিক দিয়াই ভাবিয়াছি; আমি পণ্ডিত নহি; বিচিত্র মানবদংসারের বুত্তাস্তসম্বন্ধে আমি অনভিজ্ঞ। কিন্তু রাজপথ ষেমন সকল যাত্রীরই যাতায়াত অনায়াসে সহু করে, সেইরূপ মোহিত-চন্দ্রের যুক্তিশাস্ত্রে স্থপরিণত সর্ব্বসহিষ্ণু পাণ্ডিত্য আমার নিঃসহায় ভাব-শুলির গতিবিধিকে অকালে তর্কের দারা রোধ করিত না—তাহারা কোন পর্যান্ত গিয়া পৌছে, তাহা অবধানপূর্বক লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিত। যুক্তিনামক সংহত-আলোকের লণ্ঠন এবং কল্পনানামক জ্যোতি-ক্ষের ব্যাপকদীপ্রি, তু-ই তিনি ব্যবহারে লাগাইতেন; সেইজন্ম অন্তে যাহা বলিত, নিজের মধ্য হইতে তাহা পূরণ করিয়া লইবার শক্তি তাঁহার ছিল; সেইজন্ত পাণ্ডিত্যের কঠিন বেষ্টনে তাঁহার মন সঙ্কীর্ণ ছিল না, কল্পনাথোগে সর্বত্ত তাঁহার সহজ প্রবেশাধিকার তিনি রক্ষা করিয়া-ছিলেন।

মনের আদর্শের সঙ্গে বাস্তব আমোজনের প্রভেদ অনেক। তীক্ষ-দৃষ্টির সঙ্গে উদার কল্পনাশক্তি যাঁহাদের আছে, তাঁহারা প্রথম উদ্যোগের অনিবার্য্য ছোটথাট ক্রটিকে সঙ্কীর্ণ অধৈর্যান্বারা বড় করিয়া তুলিয়া সমগ্রকে বিক্বত করিয়া দেখেন না। আমার ন্তনস্থাপিত বিভালয়ের সমস্ত হর্ম্মলতা-বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করিয়া মোহিতচক্র ইহার অনতিগোচর সম্পূর্ণতাকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তথন আমার পক্ষে এমন সহায়তা আর কিছুই হইতে পারিত না। যাহা আমার প্রয়াদের মধ্যে আছে, তাহা আর একজনের উপলব্ধির নিকট সত্য হইয়া উঠিয়াছে, উত্যোগকর্তার পক্ষে এমন বল,—এমন আনন্দ আর কিছুই হইতে পারে না। বিশেষত তথন কেবল আমার হইএকজনমাত্র সহায়কারী স্কন্ধ ছিলেন; তথন অপ্রনা, অবজ্ঞা এবং বিদ্রে আমার এই কর্ম্মের ভার আমার পক্ষে অত্যন্ত হুন্মহ হইয়া উঠিয়াছিল।

একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে, তিনি বোলপুরে আসিতে চান। সন্ধার গাড়িতে আসিলেন। আহারে বসিবার পূর্বের আমাকে কোলে ডাকিয়ালইয়া কাজের কথাটা শেষ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নিভূতে আসিয়া কুট্টিতভাবে কহিলেন—"আমি মনে করিয়াছিলাম, এবারে পরীক্ষকের পারিশ্রমিক যাহা পাইব, তাহা নিজে রাথিব না। এই বিস্থালয়ে আমি নিজে যথন থাটবার স্থযোগ পাইতেছি না, তথন আমার সাধ্যমত কিছু লান করিয়া আমি ভৃগুলাভ করিতে ইচ্ছা করি।" এই বলিয়া সলজভাবে আমার হাতে একথানি নোট গুঁজিয়া দিলেন। নোট গুঁলিয়া দেখিলাম, হাজারটাকা।

এই হাজারটাকার নত ছর্লভ ছর্ম্মূল্য হাজারটাকা ইহার পূর্বে এবং পরে আমার হাতে আর পড়ে নাই। টাকায় যাহা পাওয়া যায় না, এই হাজারটাকায় তাহা পাইলাম। আমার সমস্ত বিভালয় একটা নৃতন শক্তির আনন্দে সজীব হইয়া উঠিল। বিশ্বের মঙ্গলশক্তি যে কিরুপ অভাবনীয়রপে কাজ করে, তাহা এমনিই আমাদের কাছে প্রভাক্ষ হইল বে, আমাদের মাথার উপর হইতে বিম্ববাধার ভার লমু হইয়া গেল।

ঠিক তাহার পরেই পারিবারিক সঙ্কটে আমাকে দার্ঘকাল প্রবাদে যাপন কারতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল এবং যে আত্মায়ের উপর নিভর করিবার প্রয়েজন ছিল, দে এম্নি অকারণে বিমুথ হইল যে, সেই সময়ের আঘাত আমার পক্ষে একেবারে অসন্থ হইতে পারিত। এমন সময়ে নোটের আকারে মোহিতচন্দ্র যথন অকত্মাৎ কল্যাণবর্ষণ করিলেন, তথন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, আমিই যে কেবল আমার সঙ্কলুটুকুকে লইয়া লাবি চেটা করিতেছি, তাহা নহে—মঙ্গল জাগিয়া আছে। আমার হর্মলতা, আমার অশক্ষা, সমস্ত চলিয়া গেল।

হরার কিছুকাল পরে মোহিতচক্র বোলপুরবিভালদের অধ্যক্ষ**দ** এহণ কারয়াছিলেন, কিন্তু কঠিনপাড়াগ্রস্ত হইয়া ডাক্তারের প্রানশক্রমে ইহাকে পুনরায় কলিকাতায় আশ্যগ্রহণ করিতে হইল।

যাহার৷ মানবছাবনের ভিতরের দিকে তাকায় না, যাহার৷ বিশ্বপ্রক্রির সঙ্গে শুভদৃষ্টিবিনিমর না করিয়া ব্যস্তভাবে ব্যবসায় চালাহয়৷ য়য় বা অলসভাবে দিনকয় করিতে থাকে, পৃথিবীর সঙ্গে তাহাদের সধস্বত্ত্রক কটেই কাল! তাহারা চলিয়া গেলে কতটুকু স্থানেই বা শৃভাতা ঘটে! কিন্তু নোহিত১ প্র বালকের মত নবীনদৃষ্টিতে, তাপসের মত গভার ধ্যান্যোগে এবং কবির মত সরম সম্বদয়তার সঙ্গে বিশ্বকে গ্রহণ কারয়াছলেন, তাই আয়াঢ় য়থন এই নব তৃণভামল মাঠের উপরে ঘনাভূত হইয়া উঠে এবং মেঘমুক্ত কাতঃকাল য়থন শালতকশ্রেণীর ছায়াবিচিত্র বাথিকার মধ্যে আবিভূতি হয়, তথন মন বলিতে থাকে, পৃথিবী হইতে একজন গেছছ, যে তোমাদের বার্ত্তা বৃত্তিত; তোমাদের লীলাক্ষেত্রে তাহার শৃভা আসনের দিকে চাহিয়া তোমরা তাহাকে আয় শুভিয়া পাইবে না—সেবে তোমাদের দিকে আজ তাহার প্রীতিকোমল ভক্তিরমার্ত্ত অঞ্জন করপকে অগ্রসর করিয়া ধরে নাই, এ বিয়াল যেন সমন্ত আলোকের

বিষাদ, সমস্ত আকাশের বিষাদ। সকলপ্রকার সৌন্দর্য্য, ঔদার্য্য ও মহত্ত যে হৃদয়কে বারংবার স্পন্দিত-উদ্বোধিত করিয়াছে, সাম্প্রদায়িকতা যাহাকে সন্ধান করে নাই এবং সামায়ক উত্তেজনার মধ্যে চিরস্তনের দিকে যে লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছে, আমায়ুদর সকল সংসদ্ধলে, সকল মঙ্গল-উৎসবে, সকল শুভপরামর্শে আছা হইতে তাহার অভাব দৈশুস্বরূপে আমাদিগকে আঘাত করিবে। উৎসাহের শক্তি বাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক, আমুক্ল্য বাহাদের নিকট হইতে সহজে প্রবাহিত হয়, যাহারা উদার নিষ্ঠার দ্বারা ভূমার প্রতি আমাদের চেটাকে অগ্রসর করিয়া দেয় এবং সংসারপ্রথের ক্ষতা উত্তীন করিয়া দিবার যাহারা সহায় হইতে পারে— এমন বন্ধু কয়জনই বা আছে!

তুইবংসর হইল, ১২ই ডিদেখরে মোহিতচল্ল তাহার জন্মদিনের পর-দিনে আমাকে যে পত্রশ্লাখয়াছিলেন, তাহারই এক জংশ উদ্ভ করিয়া এ লেখা সমান্ত করি।—

"আজকাল সকালে-সন্ধার রাস্তার উপর আর বাড়ীর গারে বে আলো পড়ে, সেটা খুব চমংকার দেখার। আনি কাল আপনাদের বাড়ীর পথে চল্তে চল্তে স্পত্ত অনুভব করছিলাম যে, বিশ্বন্ধ যান জ্ঞানের স্থিতি বলা যায়, তবে সৌন্দ্র্যাকৈ প্রেমের স্থাই বল্লে কিছুমান্র অনুগাঁক হয় না। আমাদের পাচটা ইন্দ্রির দিয়ে যে ভাবগুলো মনের ছেতর প্রবেশ করে, আমাদের প্রজ্ঞালাত সংস্কারগুলি দেগুলোকে কুড়িরে-নিয়ে এই বিচিত্র স্থাংহত বিশ্বরূপে হেঁয়ে দেয়। এ যদি সতা হয়, তবে বেসান্দর্য আমাদের কাছে উদ্ভাগিত, সেটা কত-না কুড়-সুল নিঃম্বাইনিমাল স্থাথের সমবেতক্তি! Association কর্যালার বাংলা মনে আস্টেনা, কিন্তু একমাত্র প্রেমই যে এই Association এর মূল, একমাত্র প্রেমই বে আমাদের স্থাথের মুহুর্তগুলোকে যথার্যভাবে বাধ্তে পারে, আর তা থেকে অমর সৌন্ধ্য উৎপাদন করে, তাতে সন্দেহ হয় না। আর

যদি সৌন্দর্য্য প্রেমেরই সৃষ্টি হ'ল, তবে আনন্দও তাই—প্রেমিক না হ'লে কেই বা যথার্থ আনন্দিত হয়।

এই সৌন্দর্য্য যে আমারই প্রেমের স্বাষ্ট্য, আমার শুন্ধতা যে একে
নষ্ট করে—এই চিস্তার ভিতর আমার জীবনের গৌরব, আর দায়িত্বের
শুক্তর একসঙ্গে অনুভব করি। যিনি ভালবাদার অধিকার দিয়ে আমার
কাছে বিশ্বের সৌন্দর্য্য, আর বন্ধর প্রীতি এনে দিয়েছেন, তাঁকে ধ্যুবাদ
দিই; আর শুধু আমারই শুন্ধতা-অপরাধের দক্ষন আমি যে আনন্দহতে বঞ্চিত হই, একথা নতমস্তকে স্বীকার করি।"

20201

